### <u> भीभीताभकुक्षलीला अपञ</u>

পঞ্চম খণ্ড

### ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ

ALLEE HINE

স্বামী সার্দানন্দ



উন্তোধন কাৰ্যালয়, কলিকতা

## প্রকাশক স্বামী আত্মবোধানন্দ উদ্বোধন কার্যালয় ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাঞ্চার, কলিকাতা—৩

মূজাকর শ্রীব্রব্বেদ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ইকনমিক প্রেস ২৫, রায়বাগান খ্রীট, কলিকাতা—৬

বেলুড় শ্রীরামক্বঞ্চ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক সর্বস্বস্থ সংরক্ষিত

> নবম সংস্করণ ভাজ, ১৩৬২

### নিবেদন

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণনীলাপ্রসঙ্গের' পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইল।
ব্রাহ্মভক্তগণের সহিত প্রথম পরিচয়ের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া
গলরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমনপূর্বক শ্রামপুকুরে অবস্থানকাল পর্যান্ত সময়ের মধ্যে ঠাকুরের
জীবনের ঘটনাবলী ইহাতে যথাসন্তব সন্ধিবেশিত হইয়াছে। ঠাকুর
এই কালে নিরন্তর দিব্যভাবারার থাকিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত
ব্যবহার ও প্রতি কার্য্যের অষ্ঠান করিতেন। আবার, এখন
হইতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনকাল শ্রীযুক্ত নরেক্রের (স্বামী
বিবেকানন্দের) জীবনের সহিত ঈদৃশ মধ্র সম্বন্ধে চিরকালের
নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিল যে, উহার কথা আলেট্টুচনা করিতে
যাইলে সঙ্গে সঙ্গে নরেক্রের জীবন-কথা উপস্থিত হইয়া পড়ে।
স্বতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থখানির 'ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেক্রনাথ' নামে
অভিহিত হ ু ই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছে।

ঠাকুরের জীবন-লীলা-প্রসঙ্গ যথন প্রথম লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করি তথন আমরা এতদ্ব অগ্রসর হইতে পারিব, একথা কল্পনায় আনিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য কুপায় উহাও সম্ভবপর হইল! অতএব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বার্মার প্রণামপূর্ব্বক আমরা গ্রন্থখনি পাঠকের সমূথে উপস্থিত করিলাম। ইতি—

শুক্লা দ্বিতীয়া ২০ ফ্লান্তন, ১৩২৫ সাল বিনীত গ্রন্থকার

### প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশীপুর-উভ্যানে থাকাকালীন ঘটনাবলীর কিয়দংশ ১৩২৬ সালে 'উদ্বোধনের' শ্রোবণ ভাত্ত এবং আগ্রিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, ইভিপূর্বের কোন পুস্তকে সন্ধিবেশিত হয় নাই। এই সংস্করণে পুস্তকের শেষাংশে পরিশিফীকারে সেগুলি সংযোজিত ইইল। ইতি—

১৩ই আখিন, বিনীত— ১৩৪২ সম প্রকাশক

### স্থচীপত্ৰ

| পূৰ্ব্বকথা              | ••••                      | ****      | >9         |
|-------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| দিব্যভাবের বিশেষ        | প্রকাশ ঠাকুরের জীব        | ાત્ન      |            |
| কন্তকাল ছি              | —ভন্নির্ণয়               | •••       | , ,        |
| ঠাকুরের জীবনের ৫        | শ্ব দ্বাদশ বর্ষে ঐ ভা     | বের       |            |
| বিশেষ প্রকাণ            | ণ কেন বলা যায়            | •••       |            |
| দিব্যভাবের সহায়ে       | ঠাকুর পাশ্চাত্য ভাব       | া-বক্তার  |            |
| গ্লানি হইতে             | ভারতকে মৃক্ত করিয়        | ছেন •••   | • •        |
| দিব্যভাবের প্রকাশ       | া মানব-জীবনে কখন          | উপস্থিত : | ह्य 8      |
| <b>অবভারপু</b> রুষদিগের | জীবনে ঐ স্বভাবের          | বিশেষ প্ৰ | কাশ        |
| থাকায় তাঁহা            | দিগের চরিত্র এত হু        | কাধ্য ও   | রহস্থময় ৫ |
| উক্ত ভাবাবলম্বনে        | চাকুর যে-সকল কার্য্য      | করিয়াছে  | न .        |
| তাহাদিগের               | <b>দাতটি প্রধান বিভাগ</b> | -निर्फिण  | ৬          |
|                         |                           |           |            |
| .otoben m               |                           | ter at    |            |
| প্ৰেথম ও                | মধ্যায়—প্ৰথ              | । व रा    | 197        |
| ব্রাক্ষসমাব্দে ঠাকুরের  | প্ৰভাব                    | ****      | b>b        |
| কেশব-প্ৰমূখ ব্ৰাহ্মণ    | াণের ঠাকুরের প্রতি য      | শ্ৰহা ও ছ | াদ্ধি ৮    |
| ঠাকুরের ব্রাহ্মগণের     | া সহিত সপ্রেম সম্বন্ধ     |           | >          |
| ঠাকুর তাঁহাদিগের        | মতের লোক—ব্রাহ্মা         | मेर १ व   |            |
| এইরূপ ধারণ              | া হইবার কারণ              | •••       | ٥٠         |

| ব্রাহ্ম সাধকদিগকে ঠাকুরের সাধনপথে অগ্রসর        | করা        | >>        |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| ব্ৰাহ্মগণকে 'ল্যান্ধা-মুড়ো' বাদ দিয়া তাঁহার   |            |           |
| কথা গ্রহণ করিতে বলিবার কারণ                     | •••        | >5        |
| ঠাকুরের রহস্তচ্ছলে শিক্ষাপ্রদান                 | •••        | 20        |
| বান্ধগণকে শিক্ষাপ্রদান—ঐশ্বর্যজ্ঞানে            | i.         |           |
| ঈশ্বরকে আপনার করা যায় না                       | •••        | 28        |
| ঈশ্বরের স্বরূপের অন্ত নির্দেশ করা যায় না       | •••        | 34        |
| ভারতবর্ষীয় সমাজের রূপ-পরিবর্ত্তন               | •••        | 36        |
| ঠাকুরের আবিষ্কৃত তত্ত্বের কিয়দংশ গ্রহণপূর্ব্বক |            |           |
| কেশবের 'নববিধান' আখ্যাপ্রদান ও প্রা             | <u>চার</u> | >9        |
| ঠাকুর কেশবকে কভদ্র আপনার জ্ঞান করিতে            | <b>ভ</b> ন | 36        |
| ঠাকুরের প্রভাবে বিজয়ক্কফ গোস্বামীর             |            |           |
| মত-পরিবর্ত্তন ও ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ            | •••        | 25        |
| বিজয় অতঃপর দাধনায় কতদূর অগ্রসর হইয়া          | ছিলেন      | २०        |
| 'শিব-রামের যুদ্ধ' কথায় কেশব ও বিজ্ঞয়ের        |            |           |
| মনোমালিন্ত দূর হওয়া                            | •••        | 52        |
| ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া যাইবে বা  | লয়া       |           |
| আচার্য্য শিবনাথের দক্ষিণেশ্বর-গমনে বি           | ারত হওয়া  | <b>२२</b> |
| ব্রাহ্মদমাঙ্গে ঠাকুরের প্রভাব সম্বন্ধে আচার্য্য |            |           |
| প্রতাপচন্দ্রের কথা                              | • • •      | २७        |
| শাধারণ আন্ধানমাজে ঠাকুরের প্রভাব                | •••        | ₹8        |
| বন্ধসন্থীতে ঠাকুরের প্রভাব                      | •••        | ₹8        |
| বান্দর্থক ঈশ্বলাভের অস্ততম পথ বলিয়া            | ler        |           |
| ठाकूरवद त्वायना                                 | ***        | ₹€        |

### প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

|     | २१७१ |
|-----|------|
| ••• | 29   |
| ••• | २৮   |
| ••• | २४   |
| ••• | 90   |
| ••• | 60   |
| ••• | ৩৪   |
| ••• | 94   |
| ••• | ৩৭   |
|     |      |

### প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

| জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর                 | 9     | <del>8</del> = |
|---------------------------------------------|-------|----------------|
| জয়গোপাল সেনের বাটী                         | •••   | ೦ಾ             |
| ঠাকুরের উপদেশ দিবার প্রণালী                 |       | 8.             |
| তাঁহার উপদেশপ্রণালীর অন্ত বিশেষত্ব          | •••   | 88             |
| উপলন্ধি-রহিত বাক্যচ্ছটায় ঠাকুরের বিরক্তি   | •••   | 88             |
| সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর-সাধনা সম্বন্ধে ঠাকুরের | উপদেশ | 86             |
| কীৰ্দ্ধনানন্দ                               | •••   | 89             |

### ৰিতীয় অধ্যায়

### পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ব

|                                            | 60-        | -62        |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| বান্দসমান্দের নিকট হইতে ঠাকুরও কিছু শিখি   | য়াছিলেন   | 60         |
| পাশ্চাত্য ভাবসহায়ে ভারতবাসীর জীবন কতদু    | র          |            |
| পরিবর্ত্তিত হইতেছে ভাহার পরিচয়প্রাথি      |            | 63         |
| পাশ্চাত্য মনীধিগণের শিক্ষার সহিত না মিলা   | ইয়া ইহারা |            |
| ভারতের ঋষিদিগের প্রত্যক্ষসকল গ্রহণ         | করিবে না   | 65         |
| জগদমার ইচ্ছায় ঐরপ হইয়াছে জানিয়া         |            |            |
| ঠাকুরের নিশ্চিস্ত ভাব                      | •••        | 60         |
| বন্ধবিজ্ঞানের সমগ্র গ্রহণে ব্রাহ্মগণ অশক্ত |            |            |
| বুঝিয়া ঠাকুর কি করিয়াছিলেন               | •••        | <b>¢</b> 8 |
| বান্ধগণের দারা কলিকাভাবাসীর মন ঠাকুরের     | T .        |            |
| প্রতি আকৃষ্ট হওয়া; রাম ও মনোমোহত          | নর         |            |
| ষাগমন ও ঘাল্লগ্ৰাভ                         | •••        | ee         |
| ঠাকুরের অভুত দর্শন ও রাখালচক্রের আগমন      | •••        | 69         |
| রাখালের বালকভাব                            | •••        | eb         |
| হাথালের পত্নী                              | •••        | eb         |
| রাথালের বালক-ভাবের হানি                    | •••        | 63         |
| রাখালকে শাসন                               | •••        | 43         |
| রাখালের মনে হিংসা ও ঠাকুরের ভয়            | •••        | 63         |
| वर्शितम् जीतम्राताः संगन                   |            | • •        |

| রাথালের অহস্থতায় ঠাকুরের ভয়                                                         | •••    | ৬০         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| রাথালের ভবিশ্বৎ জীবন                                                                  | •••    | <b>د</b> ه |
| নরেক্সনাথের আগমন                                                                      | •••    | <i>د</i> ه |
| তৃতীয় অধ্যায়                                                                        |        |            |
| নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়                                                     |        | ৬২—৯৬      |
| দিব্যভাবার্ক্ত ঠাকুরের মানসিক অবস্থার আলে<br>স্বেন্দ্রের বাটীতে ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের | াচনা   | <b>6</b> 2 |
| পরস্পরকে প্রথম দর্শন                                                                  | •••    | 60         |
| নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে ঠাকুরের আমন্ত্রণ                                        | •••    | <b>68</b>  |
| নরেন্দ্রের বিবাহ করিতে অসম্মতি ও                                                      |        |            |
| দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন                                                               |        | 40         |
| নরেব্রুকে দেখিয়া ঠাকুরের যাহা মনে হইয়াছি                                            | ī      | ৬৬         |
| নরেন্দ্রের গান                                                                        |        | <b>66</b>  |
| নরেন্দ্রকে দেখিবার জন্ম ঠাকুরের ব্যাকুলতা                                             | •••    | ৬৭         |
| ঠাকুরের ঐ দিবদের কথা ও ব্যবহার দখন্দে                                                 |        |            |
| नदबक्त विवत्रण                                                                        | •••    | ৬৮         |
| নরেন্দ্রের পুনরায় আসিবার প্রতিশ্রুতি                                                 | •••    | 42         |
| প্রথম দর্শনে ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের ধারণা—                                       | हेनि   |            |
| व्यक्तात्राम किन्ह जेनदार्थ यथार्थ है नर्कन                                           | ভ্যাগী | 90         |
| নরেন্দ্রের এই কালের ধর্মাহুষ্ঠান                                                      | •••    | 93         |
| বান্ধসমাজে গ্যনাগ্যন                                                                  | •••    | 42         |
| নরেন্দ্রের অভুত কল্পনাধ্য                                                             | •••    | 90.        |

| নরেন্দ্রের স্বাভাবিক ধ্যানামূরাগ            | •••     | 90         |
|---------------------------------------------|---------|------------|
| महिं एएटवळ्डनारथेत छेशरमर्थ ये षक्तांगत्रि  |         | 98         |
| নরেন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা                  | •••     | 90         |
| নরেন্দ্রের পড়িবার ঝেঁাক                    | ***     | 99         |
| ক্রড পাঠ করিবার শক্তি                       | •••     | 96         |
| নরেন্দ্রের তর্কশক্তি                        | •••     | 96         |
| নরেন্দ্রের ব্যায়াম-অভ্যাদে অমুরাগ          |         | <b>b.</b>  |
| বয়স্তপ্রীতি ও সাহদ                         | •••     | 40         |
| কৌশলে 'সিরাপিস্' নামক রণভরী-দর্শনের খ       | মহজালাভ | <b>४</b> २ |
| আখড়ায় ট্রাপিজ খাটাইবার কালে বিভাট         | •••     | 60         |
| নরেন্দ্রের সভ্যনিষ্ঠা                       | •••     | 46         |
| নিৰ্দোষ আনন্দপ্ৰিয়তা                       | •••     | <b>be</b>  |
| দরিজের প্রতি নরেন্দ্রনাথের দয়া             | •••     | 50         |
| নরেন্দ্রের ক্রোধ                            | •••     | 50         |
| नदिबन्धः मस्त्रिकः ७ ज्ञनदिव नमनमान উৎকর্ষ  | •••     | 69         |
| নরেন্দ্রের প্রথম ধ্যানতন্ময়তা—রায়পুর যাইব | ার পথে  | 6          |
| নরেন্দ্রের সন্ন্যাসী পিতামহ                 | •••     | 64         |
| নরেন্দ্রের পিতা বিশ্বনাথ                    | •••     | ३२         |
| বিশ্বনাথের সঙ্গীত-প্রিয়তা                  |         | 25         |
| বিশ্বনাথের ম্দলমানী আচার-ব্যবহার            | •••     | ಶಿಲ        |
| বিশ্বনাথের রঙ্গরস-প্রিয়ন্তা                | •••     | 20         |
| বিশ্বনাথের দানশীলতা                         | •••     | 38         |
| বিশ্বনাথের মৃত্যু                           | •••     | 38         |
| নরেন্দ্রের মাতা                             | • • • • | e          |

# ( ১ ) চতুর্থ অধ্যায়

| নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন 💎 ৯৭             | >>  |
|----------------------------------------------------------|-----|
| যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমিক বলিয়া ধারণা করিয়াও                |     |
| নরেন্দ্রের দিতীয়বার ঠাকুরের নিকটে                       |     |
| আসিতে বিলম্ব করিবার কারণ                                 | 29  |
| নরেন্দ্রের দ্বিভীয়বার আগমন ও ঠাকুরের প্রভাবে            |     |
| সহসা অভ্ত প্রত্যক্ষাহুভৃতি · · ·                         | 22  |
| ঐরপ প্রত্যক্ষের কারণাম্বেরণে ও ভবিষ্যতে পুনরায়          |     |
| ঐরপে অভিভৃত না হইয়া পড়িবার জ্ঞ                         |     |
| नद्यत्स्व ८ ह्ये                                         | 500 |
| ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের নানা জল্পনা ও তাঁহাকে        |     |
| বৃঝিবার সংকল্প                                           | 202 |
| নবেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের পরিচিতের স্থায় ব্যবহার          | 205 |
| নবেক্সনাথের তৃতীয়বার আগমন                               | 200 |
| সমাধিস্থ ঠাকুরের স্পর্লে নরেন্দ্রের বাহুসংজ্ঞার লোপ      | 500 |
| ঐরপ অবস্থাপ্রাপ্ত নরেক্তকে ঠাকুরের নানা প্রশ্ন           | >0€ |
| নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের অভূত দর্শন 🗼              | >06 |
| অস্তৃত প্রত্যক্ষের ফলে নরেন্দ্রের ঠাকুরের সম্বন্ধে ধারণা | 309 |
| উহার ফলে নরেন্দ্রের গুরুবিষয়ক ধারণার পরিবর্ত্তন         | 704 |
| ঠাকুরের সংদর্গে নরেন্দ্রের ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাববৃদ্ধি     | 600 |
| পরীক্ষা না করিয়া ঠাকুরের কোন কথা গ্রহণ না               |     |
| ক্রিবার নরেন্দ্রের সংক্র                                 | 203 |

| নরেন্দ্রের | অতঃপর অমুষ্ঠান         | ••• | >>0 |
|------------|------------------------|-----|-----|
| নরেন্দ্রের | বর্তুমান মানসিক অবস্থা | ••• | 220 |

### পঞ্চম অধ্যায়

| ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ           | 222-   | —১২৬ |
|------------------------------------------------|--------|------|
| নরেন্দ্রের পূর্ব্ব-জীবনের অসাধারণ প্রত্যক্ষসমূ | ₹      |      |
| নিজার পূর্বে জ্যোতিঃদর্শন                      | •••    | 222  |
| দেশ-কাল-পাত্রবিশেষ-দর্শনে পূর্ব্ব স্মৃতির উদ্য |        | >>>  |
| ঠাকুরের দৈবীশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া নরেন্দ্রের  |        |      |
| জন্ধনা ও বিশ্বয় · · ·                         | •••    | 220  |
| নরেক্স কতদ্র উচ্চ অধিকারী ছিলেন                | •••    | 278  |
| নরেক্রের প্রতি ঠাকুর কতদূর আরুষ্ট হইয়াছি      | লেন    | >>6  |
| প্রথম দিবদে নরেন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞ-পদবীতে আর     | 5      |      |
| করাইবার ঠাকুরের চেষ্টা                         | •••    | >>6  |
| নরেন্দ্রের প্রথম ও দিতীয় দিবদের অভুত          | \$     |      |
| প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রভেদ ···                   | •••    | 229  |
| নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ঠাকুরের ভন্ন ···           | •••    | >>9  |
| ঠাকুরের নরেন্দ্রের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণে       | র কারণ | 275  |
| উক্ত আকৰ্ষণ উপস্থিত হওয়া যেন স্বাভাবিক        |        |      |
| ও অবশ্রস্তাবী                                  | •••    | 775  |
| নরেক্রের প্রতি ঠাঞুরের ভালবাদা দাংদারিক        |        |      |
| ভাবের নছে                                      | •••    | ১২০  |

| <b>উक्ट</b> ভानवामा म <b>यत्व या</b> मी | প্রেমানন্দের       | कथा        | 24.         |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| चामी त्थामानत्मव थ्रथम नि               | न मक्तित्वदत       | আগমন ও     |             |
| ঠাকুরকে নরেন্দ্রের জহ                   | ড <b>ংকন্তিত</b> দ | र्मन …     | 757         |
| ঠাকুরের সারারাত্তি দারুণ                | উৎকণ্ঠাদর্শনে      | ī          |             |
| প্রেমানন্দের চিস্তা                     | •••                | •••        | <b>5</b> 22 |
| নরেক্রের প্রতি ঠাকুরের ভা               | লবাসা সম্বন্ধে     |            |             |
| देवक्र्वनारथत्र कथा                     | ***                | •••        | 520         |
| ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসার                  | পাত্ৰ হইয়াও       | নরেন্দ্রের |             |
| অচল থাকা তাঁহার উ                       | চ্চাধিকারিবে       | ব পরিচয়   | 250         |

### ষষ্ঠ অধ্যায়—প্ৰথম পাদ

| ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ   | 250    | ->89 |
|----------------------------------------|--------|------|
| নবেন্দ্র ঠাকুরের পৃতসঙ্গ কতকাল লাভ করি | য়াছিল | 329  |
| নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের উক্ত কালের     |        |      |
| আচরণের পাঁচটি বিভাগ ···                | ***    | 326  |
| অভুত দর্শন হইডে ঠাকুরের নরেন্দ্রের উপর |        | •    |
| বিশাস ও ভালবাসা · · ·                  | •••    | \$23 |
| নবেক্সতে পরীক্ষা ক্রিবার্ন কারণ        | •••    | 300  |
| ঠাকুর নরেন্দ্রকে ষেভাবে দেখিভেন        | •••    | 200  |
| नदरक्षत मध्यक माधातरणत समधातमा         | ***    | ५७२  |
|                                        |        |      |

| ঠাকুরের নিকট হইতে গ্রন্থকারের নরেন্দ্রের        |        |       |
|-------------------------------------------------|--------|-------|
| প্রশংসা-শ্রবণ •••                               | •••    | 700   |
| প্রথম দর্শনদিবসে নরেন্দ্রের সম্বন্ধে গ্রন্থকারে | র      |       |
| লম ধারণা                                        | •••    | 308   |
| জনৈক বন্ধুর ভবনে নরেন্দ্রকে প্রথম দেখা          | •••    | 206   |
| ঐ কালে নরেন্দ্রের বাহ্যিক আচরণ                  | •••    | 706   |
| বন্ধুর সহিত নরেন্দ্রের সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আ     | লাপ    | 200   |
| উহার পরে ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের মহত্তে        | র      |       |
| পরিচয়লাভ · · ·                                 | • • •  | 704   |
| প্রথম দেখা হইতে ঠাকুরের নরেক্রকে ব্ঝিল          | ত পারা | 264   |
| উচ্চ আধার ব্ঝিয়া নরেন্দ্রকে প্রকাঞ্চে প্রশং    | শ      | 203   |
| নরেন্দ্রের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে ঠাকুরের   | কথা    | >80   |
| নরেন্দ্রের ঐ কথার প্রতিবাদ \cdots               | • • •  | \$8\$ |
| নরেন্দ্রের তর্কশক্তিতে মৃধ্য হইয়া ঠাকুরের      |        |       |
| জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা                             | •••    | >85   |
| ঐ বিষয়ক দৃষ্টাস্তসাধারণ সমাজে ঠাকুরের          | 1      |       |
| নরেন্দ্রকে দেখিতে আসা ···                       | •••    | 780   |
| তাঁহার তথায় আগমনের ফল · · ·                    | ***    | 788   |
| জনতানিবারণ জন্ম গ্যাস নির্বাণ করা               | •••    | >8€   |
| নরেন্দ্রের ঠাকুরকে কোনরূপে বাহিরে আন            | ান ও   |       |
| দক্ষিণেশ্বরে পৌছাইয়া দেওয়া                    | •••    | >86   |
| ভাহাকে ভালবাসিবার জন্ম নরেন্দ্রের ঠাকুর         | কে     |       |
| তিরস্কার ও তাঁহার জগন্মাতার বাণী                |        |       |
| ভনিয়া আশ্বন্ত হওয়া · · ·                      | •••    | 484   |
|                                                 |        |       |

### ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

| ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ              | >86-          | <b>-:</b> ৬৬ |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| নরেন্দ্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুরের বাণী          | •••           | \$ 8b-       |
| মাড়োয়ারী ভক্তদিগের আনীত আহার্য্য নরেন্ত্র       | কে দান        | 285          |
| নিষিদ্ধ স্রব্য ভোঙ্গনে নরেন্দ্রের ভক্তিহানি হই    | বে না         | 285          |
| ঠাকুরের ভালবাসায় নরেন্দ্রের উন্নতি ও আত্মা       | বিক্ৰয়       | >4.          |
| শ্রীযুত ম—র সহিত নরেন্দ্রের তর্ক বাধাইয়া দে      | <b>ৰিজ্ঞা</b> | 562          |
| ভক্ত শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়                   | •••           | 265          |
| কেদারের তর্কশক্তি ও নরেক্রের সহিত প্রথম           | পরিচয়        | 260          |
| ঠাকুবের জিজ্ঞাসায় কেদারের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের    |               |              |
| নিজমত প্রকাশ · · ·                                | •••           | >66          |
| দাকারোপাদনার জন্ম নরেন্দ্রের তিরস্কার, রাখ        | <b>ा</b> टनत  |              |
| ভয় ও ঠাকুরের কথায় উভয়ের মধ্যে                  |               |              |
| পুনরায় প্রীতিস্থাপন · · ·                        | •••           | >60          |
| অবৈতবাদে বিশ্বাসী করিতে ঠাকুরের চেটা ও            | 3             |              |
| নরেন্দ্রের প্রতিবাদ •••                           | •••           | >69.         |
| প্রতাপচন্দ্র হাজ্রা                               | •••           | >64          |
| হাজরা মহাশয়ের বৃদ্ধিমন্তায় নরেন্দ্রের প্রসন্মতা |               | 265          |
| নরেক্রের দক্ষিণেশ্বরে আগমনে ঠাকুরের আচর           | 4             | 360          |
| অধৈততত্ব সম্বন্ধে নরেন্দ্রের হাজরার নিকটে জা      | ল্পনা ও       |              |
| ঠাকুরের তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ                    | •••           | 265          |
| উহার ফলে নরেন্দ্রের অদ্ভূত দর্শন                  | •••           | 345          |

#### ( 52 )

| নরেন্দ্রের সহিত গ্রন্থকারের একদিবস আলাপের ফল             | 200 |
|----------------------------------------------------------|-----|
| নরেন্দ্রের অভূত ঘটনার উল্লেখ                             | >00 |
| গ্রন্থকারের বাদস্থানে আদিয়া নবেন্দ্রের অপূর্ব্ব উপলব্ধি | 266 |

### সপ্তম অধ্যায়

| ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ                   | 200 | 8 <i>c</i> 5—F |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------|
| ঠাকুরের অভুত লোক-পরীক্ষা                               | ••• | ১৬৭            |
| পরীক্ষা-গ্রণালীর সাধারণ বিধি                           | ••• | 366            |
| উচ্চ অধিকারীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে                   |     |                |
| ঠাকুরের অহুরূপ ভাবাবেশ                                 | ••• | 390            |
| পরীক্ষাপ্রণালীর চারি বিভাগ                             | ••• | 290            |
| (১) শারীরিক লক্ষণসমূহ দর্শনে অস্করের                   |     |                |
| সংস্থার নির্ণয়                                        | ••• | 393            |
| ঐ বিষয়ে ঠাকুরের অভুত জ্ঞান                            | ••• | >92            |
| হত্তের ওজনের ভারতম্যে সদসৎ বৃদ্ধি-নির্ণয়              | ••• | >98            |
| শারীরিক নিত্যক্রিয়াসকলের বিভিন্নতায়                  |     |                |
| সংস্থার-ভিন্নভার স্কুচনা                               | ••• | 598            |
| ষারবান্ হহুমান সিং                                     | ••• | 396            |
| <b>गात्रीदिक व्यवप्रवर्गाञ्च ७ कियामर्गाज विद्या ७</b> |     |                |
| অবিভাশক্তির নির্ণয়                                    | ••• | ১৭৬            |
| নবেন্দ্রের শারীরিক লক্ষণ সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা          | 104 | . 599          |

| ( •• )                                           |          |              |
|--------------------------------------------------|----------|--------------|
| (২) দামান্ত কাৰ্য্যে প্ৰকাশিত মানদিক ভাব         |          |              |
| দ্বারা এবং (৩) ঐরূপ কার্য্য দ্বারা               |          |              |
| প্রকাশিত কামকাঞ্চনাসক্তির ভারতম্য                |          |              |
| ব্ঝিয়া অস্তরের সংস্কার-নিরূপণ                   | •        | 396          |
| বালকদিগের সম্বন্ধে ঠাকুরের ধারণা                 | •        | 292          |
| সমীপাগত ভক্তগণের প্রতিকার্য্য লক্ষ্য করা 🕠       | •        | 292          |
| ঐ বিষয়ক দৃষ্টান্তনিচয়                          | •        | 360          |
| গঞ্চায় বান                                      | •        | 363          |
| ঈশবলাভই জীবনের উদ্দেশ্য বৃঝিয়া সকল কর্মের গ     | মহুষ্ঠান | 245          |
| সরল ঈশ্বরবিশাস ও নির্ব্তুদ্ধিতা ভিন্ন পদার্থ ;   |          |              |
| সদস্বিচারসম্পন্ন হইতে হইবে ···                   |          | ১৮৩          |
| অধিকারিভেদে ঠাকুরের দয়াবান্ ও নির্মাম           |          |              |
| হইবার উপদেশ                                      | •        | <b>\$</b> F8 |
| স্বামী যোগাননকে ঐ বিষয়ক শিক্ষা                  | •        | 366          |
| ঐরপ ঘটনাস্থলে নিরঞ্জনকে ঠাকুরের অন্ত-            |          |              |
| প্রকার উপদেশ                                     |          | 200          |
| স্ত্রীভক্তদিগকেও ঠাকুরের ঐভাবে শিক্ষাদানের দৃষ্ট | ান্ত     | ১৮৭          |
| হরিশের কথা                                       |          | 200          |
| 'দয়াপ্রকাশের স্থান উহা নহে' · · · ·             |          | १८७          |
| বৈদনিক সামান্ত কাৰ্য্যসকল লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন  |          |              |
| ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান                           |          | 745          |
| (৪) ভাঁহাতে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক প্রকাশ উপল    | क        |              |
| করিবার দিকে ব্যক্তিবিশেষ কভদ্র অগ্রসর            |          |              |
| হইতেছে ঠাকুরের ভাহা লক্ষ্য করা •••               | •        | >20          |
|                                                  |          |              |

| শেষোক্ত উপায়ের দারা ব্যক্তিবিশেষের         |                 |     |
|---------------------------------------------|-----------------|-----|
| আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাণ নির্ণয়           |                 |     |
| ঠাকুরের পক্ষে স্বাভাবিক কেন                 | •••             | 797 |
| 'আমাকে কি মনে হয়'—ঠাকুরের এই প্রশ্নে       |                 |     |
| নানা ভক্তের নানা মত প্রকাশ                  |                 | 220 |
| ঐ বিষয়ক ১ম দৃষ্টাস্ক—ভক্ত পূর্ণচন্দ্র ও    |                 |     |
| 'ছেলেধরা মাষ্টার'                           | •••             | 728 |
| পূর্ণের আগমনে ঠাকুরের প্রীতি ও তাহার        |                 |     |
| উচ্চাধিকার দম্বন্ধে কথা                     | •••             | 364 |
| পূর্ণের সহিত ঠাকুরের সপ্রেম আচরণ            | •••             | ১৯৬ |
| ঠাকুরের পূর্ণকে দেখিবার আগ্রহ ও তাহার       |                 |     |
| সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালে জি <b>জ্ঞা</b> | 71              |     |
| —'আমাকে তোর কি মনে হয় ?'                   | •••             | ১৯৬ |
| পূর্ণের উত্তরে ঠাকুরের আনন্দ ও তাহাকে উ     | <b>डेशर</b> म्भ | 529 |
| সংসারী পূর্ণের মহত্ত                        | •••             | 756 |
| দিতীয় দৃষ্টাস্ত—বৈকুণ্ঠনাথকে ঠাকুরের ঐ     |                 |     |
| বিষয়ক প্রশ্ন ও ভাহার উত্তর                 | •••             | 794 |
| কথায় ও কার্য্যে যাহার মিল নাই ভাহাকে       |                 |     |
| বিশ্বাস করিতে নাই                           | •••             | 200 |
| ঐ বিষয়ে ঠাকুরের গল্প—বৈহ্য ও অহস্থ বাল     | ₹               | 200 |
| ভক্তগণের ঠাকুরকে পরীক্ষা                    | •••             | 203 |
| ১ম দৃষ্টাস্ত—যোগানন্দ স্বামীর কথা           | •••             | 203 |
| যোগীন্দ্রের পুণ্য সংস্কারসমূহ ও বৃদ্ধিমতা   | •••             | २०२ |
| ঠাকুরের কথা—যোগীল ইশবকোটি ভক্ত              | •••             | وره |

| ষোগীন্দ্রের বিবাহ, মনস্তাপ ও ঠাকুরের নিকটে           | ,      |     |
|------------------------------------------------------|--------|-----|
| গমনে বিরত হওয়ায় ঠাকুরের কৌশল-                      |        |     |
| পূৰ্বক তাহাকে আনয়ন ও সাম্বনা                        | •••    | 2.0 |
| যোগীদ্রের দক্ষিণেশ্বরে রাত্তিবাস                     | •••    | २०७ |
| ঠাকুরের প্রতি সন্দেহ                                 | •••    | 200 |
| যোগীন্দ্রের সংশয়ের মীমাংসা                          | •••    | 209 |
| যোগীদ্রের গুরুপদে আত্ম-সমর্পণ                        |        | 209 |
| নরেন্দ্রের কার্য্য লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর তাঁহার        |        |     |
| সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করেন                            | •••    | २०४ |
| রহস্তজনক ঘটনা—চাম্চিকাকে চাতক নির্ণয়                | •••    | 200 |
| নরেন্দ্রের সংযম                                      | ***    | 250 |
| শারীরিক লক্ষণ দেখিয়া নরেন্দ্রের অস্তরের             |        |     |
| ভক্তির পরিমাণ নির্ণয়                                | •••    | 522 |
| ঠাকুরের উদাদীনতায় নরেন্দ্রের আচরণ                   | •••    | 233 |
| ঈশ্বর দর্শনের আগ্রহে নরেক্রের অণিমাদি                |        |     |
| বিভৃতি প্রত্যাহার                                    | •••    | २५७ |
| অষ্টম অধ্যায়—প্রথম                                  | পাদ    |     |
| সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিব             | न २५०  |     |
| আপনাতে স্ত্রীভাবের ও নরেক্তে পুরুষভাবের ব            | প্ৰকাশ |     |
| বলিয়া ঠাকুর নির্দেশ করিতেন—উহার                     | व्यर्थ | 276 |
| নরেন্দ্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থাস্থগত শিক্ষা, স্বার্থ | ीन     |     |
| চিন্তা, সংশয়, গুরুবান-অস্বীকার প্রভৃতি              | •••    | २ऽ७ |
|                                                      |        |     |

| পিতার জীবন ও সমাজের ঐরপ শিক্ষায় স            | হায়তা                   | २३१     |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| পাশ্চাত্য ক্সায়, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে     |                          |         |
| অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও নরেন্দ্রের               |                          |         |
| সভ্যলাভ হইল না বলিয়া অশান্তি                 | •                        | 1 2 3 4 |
| নরেন্দ্রের সন্দেহ—প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য, রে  | কান্                     |         |
| প্রথামুদারে তত্তামুদদ্ধানে অগ্রদর হং          | ন্ত্ৰী <b>কৰ্ত্ত</b> ৰ্য | 575     |
| ঈশ্বর বা চরম সত্যলাভের সঙ্কল্প দৃঢ় রাখিয়া   |                          |         |
| নবেন্দ্রের পাশ্চাত্য প্রথার গুণভাগমা          | ত্ৰ গ্ৰহণ                | २२ऽ     |
| অস্তৃত দর্শন ও শ্রীগুরুর রূপায় নরেন্দ্রের    |                          |         |
| আন্তিকাবৃদ্ধি এইকালে রক্ষিত হয়               | •••                      | २२२     |
| নরেন্দ্রের সাধনা                              | •••                      | २२७     |
| ন্তন প্রণালী অবলম্বনে সারারাত্র ধ্যান         |                          | 228     |
| ঐরপ ধ্যানে অভুত দর্শন—বৃদ্ধদেব                | •••                      | २२৫     |
| অষ্টম অধ্যায়—দ্বিতীয়                        | ৰ পাদ                    |         |
| সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের গি       | नका २२१                  | —₹8≽    |
| এটনির কর্ম শিক্ষা                             | •••                      | 229     |
| অথও ব্রন্ধচর্য্যপালনে ঠাকুরের নরেক্রকে উণ     | भट <b>ल</b> ण            | २२१     |
| নরেন্দ্রের বাটার সকলের ভয়—সম্যাসীর সর্       | <b>रे</b> ख              |         |
| मिनिङ इहेग्रा मन्त्रामी इहेटव                 | •••                      | २२৮     |
| ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের পূর্ব্বের স্তায় যাত | ায়া ত                   | २२৮     |
| मिक्क्टिनचरत शेक्ट्रत्व निक्टि देव ভारत मिन   |                          |         |
| কাটিত তবিষয়ে নরেন্দ্রের কথা                  | •••                      | २२३     |
|                                               |                          |         |

| ভবনাথ ও নরেন্দ্রের বরাহনগরের বন্ধুগণ     | • • •     | २७२ |
|------------------------------------------|-----------|-----|
| পিভার সহসা মৃত্যুর কথা নরেন্দ্রের বরাহন  | াগরে শুনা | २७२ |
| নরেন্দ্রের সাংসারিক অবস্থার শোচনীয় পা   |           | २७७ |
| ঐ অবস্থা সম্বন্ধে নরেন্দ্রের কথা—চাকরির  |           |     |
| অন্বেষণ, পরিচিত ধনী ব্যক্তিদিগের         | অবজ্ঞা    | २७8 |
| দারিন্ত্যের পেষণ                         | •••       | ₹0€ |
| রমণীর প্রলোভন                            | •••       | 206 |
| ঈশবের নাম লওয়ায় মাতার তিরস্কার         | •••       | २७१ |
| অভিমানে নান্তিক্য বৃদ্ধি                 | •••       | 50P |
| নরেন্দ্রের অধংপতনে ভক্তগণের বিশ্বাস      |           |     |
| হইলেও ঠাকুরের অক্তরূপ ধারণা              | •••       | २७৮ |
| ঘোর অশান্তি                              | • • •     | २७३ |
| অভুত দর্শনে নরেন্দ্রের শান্তি            | •••       | 280 |
| সন্ন্যাসী হইবার সহল্প ও দক্ষিণেশ্বরে আগ  | गटन       |     |
| ঠাকুরের অম্ভুত আচরণ                      | •••       | 285 |
| ঠাকুরের অন্থরোধে নিককেশ হইবার সকর        | পরিত্যাগ  | ₹8₹ |
| দৈব সহায়ভায় দারিত্র্য মোচনের সম্বন্ধ ও |           |     |
| <u>নেজ্ঞ ঠাকুরকে জেদ করায়, তাঁহার</u>   |           |     |
| 'কালীঘরে' যাইয়া প্রার্থনা করিতে :       | दना …     | 282 |
| জগদম্বার দর্শনে সংসার-বিশ্বতি            | •••       | ₹8% |
| তিন বার 'কালীঘরে' আর্থিক উন্নতি প্রাণ    | নি        |     |
| করিতে গমন ও ভিন্ন ভাবের আচর              | [9        | 288 |
| নরেক্রের প্রতীক ও প্রতিমায় ঈশবোপাস      | নায়      |     |
| বিশাস ও ঠাকবের ঐক্তন্ত আনন্দ             | ***       | 584 |

| ঠাকুরের ঐ বিষয়ক আনন্দ সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠনাথের কণ   | षा २८७                |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| নরেন্দ্রকে ঠাকুরের বিশেষ আপনার জ্ঞানের            |                       |
| পরিচায়ক দৃষ্টাস্ত                                | ₹8৮                   |
| নরেন্দ্রের সহিত বৈকুঠের কলিকাতায় আগমন            | ₹8₽                   |
| নবম অধ্যায়                                       |                       |
| ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ ও নরেন্দ্রনাথ                    | २ <b>৫०—२७</b> 8      |
| ঠাকুরের বিশেষ ভক্তসকলের আগমন—১৮৮৪                 |                       |
| थृष्टोदक्तत्र मरधाः                               | 200                   |
| ঐ সকল ভক্তের সহিত মিলনে ঠাকুরের আচরণ              | 200                   |
| षिकात्रिरভरम ভক্তসকলকে দিব্যভাবাবিষ্ট             |                       |
| ঠাকুরের স্পর্শ, মন্ত্রদান ইত্যাদি ও তাহার ফ       | न २৫১                 |
| ঠাকুরের দিব্যস্পর্শ যাহা প্রমাণ করে               | २६७                   |
| ভক্তসকলের ঠাকুরকে নিজ নিজ ভাবের লোক ব্য           | नेष्                  |
| ধারণা ও ঠাকুরের তাহাদিগের সহিত আচ                 | রণ ২৫৪                |
| ভক্তগণের অস্করে উদারতা বৃদ্ধির দহিত ঠাকুরকে       |                       |
| ৰ্ঝিতে পারিবার দৃষ্টান্ত—বলরাম বহু                | . 200                 |
| ঠাকুরের দর্শন লাভে বলরামের উন্নতি ও আচরণ          | 200                   |
| বলরামের অহিংসা ধর্ম সম্বন্ধীয় মডের পরিবর্ত্তনে : | मः <b>अ</b> ष्ट्र २०७ |
| ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্বর আচরণ লক্ষ্য করিয়া           |                       |
| তাহার সন্দেহভঞ্জন                                 | 269                   |

ঠাকুরের ভক্তসভ্য ও বালক ভক্তগণ

| গৃহী ভক্তদিগকে ও নরনারী সাধারণকে ঠাকুর     |        |             |
|--------------------------------------------|--------|-------------|
| যে ভাবে উপদেশ দিতেন                        | •••    | 263         |
| নরেন্দ্রকে ঠাকুরের সকল ভক্তাপেক্ষা উচ্চাসন | প্রদান | २७১         |
| ঠাকুরকে নরেন্দ্রের সর্বাপেক্ষা অধিক বৃঝিতে |        |             |
| পারিবার দৃষ্টান্ত—'শিবজ্ঞানে জীবদেবা'      | •••    | २७२         |
| ঠাকুরের ঐ কথায় নরেন্দ্রের অভুত আলোক       |        |             |
| দৰ্শন ও ভাহা ব্ঝাইয়া বলা                  | •••    | २७२         |
| मन्य व्यथाप्र                              |        |             |
| পাণিহাটির মহোৎসব                           | ২৬৫    | <b>২</b> ৮৩ |
| নরেন্দ্রের শিক্ষকের পদ গ্রহণ               | • • •  | 266         |
| জ্ঞাতিগণের শক্রতা, ঠাকুরের রোহিণী রোগ,     |        |             |
| শিক্ষকতা পরিত্যাগ                          | •••    | ₹ 56        |
| অধিক বরফ ব্যবহারে ঠাকুরের অস্থস্থতা        | •••    | २७७         |
| অধিক কথা কহায় ও ভাবাবেশে রোগবৃদ্ধি        | •••    | २७१         |
| পাণিহাটির মহোৎসবের ইতিহাস                  | ***    | २७१         |
| ঠাকুরের উক্ত মহোৎসব দেখিতে যাইবার সংক      | ह्म    | २७३         |
| উৎসব দিবসে যাত্রার পূর্ব্বে                | •••    | २१•         |
| শ্রীশাভাঠাকুরাণীর না যাইবার কারণ           | •••    | 290         |

याजाःकात्न ७ উৎসবস্থলে পৌছিয়া याहा দেখা গেল

মণি সেনের বাটা

মণি বাবুর ঠাকুরবাটী

ঠাকুরের ভাবাবেশ ও নৃত্য

293

295

292

290

| রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে ষাইবার পথে                 | •••      | 298                      |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের অপূর্ব্ব গ্রী                 | •••      | 296                      |
| ঠাকুরের দিব্যদর্শনে কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের উৎসাহ | ও উল্লাস | 290                      |
| জনসাধারণের আকৃষ্ট হওয়া                         | •••      | २१७                      |
| মালসা ভোগ                                       | •••      | 299                      |
| নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন ও নবচৈতন্তকে কুপা         | •••      | 299                      |
| मक्तिराधरत शौहान-विमात्रकारन खटेनक              |          |                          |
| ভক্তের সহিত ঠাকুরের কথা                         | •••      | 292                      |
| রাত্তে আহারকালে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে জনৈকা      |          |                          |
| স্বীভক্তের সহিত কথা                             | •••      | २४०                      |
| শ্রীশ্রীমার সহিত উক্ত ভক্তের কথা                | •••      | 267                      |
| স্বান্যাত্রার দিবসে নানা লোকের সংসর্গে          |          |                          |
| ঠাকুরের ভাবভঙ্গ ও বিরক্তি                       | •••      | <del>\$</del> <b>b\$</b> |
| একাদশ অধ্যায়                                   |          |                          |
| Francisco Establish                             | NE O     |                          |

# ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন ২৮৪—২৯৯ পাণিহাটিতে যাইয়া গলায় বেদনা বৃদ্ধি ও বালক-শ্বভাব ঠাকুরের আচরণ নানিয় কত হওয়ায় ও ডাজারের নিষেধ না মানিয়া ঠাকুরের সমীপাগত জনসাধারণকে পূর্ববং উপদেশ দান নহাভাবে নিজারাহিত্যাদি ব্যাধির কারণ ২৮৭

| ভাবাবেশ কালে জগন্মাতার সহিত কলহে           |       |      |
|--------------------------------------------|-------|------|
| ঠাকুরের শারীরিক অবসন্নতার কথা প্রক         | 14    | २७७  |
| দক্ষিণেশ্বরে কত ধর্মপিপাস্থ উপস্থিত হইয়া- |       |      |
| ছিল তাহা নির্ণয় করা ত্:দাধ্য              | •••   | २४३  |
| निकटमहत्रकात काननिक्रभग मद्यक ठीकूरतत क    | থা    | २३०  |
| ठाकूदत्रत्र भिरञ्जात्म कोरतमराञ्चेन        | •••   | २२५  |
| লোকের মনের গৃঢ়ভাব ও সংস্কার ধরিবার        |       |      |
| ঠাকুরের ক্ষমতা                             | •••   | २वर  |
| ঐ বিষয়ক দৃষ্টাস্ত                         | •••   | २३२  |
| ব্যাধির বৃদ্ধিতে ঠাকুরের গলার ক্ষত হইতে    |       |      |
| ক্ষধির নির্গত হওয়া ও ভক্তগণের             |       |      |
| তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়নের পরামর্শ          | •••   | २३८  |
| ঠাকুরের চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন ও        |       |      |
| বলরামের ভবনে অবস্থান                       | •••   | 25€  |
| প্রসিদ্ধ বৈভগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের      |       |      |
| রোগ নিরপণ ও ভামপুক্রের বাটী ভাড়া          | ***   | २३७  |
| ঠাকুরকে দেখিবার জন্ম বলরাম ভবনে বছ         |       |      |
| ব্যক্তির জনতা                              | •••   | २२१  |
| বলরাম ভবনে একদিনের ঘটনা                    | •••   | 485  |
| স্বাদশ অধ্যায়—প্রথম                       | भाष   |      |
| ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান                | 900-  | -0>2 |
| ভামপুকুরের বাটীর পরিচয়                    | ••>   | ٥. ٥ |
| ভাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসার ভার   | গ্রহণ | V. * |

| পথ্য ও রাত্তে সেবার বন্দোবন্ডের পরামর্শ         | • • •   | ७०३         |
|-------------------------------------------------|---------|-------------|
| শ্ৰীশাভাঠাকুবাণীর লজ্জাশীলভার দৃষ্টাস্ত         | •••     | <b>9</b> 00 |
| শ্রীশ্রীমাকে শ্রামপুকুরে আনিবার প্রস্তাব        | •••     | ७०८         |
| শ্রীশ্রীমার দেশ-কাল-পাত্রাম্যায়ী কার্য্য করিবা | র শক্তি | ७०८         |
| কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আদিবার পথ          | •••     | 900         |
| শ্রীশ্রীমার পদব্রজ্বে তারকেশ্বরে আগমনকালে ঘ     | เชิลา   | 900         |
| তেলোভেলোর প্রান্তরে                             | •••     | ७०१         |
| বাগ্দি পাইক ও তাহার পত্নী                       | •••     | ७०१         |
| তেলোভেলোয় রাত্রিবাস এবং পাইক ও                 |         |             |
| ভাহার পত্নীর যত্ন                               | •••     | 900         |
| তারকেশ্বরে পৌছিবার পরে ও পাইকের                 |         |             |
| <b>সহিত বিদায় কালে</b>                         | •••     | <b>ಅ</b> ಂಶ |
| শ্ৰীশ্ৰীমা খ্যামপুকুরে আগমনপূর্বক যে ভাবে       |         |             |
| বাদ করিয়াছিলেন                                 | •••     | 950         |
| বালক ভক্তগণের ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ           | • • •   | ۵۶۶         |
|                                                 |         |             |

### দ্বাদশ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

| ঠাকুরের | খ্যামপুকুরে অবস্থান                  | ৩১৩ | ~oe>  |
|---------|--------------------------------------|-----|-------|
| _       | ভক্তগণের সেবার ভার গ্রহণ ও           |     |       |
|         | ঠাকুরের ভিতর মধ্যে মধ্যে অপূর্ব      |     |       |
|         | আধ্যাত্মিক প্রকাশ দেখা               | ••• | 660   |
| গৃহী    | ভক্তগণের ঠাকুরের অন্ত স্বার্থত্যাগের | কথা | . 656 |

| ` '                                         |              |             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| ভক্তসভ্য গঠন করাই ঠাকুরের ব্যাধির কারণ      | •••          | ७১७         |
| ভক্তগণের ঠাকুরের সম্বন্ধে ধারণার শ্রেণীবিভা | <b>1</b> —   |             |
| যুগাবভার, গুরু, অভিমানব ও দেবমানব           | • • •        | ७५७         |
| ভক্তগণের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা             | •••          | 072         |
| ভক্তগণপরিদৃষ্ট ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রকাশের  |              |             |
| <b>मृ</b> ष्टास्त्रम <b>क</b> न             | •••          | 972         |
| ডাক্তার সরকারের ঠাকুরের প্রতি আরুষ্ট        |              |             |
| হওয়া ও আচরণ এবং এক দিবসের কথে              | <b>পিকথন</b> | 650         |
| ডাক্তারের সত্যাত্মরাগে সকল প্রকার অফুষ্ঠান  |              | ७२०         |
| অপরা বিভার সহায়ে পরাবিভালাভ                | •••          | ७२०         |
| ঈশবের 'ইতি' করাটা হীন বৃদ্ধি                | •••          | 657         |
| মন বুঝে প্রাণ বুঝে না                       |              | ७२५         |
| ভাবাবিষ্ট যুবকের নাড়ী পরীক্ষা              | •••          | ७२२         |
| বিভার গ্রম                                  | •••          | ७२२         |
| পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার                         | •••          | <b>७२७</b>  |
| ডাক্তারের নিরভিমানতা                        | ***          | ७२७         |
| ভিতরে মাল আছে                               | •••          | ७२८         |
| ঠাকুরের ডাক্তারকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দি  | বার চেষ্টা   | <b>6</b> 58 |
| ঔষধে সম্যক্ ফল না পাওয়ায় ডাক্তারের        |              |             |
| চিন্তা ও আচরণের দৃষ্টান্ত                   | •••          | ७२৫         |
| একটু অত্যাচার অনিয়মে কতটা অপকার            |              |             |
| হয় তাহার দৃষ্টাস্ত                         |              | ७२७         |
| ডাক্তারের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার বৃদ্ধি ও   |              |             |
| ভক্তগণের প্রতি ভালবাসা                      | • • •        | ७२৮         |

| ডাক্তারের অবতার সম্বন্ধীয় মত ও তাহার     |       |      |
|-------------------------------------------|-------|------|
| প্রতিবাদ—৺তুর্গাপৃদ্ধাকালে ঠাকুরের        |       |      |
| ভাবাবেশ দর্শনে ডাক্তারের বিশ্বয়          | •••   | ७२३  |
| বোগবৃদ্ধি                                 | •••   | ٠٠٠  |
| ৺কালীপূজা দিবসে ঠাকুরের অভূত              |       |      |
| ভাবাবেশের বিবরণ                           | •••   | ७७३  |
| পূজার আয়োজন                              | •••   | ७७२  |
| ঠাকুরের নীরবে অবস্থান                     | •••   | 000  |
| গিরিশচক্রের মীমাংসা ও ঠাকুরের পাদপল্মে    |       |      |
| পুষ্পাঞ্জলি প্রদান—ঠাকুরের ভাবাবেশ        | •••   | 000  |
| ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে ভক্তগণের পূজা           | •••   | 998  |
| পর্ববিশেষ ভিন্ন অন্য সময়ে ভক্তগণের ঠাকুর |       |      |
| সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষের দৃষ্টাস্ত          | •••   | 900  |
| ঠাকুরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করায় বলরামের       |       |      |
| • আত্মীয়বর্গের অপ্রসন্মতা                | • • • | 996  |
| বলবামের ঠাকুরের নিকট গমন নিবারণে          |       |      |
| তাঁহাদিগের চেষ্টা                         | •••   | ৩৩৭  |
| বলরামের পূর্বজীবন                         | •••   | 904  |
| বলরামের কলিকাভায় আগমন ও ঠাকুরকে দ        | ৰ্শন  | ೧೦೨  |
| বলরামের ভ্রাতা হরিবল্লভের কলিকাতা আগা     | पन    | 600  |
| বলরামের প্রতি রূপায় ঠাকুরের হরিবল্লভকে   |       |      |
| দেখিবার সকল্প                             |       | 980  |
| গিরিশচন্দ্রের হরিবল্লভকে আনয়ন ও ঠাকুরের  |       |      |
| আচবলে কোঁচার সম্পর্ক বিপ্রবীক্ষ ক্রারণ    | - TON | 1805 |

আলাপ করিবার কালে ঠাকুরের অপরকে

| স্পর্শের কারণ ও ফল                           | •••            | ୯୫୯  |
|----------------------------------------------|----------------|------|
| ভক্ত-সংখ্যার বৃদ্ধি ; সাধনপথ নির্দ্দেশ—সাক   | ার             |      |
| ও নিরাকার চিস্তার উপযোগী আদন                 | •••            | 988  |
| ঠাকুরের প্রতি কার্য্যের মাধুর্য্য ও অসাধারণত | ŧ .            |      |
| দেখিয়া অনেকের আকৃষ্ট হওয়া                  | •••            | 086  |
| দৃষ্টাস্ক—উপেন্দ্র মৃন্দেফ                   | •••            | ৩৪৬  |
| উপেন্দ্রের ভাামপুকুরে আগমন ও ঠাকুরের         |                |      |
| সপ্রেম ব্যবহারে উপলব্ধি                      | •••            | ७८१  |
| क्रेथर माकार निराकार प्रे-इ (यमन क्रम प      | আর বরফ         | 000  |
| রামদাদার কথায় অতুলের বিরক্তি                | •••            | 000  |
| দ্বাদশ অধ্যায়—তৃতীয়                        | পাদ            |      |
| ,                                            |                | •    |
| ঠাকুরের শ্রামপুকুরে অবস্থান                  | <b>७</b> € ₹.  | -092 |
| ঠাকুরের নিজ স্ক্রশরীরে ক্ষত দর্শন—           |                |      |
| অপরের পাপভার গ্রহণ-কারণ এইরূপ                |                |      |
| হওয়া ও উহার ফল                              | •••            | ७७२  |
| ভক্তগণের নবাগত ব্যক্তিপকলের সম্বন্ধে নিয়    | <b>प्रका</b> न | 000  |
| কালীপদের সাহায্যে অভিনেত্রীর ঠাকুরকে দ       | ৰ্ণন           | DE 8 |
| ভেক্তপাধার সাধ্যে ভারতকো বৃদ্ধির কারণ        | 414            | 1944 |

উহার বৃদ্ধি বিষয়ে গিরিশের অমুসরণে রামচন্দ্রের চেষ্টা

630

বিজয়ক্তৃষ্ণ গোস্বামীর ঐ বিষয়ে সহায়তা

| नरत्रत्क्षत्र ঐ विषय श्रव्य कत्रि | য়া ভক্তদিগের    |      |      |
|-----------------------------------|------------------|------|------|
| মধ্যে ত্যাগ-সংযমাদি               | -বৃদ্ধির চেষ্টা— | -    |      |
| ঠাকুর ঐ চেষ্টা করেন               | নাই কেন          | •••  | 260  |
| জীবনে স্থায়ী পরিবর্ত্তন আ        | ন না বলিয়া      |      |      |
| ভাবুকতার মূল্য অল্প               | •••              | •••  | 063  |
| অশ্রপুলকাদি শারীরিক বিরু          | তির মধ্যে অ      | নক   |      |
| সময় কৃত্রিমতা থাকে               | •••              | •••  | ৩৬১  |
| কোন কোন ভক্তের আচরণ               | দেখিয়া নরের     | দ্রব |      |
| কথায় বিশ্বাস                     |                  | •••  | ৩৬২  |
| ভাবুকতা লইয়া নরেক্রের ব্য        | ন পরিহাস—        |      |      |
| नाना छ नशी                        |                  | •••  | ৩৬৩  |
| ভাবুকতার স্থলে যথার্থ বৈরা        |                  |      |      |
| প্রেম প্রতিষ্ঠা করিবার            | टिष्ठी           | •••  | ৫৬৪  |
| ঠাকুরকে ভালবাসিলে তাঁহা           | व्र मृत्र कीवन   | হইবে | ৩৬৪  |
| ভক্তগণকে নৃতন তত্মকল প            |                  |      |      |
| গ্রহণ করাইবার চেষ্টা              |                  | •••  | 966  |
| মহিম চক্রবর্তীর লোকমান্তলা        | ভের লালসা        | •••  | ৩৬৬  |
| জ্ঞানী মহিমের ব্যাদ্রাজিন         | •••              | •••  | ७७१  |
| মহিমের গুরু                       | •••              | •••  | 9    |
| মহিম বাবুর ধর্ম-সাধনা             | •••              | •••  | OUD- |
| খ্যামপুকুরে মহিমাচরণ              | •••              | •••  | 600  |
| মহিম ও নরেন্দ্রের তর্ক            | •••              | •••  | 200  |
| নরেন্দ্রের যথার্থ সাধকসকলকে       | সমান জ্ঞান       |      |      |
| করিতে শিক্ষা দেওয়া               | •••              | ***  | 990  |

থ্টান ধর্মবাজক প্রভূদয়াল মিশ্র ৩৭০ ঠাকুবের ব্যাধির বৃদ্ধি ও ভক্তগণের তাঁহাকে কাশীপুর উভানে লইয়া যাওয়া ৩৭১

### পরিশি

| চাশীপুরের উত্থান-বাটী<br>চাশীপুরে সেবাত্রত | ৩৭৩—৩৭৯<br>৩৮০—৩১১ |
|--------------------------------------------|--------------------|
|                                            |                    |



# <u> এতি রামরুঞ্লীলাপ্রসঙ্গ</u>

# ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ

## পূৰ্বকথা

৺যোড়শীপূজার অফুষ্ঠান করিয়া ঠাকুর নিজ গাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উহা

দিবাভাবের বিশেষ প্রকাশ ঠাকুরের জীবনে কতকাল ছিল— ভরিবর্ম সন ১২৮০ সালে, ইংরাজী ১৮৭০ গৃষ্টাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তিনি দিব্য-ভাবের প্রেরণায় জীবনের সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, একথা বলিলে অসম্বত হইবে না। ঠাকুরের বয়দ তখন আট্রিশ বংসর ছিল। স্থতরাং

উনচল্লিশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ বর্ষকাল তাহার জীবনে ঐ ভাব নিরন্তর প্রবাহিত ছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার চেষ্টাসমূহ এইকালে অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। উহার প্রেরণায় তিনি এখন বর্ত্তমান যুগের পাশ্চান্ত্য-শিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম-সংস্থাপনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রুমা যাইতেছে, পূর্ণ দ্বাদশবর্ষব্যাপী তপস্থার অস্তে ঠাকুর নিজ শক্তির এবং জনসাধারণের আধ্যাত্মিক অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন; পরে ইহকালসর্ব্বর পাশ্চান্ত্যভাবসমূহের প্রবল প্রেরণায় ভারতে যে ধর্মমানি উপস্থিত হইয়াছিল ভারিবারণ

#### **ত্রীত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

ও সনাতন ধর্মের পুন: প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষভাবে ব্রতী হইয়া দ্বাদশ-বৎসরাস্থে উক্ত ব্রতের উদ্যাপনপূর্বক সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত কার্যা তিনি যেরপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, ভাহাই এখন আমরা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

পাঠক হয়ত আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথায় স্থির করিবেন থে, উনচল্লিশ বংসর পর্যান্ত ঠাকুর সাধকের ভাবেই অবস্থান করিয়া-

ঠাকুরের জীবনের শেষ দ্বাদশ বর্বে ঐ ভাবের বিশেষ প্রকাশ কেন বলা যায় ছিলেন, তাহা নহে। 'গুক্সভাব'-শীর্ষক গ্রন্থে আমরা ইতিপুর্বের ব্যাইবার প্রয়াস পাইয়াছি যে, গুক্ নেতা বাধর্মসংস্থাপকের পদবী স্বভাবতঃ গ্রহণপূর্বেক বাহার। মানবের হিতসাধন করিয়া চিরকালের নিমিত্ত জগতে পূজা হইয়াছেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদিগের জীবনে এ সকল গুণের ক্ষুর্তি দেখিতে

পাওয়া যায়। সেইজন্ম ঠাকুরের জীবনে বাল্যকাল হইতেই আমরা

ঐ সকল ভাবের পরিচয় পাইয়া থাকি—যৌবনে সাধনকালে
উহাদের প্রেরণায় তিনি অনেক কায়্য সম্পন্ন করিয়াছেন একথা
ব্রিতে পারি এবং সাধনাবস্থার অবসানে তাঁহার বত্রিশ বংসর
বয়সে শ্রীয়ৃত মথুরের সহিত তীর্থপর্যাটনকালে এবং পরে উহাদিগের
সহায়ে প্রায় সকল কায়্য করিতেছেন, ইহা দেখিতে পাই। অতএব
সন ১২৮১ সাল হইতে তাঁহাতে দিব্যভাবের প্রকাশ এবং তাঁহার
ধর্মসংস্থাপনকায়্যে মনোনিবেশ বলিয়া যে এখানে নির্দেশ করিতেছি
ভাহার কারণ, এখন হইতে তিনি দিব্যভাবের নিরম্ভর প্রেরণায়
পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও জড়বিজ্ঞানমূলক মে শিক্ষা ও সভ্যতা ভারতে
প্রবিষ্ট হইয়া ভারত-ভারতীকে প্রতিদিন বিপরীত-ভারাপয় করিয়া

#### পূৰ্বকথা

দনাতন ধর্মমার্গ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, ভাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজীশিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বাদা নিযুক্ত থাকিয়া জনসাধারণের জীবন ধক্ত করিয়াচিলেন।

ঐরপ করিবার যে বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, এ কথা বলিতে হইবে না। ঈশ্বরকুপায় ঠাকুরের অলৌকিক আধ্যাত্মিক-

দিব্যভাবের সহারে ঠাকুর পাশ্চাত্যভাব-বস্থার গ্রানি হইতে ভারতকে মুক্ত করিয়াছেন

দণ্ডায়মান না হইলে ভারতের নিজ জাতীয়ত্বের
এবং সনাতন ধশ্মের এককালে লোপসাধন হইত
বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে
একথা বেশ ব্ঝা যায় যে, ঠাকুর নিজ জীবনে
যাবতীয় সম্প্রদায়ের ধশ্মমত সাধনপূর্বক 'যত মত

শক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবময় জীবন উহার বিক্লছে

তত পথ'-রপ সত্যের আবিষ্কার করিয়া যেমন পৃথিবীস্থ সর্বদেশের সর্বজ্ঞাতির কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তক্রপ পাশ্চাত্যভাবাপন্ধ ব্যক্তিদিগের সম্মুখে দীর্ঘ দাদশ বংসর নিজ আদর্শ-জীবন অভিবাহিত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এই কালে ধর্মসংস্থাপনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তন্ধারা পাশ্চাত্যভাবরূপ বন্ধা প্রতিক্ষন হওয়ায় বিষম সঙ্কটে ভারত উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছে। অতএব সনাতন ধর্মের সহিত প্রব্রপ্রচলিত সর্বপ্রকার ধর্মমতকে সংযুক্ত করিয়া অধিকারিভেদে তাহাদিগের সম-সমান প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করা যেমন তাঁহার জীবনের বিশেষ কার্য্য বলিয়া ব্রিতে পারা য়ায়, ভক্রপ পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রবল স্থোতে নিমজ্জনামুথ ভারতের উদ্ধারসাধন তাঁহার জীবনের থক্রপ শ্বিতীয় কার্য্য বলিয়া নির্দেশ

#### **ঞ্জিত্রীরামক্ষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

করা যাইতে পারে। সন ১২৪২ সাল বা ১৮৩৬ খৃষ্টাক হইতে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় এবং ঐ বৎসরেই ঠাকুর জন্মপরিগ্রহ করেন। অতএব পাশ্চাত্যশিক্ষার দোষভাগ যে শক্তির দারা প্রতিরুদ্ধ হইবে এবং যাহার সহায়ে ভারত নিজ বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণভাগকে মাত্র নিজম্ব করিয়া লইবে, বিধাতার বিধানে তত্ত্য শক্তির ভারতে যুগপৎ উদয় দেখিয়া বিশ্বিত হইতে হয়।

আধ্যাত্মিক রাজ্যের শীর্ষস্থানে অবস্থিত দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশ মানব-জীবনে বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। কর্মবন্ধনে আবদ্ধ জীব

দিব্যভাবের প্রকাশ মানব-

कीवत्म कथन

উপস্থিত হয়

ঈশ্বরকপায় মৃক্ত হইয়া উক্ত ভাবের দামান্তমাত্রআস্বাদনেই সমর্থ হইয়া থাকে। কারণ মানব

যথন শমদমাদি গুণসমূহ শ্বাসপ্রশ্বাদের ক্যায়

বিনায়াদে অফুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়, পরমাত্মার
প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাহার ক্ষুদ্র আমিত্যবোধ

যথন চিরকালের নিমিত্ত অথগুসচিদানন্দ-সাগরে বিলীন হইয়া থাকে, নির্কিকল্প সমাধিতে ভন্মীভূত হইয়া তাহার মন-বৃদ্ধি যথন সর্বপ্রকার মলিনতা পরিহারপূর্বক শুদ্ধদাত্তিক বিগ্রহে পরিণত হয় এবং তাহার অন্তরের অনাদি বাসনা-প্রবাহ জ্ঞানস্থ্যের প্রচণ্ড উত্তাপে এককালে বিশুদ্ধ হইয়া যথন নবীন সংস্কার ও কর্মপুঞ্জের উৎপাদনে আর সমর্থ হয় না—তথনই তাহাতে দিব্যভাবের উদয় হইয়া তাহার জীবন ক্লভার্থ হইয়া থাকে। অত্তর্ব দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশে চিরপরিভৃপ্ত ব্যক্তির দর্শনলাভ যেমন অতীব বিরল, তেমনি আবার একপ ব্যক্তির কার্যাকলাপ কোনও প্রকার অভাব-

## পূৰ্ববকথা

বোধ হইতে প্রস্ত না হওয়ায় উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া প্রতীত হইয়া
সাধারণ মন-বৃদ্ধির নিকটে চিরকাল দুর্ব্বোধ্য থাকে। স্থতরাং
দিব্যভাবের স্বরূপ যথার্থরপে হাদয়ক্ষম করিতে কেবলমাত্র দিব্যভাবের স্বরূপ যথার্থরপে হাদয়ক্ষম করিতে কেবলমাত্র দিব্যভাবার ব্যক্তিই সমর্থ হয় এবং উক্ত ভাবের প্রেরণায় যে-সকল
অলোকিক কার্য্যবলী সম্পাদিত হয়, সে-সকলের আলোচনা প্রগাঢ়
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত না করিলে তাহাদিগের কিঞ্জিয়াত্র
মর্মগ্রহণও আমাদের স্থায় মন-বৃদ্ধির কথন সম্ভবপর হয় না।

দিব্যভাবের পূর্ণপ্রকাশ একমাত্র অবতার-পুরুষসকলেই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস ঐ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে। ঐজন্তুই অবতারচরিত্র আমাদিগের নিকটে চির-রহস্তময়

অবতারপুরুষদিগের জীবনে

ঐ শ্বভাবের
বিশেষ প্রকাশ
থাকায়
ভাহাদিগের
চরিত্রে এত
হর্বোধা ও
বরহন্যময়

বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক, আমরা কল্পনাসহায়ে মান্নারহিত ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থার আংশিক চিত্র
মনোমধ্যে অন্ধিত করিতে পারি, কিন্তু ঐ অবস্থার
বাহারা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সর্বাদা অবস্থান
করেন, তাঁহারা কি ভাবে কোন্ উদ্দেশ্যে—কথনও
আমাদিগের স্থায় এবং কথনও অসীমশক্তিসম্পন্ন
দেবতার স্থায়—কার্য্যাদির অন্ধ্র্যান করেন, তাহা
ধরিতে ব্রিতে পারি না। আমাদিগের মন-বৃদ্ধি

দূরে থাকুক, কল্পনা পর্যান্ত ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া সর্ব্ধতোভাবে পরাজয় স্বীকার করে। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই কালের কার্য্যাবলীর সম্যক্ আলোচনা যে সম্ভবপর নহে, তাহা আর বলিতে হইবে না। স্কুতরাং তাঁহার এই কালের কার্য্যপরস্পরার উল্লেখমাত্র করিয়া উহাদিগের সফলভাদর্শনে যেটি যে উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বলিয়া

#### <u> এতিরামক্ষলীলাপ্রসঙ্গ</u>

আমরা ধারণা করিয়াছি, তাহাই কেবল পাঠককে বলিয়া যাইব। কার্য্যের গুরুত্ব দেখিয়াই আমরা কারণের মহত্বের সর্ব্বত্র পরিমাণ করিয়া থাকি। ঠাকুরের এই কালের কার্য্যাবলীর অলৌকিক্ত্র অমুধাবন করিয়া তাহার অস্তরে দিব্যভাবের কতদ্র অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আমাদিগের বিলম্ব হইবে না।

দিব্যভাবার্ক্ শ্রীরামক্লফদেবের কার্য্যসকল অতঃপর কেবলমাত্র ধর্মদংস্থাপনোদ্দেশ্রে অনুষ্ঠিত হইলেও, উহাদিগের মধ্যে সাভটি প্রধান বিভাগ দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাওয়া যায়—

উক্ত ভাষাবলম্বনে
১ম। তিনি তাঁহার সতী সাধ্বী সহধ্মিণীর
ঠাকুর ফে-সকল
কার্য্য করিয়াছেন
ধর্মজীবন অপূর্বভাবে গঠিত করিয়া তাহাকে
তাহাদিগের অপরে ধর্মাশক্তিসঞ্চারের প্রবল কেন্দ্রস্করপা করিয়া
গাতটি প্রধান
বিভাগ-নির্দেশ

২য়। উচ্চাদর্শে জীবন পরিচালিত করিয়া বে-সকল ব্যক্তি তৎকালে কলিকাতা মহানগরীতে ধর্মবিষয়ে নেতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাংপূর্বক নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিসহায়ে তাঁহাদিগের জীবন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

তয়। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত সর্ববিধ সম্প্রদায়ের পিপাস্থ ব্যক্তি-সকলকে ধর্মালোক প্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

৪র্থ। যোগদৃষ্টি সহায়ে পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ব্যক্তিগণকে নিজ্পদকাশে আগমন করিতে দেখিয়া অধিকারিভেদে শ্রেণীবিভাগপূর্ব্বক তাহাদিগের ধর্মজীবন গঠন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

# পূৰ্বকৰণা

৫ম। ঐ সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কতকগুলিকে ঈশ্বরলাভের জন্ম সর্বস্বস্তাাগরূপ ব্রতে দীক্ষিত করিয়া সংসারে নিজ অভিনব উদার মত-প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ। কলিকাতা-নিবাসী নিজ ভক্তগণের বাটীতে পুনঃ পুনঃ আগমনপূর্বাক ধন্মালাপ ও কীর্ত্তনাদি-সহায়ে তাহাদিগের পরিবার-বর্গের এবং পল্লীবাসিগণের জীবনে ধর্মভাব বিশেষভাবে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন।

৭ম। অপূর্ব্ব প্রেমবন্ধনে নিজ ভক্তগণকে দৃঢ়ভাবে আবন্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এমন অভূত একপ্রাণতা আনম্বন করিয়া-ছিলেন যে, উহার ফলে তাহারা পরস্পরের প্রতি অমুরক্ত হইয়া ক্রমে এক উদার ধর্মসজ্যে সভাবতঃ পরিণত হইয়াছিল।

উক্ত সাত প্রকারের কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রথমোক্তটি ঠাকুর কিরপে সন ১২৮০ সালে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহ। আমরা পাঠককে 'সাধকভাব'-শীর্ষক গ্রন্থের শেষভাগে বলিয়াছি। উহার পর বংসরে সন ১২৮১ সালে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া কি ভাবে দ্বিতীয় প্রকারের কার্য্যাবলী আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে আমরা আলোচনা করিয়াছি। আবার পূর্ব্বোক্ত বিভাগের তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীর কার্য্যাবলীর সামান্ত পরিচয় আমরা 'গুরুভাব' গ্রন্থের উত্তরার্দ্ধের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমাধ্যায়ে পাঠককে প্রদান করিয়াছি। অতএব অবশিষ্ট প্রকারের কার্য্যাকল তিনি কথন কি ভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা সর্ব্বাগ্রে

# প্রথম অধ্যায়—প্রথম পাদ

# ব্রাহ্মদমাজে ঠাকুরের প্রভাব

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রের দহিত সাক্ষাং হইবার পরে কলিকাতার জনসাধারণ ঠাকুরের কথা জানিতে

পারিয়াছিল। গুণগ্রাহী কেশব প্রথম দর্শনের দিন কেশব-প্রমুখ হইতেই যে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকুট ব্রাহ্মগণের ঠাকুরের প্রতি इहेशा जिलन, এकथा आमता हे जिल्रास्त छ द्वार শ্ৰদ্ধা ও ভক্তি করিয়াছি। পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হইলেও তাঁহার হৃদয় যথার্থ ঈশ্বর-ভক্তিতে পূর্ণ ছিল এবং অমৃতময় ভক্তিরদের একাকী সম্ভোগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্থতরাং ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অমৃতনিংস্থানিনী বাণীতে তিনি জীবনপথে যতই নৃতন আলোক দেখিতে লাগিলেন, ততই ঐকথা মুক্তকণ্ঠে জনসাধারণকে জানাইয়া তাহারা সকলেও যাহাতে তাহার ন্যায় তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্ত সোৎদাহে আহ্বান করিতে লাগিলেন। **मिटेक्स (मथा यात्र, शृद्धांक ममाद्भद देः दाकी ७ वाःना यावणीय** পত্রিকা, যথা---'স্থলভ সমাচার', 'দান্ডে মিরর্', 'থিইষ্টিক্ কোয়াটাবৃলি বিভিউ' প্রভৃতি এখন হইতে ঠাকুরের পূত চবিত, দারগর্ভ বাণী ও ধর্মবিষয়ক মতামতের আলোচনায় পূর্ণ। বক্তৃতা এবং একত্র উপাসনার পরে বেদী হইতে ত্রাহ্মসভ্যকে সম্বোধনপূর্বক উপদেশপ্রদানকালেও কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্ম-নেতাগণ অনেক সময়ে ঠাকুরের বাণীদকল আবৃত্তি করিভেচেন। আবার অবদর পাইলেই

তাঁহারা কথন ছ-চারিজন অন্তরক্ষের সহিত এবং কথন বা সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সদালাপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন।

ব্রান্সনেতাগণের ধর্মপিপাসা ও ঈশ্বরামুরাগদর্শনে আনন্দিত হইয়া যাহাতে তাঁহারা সাধনসমূত্রে এককালে ডুবিয়া যাইয়া ঈশ্বরের প্রভাক্ষদর্শনরূপ রত্মলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন. ঠাকুরের তদ্বিয়ে পথ দেখাইতে ঠাকুর এখন বিশেষভাবে বাহ্মগণের সহিত সপ্রেম যতুপর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত হরি-কথা ও কীর্ত্তনে তিনি এত আনন্দ অহুভব করিতেন যে. মত:প্রবুত্ত হইয়া প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কেশবের বাটীতে উপস্থিত হইতেন। ঐরপে উক্ত সমাজস্থ বছ পিপাস্থ ব্যক্তির সহিত তিনি ক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়াছিলেন এবং কেশব ভিন্ন কোন কোন ব্রাহ্মগণের বাটীতেও কথন কথন উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। সিঁত্রিয়াপটির মণিমোহন মল্লিক, মাথাঘষা গলির জয়গোপাল দেন, বরাহনগরস্থ সিঁতি নামক পল্লীর বেণীমাধ্ব পাল, নন্দনবাগানের কাশীশ্বর মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মমতাবলম্বী ব্যক্তি-গণের বাটীতে উৎসবকালে এবং অন্ত সময়ে তাঁহার গমনাগমনের কথা দৃষ্টাস্তম্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। কখন কখন এমনও इहेशार्छ (य. (विभी इहेर्ड डिअर्मिश्रमानकाल उाहारक महमा মন্দিরমধ্যে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীয়ুত কেশব উহা সম্পূর্ণ না করিয়াই বেদী হইতে নামিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে অভার্থনা করিয়া তাঁহার বাণীঅবণে ও তাঁহার সহিত কীর্ত্তনানন্দে সেই দিনের উপাসনার উপসংহার করিয়াছেন !

#### **ত্রীত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

ম্ব ম সম্প্রদায়ম্ব ব্যক্তিগণের সহিতই মানব অকপটে মিলিড হইতে এবং নিঃসঙ্কোচ আনন্দাহভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ম্বভরাং তাহাদিগের সহিত তাহাকে এরপভাবে মিলিত হইতে এবং আনন্দ করিতে দেখিয়া ব্রাক্ষনেতাগণ যে ঠাকর ঠাকুরকে এখন তাঁহাদিগের ভাবের ও মতের লোক ভাহাদিগের মতের লোক-বলিয়া স্থির করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। হিন্দুদিগের ব্রা ক্ষদিগের শাক্ত-বৈষ্ণবাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও এইরূপ ধারণা হইবার কারণ তাঁহাকে তাহাদিগের প্রত্যেকের সহিত এরপে যোগদান ও আনন্দ করিতে দেখিয়া অনেক সময়ে ঐরপ করিয়াছেন। কারণ দর্বভাবের উৎপত্তি এবং সমন্বয়ভূমি 'ভাবমুখে' অবস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই যে ঠাকুর ঐরপ করিতে পারিতেন —একথা তথন কে বুঝিবে ? কিন্তু তিনি যে তাঁহাদিগের সহিত নিরাকার সম্ভণ ত্রন্ধের ধ্যান ও কীর্ত্তনাদিতে তন্ময় হইয়া তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক আনন্দ অমুভব করিতেছেন এবং তাঁহারা যেখানে অন্ধকার দেখিতেছেন সেখানে অপূর্ব্ব আলোক সত্যসত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্যক্তিগণের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাঁহারা এ কথাও ব্রিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরে সর্বস্থ অর্পণ করিয়া তাঁহার আয় তক্ময় হইতে না পারিলে ঐরপ দর্শন ও আনন্দামুভব কথন সম্ভবপর নহে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাঞ্জস্থ অনেকগুলি ব্যক্তির সভ্যামুরাগ, ভ্যাসশীলতা এবং ধর্মপিপাদা প্রভৃতি সদ্গুণনিচয় দেখিয়া ঠাকুর ভাঁহাদিগকে নিজ জীবনাদর্শে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দিতে সচেট হইয়াছিলেন। ঈশ্বামুবাগী ব্যক্তিগণ যে সম্প্রদায়ভুক্তই

হউন না কেন, তিনি তাঁহাদিগকে চিরকাল প্রমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন এবং যাহাতে তাঁহারা নিজ নিজ পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তদ্বিয়ে অকাতরে সাহায্য ব্রাহ্মসাধকদিগকে প্রদান করিতেন। আবার যথার্থ ঈশ্বরভক্ত সকলকে ঠাকরের সাধন-পথে অগ্রদর করা ঠাকুর এক পৃথক জাতি বলিয়া দর্বদা নির্দ্দেশ করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত একত্তে পান-ভোজন করিতে কখনও দ্বিধা করিতেন না। অতএব কেশব এবং তাঁহার পার্ষদর্গণ, যথা-বিজয়ক্লফ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, চিরঞ্জীব শর্মা, শিবনাথ শাস্ত্রী, অমৃতলাল বস্থ প্রমূথ ব্যক্তিগণকে তিনি যে এখন পরম স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আধ্যাত্মিক সহায়তা করিতে উন্নত হইবেন এবং তাঁহাদিগের সহিত একত্র পান-ভোজনে সঙ্কৃচিত হইবেন না, একথা বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাব-সহায়ে ইহারা যে জাতীয় ধর্মাদর্শ হইতে বহুদুরে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন এবং অনেক সময়ে সমাজ-দংস্কারকেই ধর্মামুষ্ঠানের চূড়াস্ত জ্ঞান করিয়া বদিতেছেন, একথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। তিনি সেজন্য তাঁহাদিগের ভিতরে যথার্থ সাধনাত্মরাগ প্রবৃদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সমাজ তাঁহাদিগের সহিত ঐ পথে অগ্রসর হউক বা নাই হউক, একমাত্র क्रेश्वत-लाज्दक्रे जांशामिशतक क्रीवानात्मश्रक्तत व्यवस्य क्राहित्व সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে এীযুত কেশব সদলবলে তৎপ্রদর্শিত মার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন—মধুর মাতৃনামে ঈশ্বরকে সম্বোধন ও তাঁহার মাতৃত্বের উপাসনা সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল এবং উক্ত সমাজের সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিষয়ে ঠাকুরের

#### <u>শ্রীপ্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঞ্চ</u>

ভাব প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে সরস করিয়া তুলিয়াছিল। শুদ্ধ তাহা
নহে; কিন্তু ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ ভাবিয়া হিন্দুদিগের যে আদর্শ
ও অষ্টানসকল হইতে ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে বিচ্ছিয় ও পৃথক
করিয়াছিল, সে-সকলের মধ্যে অনেক বিষয় ভাবিবার এবং শিখিবার
আছে—উক্ত সমাজের নেতাগণ একথাও ঠাকুরের জীবনালোকে
বৃঝিতে পারিয়াছিলেন।

পাশ্চাতাভাবে ভাবিত কেশব ও তাঁহার সন্ধিগণ তাঁহার সকল প্রকার ভাব ও উপদেশ যে যথায়থ বুঝিতে পারিবেন না এবং যাহা বঝিতে পারিবেন তাহাও সমাক গ্রহণ করা তাঁহাদিগের ক্লচিকর হইবে না—এ বিষয় ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই হাদয়ক্ষম বাহ্মগণকে क्रियां डिल्न । जांशानिशक छे अरमा अमानकारन 'ল্যাজা-মডো' বাদ্ধ দিয়া কোন কথা বলিবার পরে ঐ বিষয় স্মরণ করিয়া ভিনি ভাঁহার কথা **मिक्न थावरे विमायन, "आमि बारा रव विमा** গ্রাহণ করিতে বলিবার কারণ যাইলাম. তোমরা উহার 'ল্যাজা-মুড়ো' বাদ দিয়া গ্রহণ করিও।" আবার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনেক ব্যক্তির নিকটে সমাজসংস্থার এবং ভোগবাসনার তপ্তিসাধন জীবনোদ্দেশ্যের স্থল অধিকার করিয়াছে—একথা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। ঐ বিষয় তিনি অনেক সময়ে রহস্তচ্চলে প্রকাশও করিতেন। বলিতেন—

"কেশবের ওথানে গিয়াছিলাম। তাহাদের উপাদনা দেখিলাম। অনেকক্ষণ ভগবদ্-ঐশ্বর্যের কথাবার্ত্তার পরে বলিল—'এইবার আমরা তাহার (ঈশবের) ধ্যান করি।' ভাবিলাম কতক্ষণ না জানি ধ্যান করিবে। ওমা। ত্-মিনিট চোক্ বৃজিতে না বৃজিতেই হইয়া গেল।—এই রকম ধ্যান করিয়া কি তাঁহাকে

পাওয়া যায় ? যথন তাহারা দব ধ্যান করিতেছিল, তথন দকলের মুথের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম। পরে কেশবকে বলিলাম, 'তোমাদের অনেকের ধ্যান দেখিলাম, কি মনে ঠাকুরের হইল জান ?—দক্ষিণেশ্বরে বাউতলায় কথন কথন কিছাপ্রদান হহুমানের পাল চুপ করিয়া বদিয়া থাকে—যেন কত ভাল, কিছু জানে না। কিছু তা নয়, তারা তথন বদিয়া বদিয়া ভাবিতেছে—কোন্ গৃহস্থের চালে লাউ বা কুম্ডোটা আছে, কাহার বাগানে কলা বা বেগুন হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই উপ্ করিয়া দেখানে গিয়া পড়িয়া দেইগুলি ছিঁড়িয়া লইয়া উদরপ্র্তি করে। অনেকের ধ্যান দেখিলাম ঠিক সেই রকম!' দকলে শুনিয়া হাদিতে লাগিল।"

এরূপ রহস্তচ্ছলে শিক্ষাপ্রদান তিনি কথন কথন আমাদিগকেও করিতেন। আমাদের স্মরণ আছে, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার সম্মুথে ডজন গাহিতেছিলেন। স্বামিজী তথন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় তুইবার উক্ত সমাজের ভাবে উপাসনাও ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। '(সেই) এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে' ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীতটি তিনি অমুরাগের সহিত তম্ম হইয়া গাহিতে লাগিলেন। উক্ত সঙ্গীতের একটি কলিতে আছে—'ভজন-সাধন তাঁর কর রে নিরম্বর'; ঠাকুর ঐ কথাগুলি স্বামিজীর মনে দৃঢ়মুক্তিত করিয়া দিবার জন্ম সহসা বলিয়া উঠিলেন, "না, না, বল্—'ভজন-সাধন তাঁর কর রে দিনে তুবার'—কাজে যাহা করিবি না, মিছামিছি তাহা কেন বলিবি ?" সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, স্বামিজীও কিঞ্চিং অপ্রতিত হইলেন।

#### ঞ্জী প্রীরামকুফলী লাপ্রস**ন্স**

আর এক সময় ঠাকুর উপাসনাসম্বন্ধে কেশবপ্রমুধ ব্রাহ্মগণকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা তাঁহার (ঈশবের) ঐশব্যের কথা অত

ব্রাহ্মগণকে শিক্ষাপ্রদান— শ্রম্বর্যজ্ঞানে ঈম্বরকে আপনার করা

याच ना

করিয়া বল কেন? সন্তান কি তাহার বাপের সম্মুথে বসিয়া 'বাবার আমার কত বাড়ী, কত ঘোড়া, কত গরু, কত বাগ-বাগিচা আছে' এই সব ভাবে? অথবা বাবা তাহার কত আপনার, ভাহাকে কত ভালবাসে, ইহা ভাবিয়া মৃশ্ধ হয়? ভেলেকে বাপ থাইতে পরিতে দেয়, স্থথে রাথে.

তাহাতে আর কি হইয়াছে? আমরা সকলেই তাঁহার (ঈশ্বরের)
সন্তান, অতএব তিনি যে আমাদের প্রতি ঐরপ ব্যবহার করিবেন
তাহাতে আর আশ্চর্যা কি ? যথার্থ ভক্ত সেইজন্ম ঐ সকল কথা না
ভাবিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়া তাঁহার উপর আবদার করে,
অভিমান করে, জোর করিয়া তাঁহাকে বলে, 'তোমাকে আমার
প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই হইবে, আমাকে দেখা দিতেই হইবে।'
অত করিয়া ঐশ্বয়্য ভাবিলে, তাঁহাকে খুব নিকটে, খুব আপনার
বলিয়া ভাবা যায় না, তাঁহার উপর জোর করা য়ায় না। তিনি কত
মহান্, আমাদের নিকট হইতে কত দ্রে, এইরপ ভাব আদে।
তাঁহাকে খুব আপনার বলিয়া ভাব, তবে ত হইবে ( তাঁহাকে পাওয়া
মাঁইবে )।"

ঈশবলাভের জন্ম সাধন-ভদ্ধন ও বিষয়বাদনা-ত্যাগের একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা করা ভিন্ন ঠাকুরের দংস্পর্শে আসিয়া কেশব-প্রমুথ ব্রাহ্মগণ অন্ম একটি বিষয়ও জানিতে পারিয়াছিলেন। পাশ্চাভ্যের ধর্মপ্রচারকগণের মূথে এবং ইংরাজী পুশুকাদি হইতে

তাঁহারা শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঈশ্বর কথন সাকার হইতে পারেন না; অতএব কোন দাকার মৃত্তিতে তাঁহার অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া প্রজোপাসনাদি করায় মহাপাপ হয়। কিন্ত ঈশবের স্বরূপের "নিরাকার জল জমিয়া শাকার বরফ হওয়ার স্থায় অন্ত নিৰ্দেশ কৰা যায় না নিরাকার সচিদানন্দের ভক্তিহিমে জমিয়া সাকার হওয়া", "শোলার আতা দেখিয়া যথার্থ আতা মনে পড়ার ন্যায় সাকার মূর্ত্তি-অবলম্বনে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের প্রত্যক্ষজ্ঞানে পৌছান" —ইত্যাদি প্রতীকোপাসনার কথা ঠাকুরের শ্রীমুথে শুনিয়া তাঁহারা विश्वािছलन, '(भोखनिक्छा' नात्म निर्द्मण क्रिशा छाङाता त्य কার্যাটাকে এতদিন নিভাস্ত যুক্তিহীন ও হেয় ভাবিয়া মাসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বলিবার ও চিস্তা করিবার অনেক বিষয় আছে। ততুপরি যেদিন ঠাকুর, 'অগ্নিও তাহার দাহিকাশক্তির ন্যায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তির প্রকাশ বিরাট জগতের অভিন্নতা' কেশবপ্রমূগ ব্রাহ্মগণের নিকটে প্রতিপাদন করিলেন, সেদিন যে তাঁহারা সাকারোপাসনাকে नृजन आत्मारक तमिराज भारेगाहित्नन, जिवराय मत्मर नारे। তাঁহারা সেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র নিরাকার সপ্তণ ব্রহ্মরূপে নির্দ্ধেশ করিলে উশ্বরের যথার্থ স্বরূপের একাংশমাত্রই निर्फिष्ठ इहेशा थाटक। ठाँहाता त्विशाहित्नन, जेयत-स्रक्तभरक टक्वन-মাত্র সাকার বলিয়া নির্দিষ্ট করায় যে দোষ হয়, কেবলমাত্র নিরাকার সগুণ বলিয়া উহাকে নির্দেশ করিলে তদ্রপ দোষ হয়। কারণ ঈশ্বর শাকার-জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন, নিরাকার দগুণ-ব্রহ্মপ্ররূপে জগতের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছেন, আবার সর্বাগুণের অতীত থাকিয়া ঈশ্বর জীব, জগৎ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যক্তি ও বস্তুর নামরূপযুক্ত

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

প্রকাশের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া সতত অবস্থান করিতেছেন। "ঈশ্বরস্বরূপের ইতি করিতে নাই—তিনি দাকার, তিনি নিরাকার (সগুণ)
এবং তাহা ছাড়া তিনি আরও যে কি, তাহা কে জানিতে-বলিতে
পারে ?" ঠাকুরের এই সামান্ত উক্তির ভিতর ঐরূপ গভীর অর্থ
দেখিতে পাইয়া কেশবপ্রমুখ সকলে সেদিন শুস্তিত হইয়াছিলেন।

এরপে সন ১২৮১ সালের চৈত্র মাসে, ইংরাজী ১৮৭৫ খুপ্তাব্দের মার্চ্চ মানে, ঠাকুরের পুণ্যদর্শন প্রথম লাভ করিবার পর হইতে তিন বংসরের কিঞ্চিদ্ধিককাল পর্যাস্ত কেশব-পরিচালিত জাব স্বৰ্ষীয় ভারতব্যীয় ব্রাহ্মসমাজ পাশ্চাতাভাবের মোহ হইতে সমান্তের রূপপরিবর্ত্তন দিন দিন বিমুক্ত হইয়া নবীনাকার ধারণ করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকের সাধনামুরাগ সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিল। পরে সন ১২৮৪ সালে, ইংরাজী ১৮৭৮ খুষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ ভারিখে এীযুত কেশব তাঁহার কলাকে কুচবিহার প্রদেশের মহারাজের সহিত পরিণয়স্থতে আবদ্ধ করিলেন। বিবাহকালে কন্তার বয়দের যে দীমা ব্রাহ্মদমাজ ইতিপূর্বে স্থির করিয়াছিল, কেশব-তৃহিতার বয়স তদপেক্ষা কিঞ্চিন্তান থাকায় উক্ত বিবাহ লইয়া সমাজে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল এবং পাশ্চাত্যামুকরণে সমাজদংস্কারপ্রিয়তারূপ শিলাখণ্ডে প্রতিহত হইয়া এখন হইতে উহা 'ভারতবর্ষীয়' ও 'দাধারণ' নামক ছুই ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমান্তের উপর ঠাকুরের প্রভাব কিন্তু ঐ ঘটনায় নির্ভ হইল না। ত্রিনি উভয় পক্ষকে সমান আদর করিতে লাগিলেন এবং উভয় পক্ষের পিপাস্থ ব্যক্তিগণই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের স্থায় আধ্যাত্মিক পথে সহায়তা লাভ করিতে লাগিল।

ভারতবর্ষীয় রাক্ষদলের নেতা শ্রীযুত কেশব এখন হইতে জ্বন্ডলের স্থাবিদ্ধার কর্মার ইইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের ক্নপায় ঠাকুরের আবিদ্ধার তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন এখন হইতে স্থগভীর তাহাব আধ্যাত্মিক জীবন এখন হইতে স্থগভীর তাহাব ক্রের ক্রিয়াছিল। হোম, অভিষেক, মুণ্ডন, কাষায়-গ্রহণপূর্বক ধারণাদি স্থল ক্রিয়ালকলের সহায়ে মানব মন কেশবের ব্যাব্যাত্মিক রাজ্যের ক্রম্ম ও উচ্চ স্তর্সমূহে আরোহণে সমর্থ হয়, একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি ঐ সকলের প্রহার

ঈশা, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জীবন্ত ভাবময় তন্ততে নিত্য-বিগ্নমান এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে এক এক বিশেষ বিশেষ ভাব-প্রস্রবণ-স্বরূপে সতত অবস্থান করিতেছেন, একথা বুরিতে পারিয়া তাঁহাদিগের ভাব যথাযথ উপলব্ধি করিবার জন্ম তিনি কথন একের, কথন অন্তের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করিয়া-ছিলেন। ঠাকুর সর্বপ্রকার 'ভেক্' ধারণপূর্বক সকল মতের দাধনা করিয়াছিলেন শুনিয়াই যে কেশবের পূর্বেজিক প্রবৃত্তি হইয়াছিল, ইহা বলা বাছল্য। ঐরূপে সাধনসমূহের স্বল্পতিত্র অন্থ্রভানপূর্বক 'যত মত, তত পথ'-রূপ ঠাকুরের নবাবিদ্ধৃত তত্ত্বের বিষয় শ্রীযুত কেশব যতদ্ব বৃবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই কুচবিহার-বিবাহের প্রায় ত্ই বংসর পরে 'নববিধান' আখ্যা দিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে তিনি উক্ত বিধানের ঘনীভূত মূর্ত্তি জানিয়া কতদ্র শ্রন্ধাভিক ব্রতেন তাহা প্রকাশ করিতে আমরা অসমর্থ। আমাদিগের মধ্যে অনেকে দেখিয়াছে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি 'জয় বিধানের জয়' 'জয় বিধানের জয়' একথা বারংবার

## <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন। 'নব-বিধান'-প্রচারের প্রায় চারি বংসর পরে তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান না করিলে, তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন ক্রমে কত স্থগভীর হইত, তাহা কে বলিতে পারে ?

ঠাকুর শ্রীযুত কেশবকে এতদুর পরমান্মীয় জ্ঞান করিতেন যে, এক সময়ে তাঁহার অস্ক্রন্থতার কথা শুনিয়া তাঁহার আরোগ্যের নিমিত্ত শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে ডাব-চিনি মানত করিয়া-ঠাকর কেশবকে ছিলেন। পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া কতদর আপনার জ্ঞান করিতেন অভিশয় রুশ দেখিয়া নয়নাশ্রদংবরণ করিতে পারেন नारे; পরে বলিয়াছিলেন, "বসরাই গোলাপের গাছে বড় ফুল হইবে বলিয়া মালী কথন কখন উহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া উহার শিক্ড পর্যান্ত মাটি হইতে বাহির করিয়া রোদ ও হিম খাওয়ায়। তোমার শরীরের এই অবস্থা মালী (ঈশ্বর) সেই জন্মই করিয়াছেন।" আবার তাঁহার শেষ পীড়ার অন্তে ১৮৮৪ খুষ্টান্দের জাতুয়ারী মাসে তাঁহার শরীর-রক্ষার কথা শুনিয়া অভিভূত হইয়া ঠাকুর তিন দিন কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং পরে বলিয়া-ছিলেন, "কেশবের মৃত্যুর কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল, যেন আমার একটা অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে।" শ্রীয়ত কেশবের পরিবারবর্গের স্ত্রীপুরুষ সকলে ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং কথন কথন তাঁহাকে 'কমল কুটীরে' লইয়া যাইয়া এবং কখন বা দক্ষিণেশবে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীমুথ হইতে আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী শ্রবণ করিভেন। মাঘোৎসবে তাঁহার সহিত ভগবদালাপ ও কীর্ত্তনাদিতে একদিন আনন্দ করা কেশবের

জীবৎকালে নববিধান সমাজের অবশ্রকর্ত্তব্য অঙ্গবিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐসময়ে শ্রীযুত কেশব কথন কথন জাহাজে করিয়া সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতেন এবং ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া ভাগীরথী-বক্ষে পরিশ্রমণ করিতে করিতে কীর্ত্তনাদি-আনন্দে মগ্ন হইতেন।

कुठिवहात-विवाह नहेशा विष्टिश हहेवात भरत श्रीमुख विष्यकृष् গোস্বামী ও শিবনাথ শান্তী 'সাধারণ' সমাজের আচার্যাপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বিজয় ইতিপূর্বে সত্যপরায়ণতা এবং সাধনাহ্বরাগের জন্ম কেশবের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। আচার্য্য কেশর্বের ভাষ ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভের ঠাকরের প্রভাবে বিজয়কুঞ বিজয়ক্ষয়েরও সাধনাত্মরাগ বিশেষভাবে প্রবৃদ্ধ গোস্বামীর হইয়াছিল। ঐ পথে অগ্রসর হইয়া স্বল্পকালের মত-পবিষ্ঠম মধ্যেই তাঁহার নানা নৃতন আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষদকল ও বাক্ষসমাক পরিত্যাগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঈশবের সাকার প্রকাশে তিনি বিশ্বাসবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তস্ততে শুনিয়াছি. ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্বের বিজয় যথন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে কলিকাভায় আগমন করেন, তথন দীর্ঘ শিখা, সূত্র এবং নানা কবচাদিতে তাঁহার অঞ্চ ভৃষিত ছিল; সত্যের অন্থরোধে বিজয় সেই দকল একদিনে পরিত্যাগ করিয়া বান্ধদলে যোগদান করিয়া-ছিলেন। কুচবিহার-বিবাহের পরে সভ্যের অমুরোধে তিনি নিজ গুরুতুল্য কেশবকে বর্জন করিয়াছিলেন। আবার সেই সজ্যের অমুরোধে তিনি এখন তাঁহার সাকার বিশ্বাস সুকাইয়া রাখিতে না পারিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে আপনাকে পৃথক করিতে বাধ্য

#### **ন্ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস**ক

হইরাছিলেন। উহাতে তাঁহার বৃত্তিলোপ হওয়ায় কিছুকালের জন্য তাঁহাকে অর্থাভাবে বিশেষ কই অন্তত্ত্ব করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উহাতে কিছুমাত্র অবসর হয়েন নাই। শ্রীযুত বিজয়, ঠাকুরের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তালাভের কথা এবং কথন কথন অন্তত্ত্তাবে তাঁহার দর্শন পাইবার বিষয় অনেক সময় আমাদিগের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে উপগুরু অথবা অন্ত কোনভাবে ভক্তি শ্রন্ধা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। কারণ গয়াধামে আকাশ্রকার পাহাড়ে কোন সাধু রূপা করিয়া নিজ যোগশক্তিসহায়ে তাঁহাকে সহসা সমাধিত্ব করিয়া দেনও তাঁহার গুরুপদবী গ্রহণ করেন, একথাও আমরা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। ঠাকুরের সম্বন্ধে কিন্তু তাঁহার যে অতি উচ্চ ধারণা ছিল তাহাতে সংশয় নাই এবং এ বিষয়ে তাঁহার সমুথ হইতে আমরা যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহা গ্রন্থের অন্তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছি।

ব্রাক্ষসমাজ হইতে পৃথক্ হইবার পরে বিজয়ক্তফের আধ্যাত্মিক গভীরতা দিন দিন প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। কীর্ত্তনকালে ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উদ্দাম নৃত্য ও ঘন ঘন সমাধি দেখিয়া লোকে মোহিত হইত। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমরা তাঁহার উচ্চাবস্থার বিজয় অভঃপর সাধনায় কন্তদ্ধ কথা এইরূপ শুনিয়াছি—"যে ঘরে প্রবেশ করিলে অগ্রসর হইয়া-লোকের ঈশ্বরসাধনা পূর্ণত্ব লাভ করে তাহার ছিলেন পার্শ্বের ঘরে পৌছিয়া বিজয় দ্বার খুলিয়া দিবার নিমিত্ত করাঘাত করিতেছে।"—আধ্যাত্মিক গভীরতালাভের

১ গুরুভাব, উত্তরাদ্ধি, ৫ম অধ্যায়, দেখ।

পরে শ্রীযুক্ত বিজয় অনেক ব্যক্তিকে মন্ত্রশিশ্ব করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের শরীররক্ষার প্রায় চৌদ্দবৎসর পরে পপুরীধামে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

কুচবিহার-বিবাহের পরে ভারতবর্ষীয় ও দাধারণ ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিশেষ মনাস্তর লক্ষিত হইত। একদলের সহিত অন্ত দলের

কথাবার্ত্তা পর্যান্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উভয় 'শিব-রামের দলের সাধনাত্মরাগী ব্যক্তিগণ কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় কেশব ও সমভাবে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, একথার আমরা বিজয়ের ইতিপূর্বের উল্লেখ করিয়াছি। কেশব ও বিজয় মনোমালিন্ত দ্র হওয়। উভয়েই একদিন এই সময়ে নিজ নিজ অন্তর্মগণের সহিত সহস। ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

একদল অন্তদলের আসিবার কথা না-জানাতেই অবশ্র ঐক্প হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব বিরোধ শ্বরণ করিয়া উভয় দলের মধ্যে একটা সক্ষোচের ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। কেশব এবং বিজয়ের মধ্যেও ঐ সক্ষোচ বিভাষান দেখিয়া ঠাকুর সেদিন তাঁহাদিগের বিবাদভশ্ধন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—

"দেখ, ভগবান শিব এবং রামচন্দ্রের মধ্যে এক সময়ে হল্
উপস্থিত হইয়া ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল। শিবের গুরু
রাম এবং রামের গুরু শিব—একথা প্রসিদ্ধ। স্থতরাং যুদ্ধান্তে
তাহাদিগের পরস্পরে মিলন হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু শিবের
চেলা ভূত-প্রেতাদির সঙ্গে রামের চেলা বাঁদরগণের আর কথন মিল
হইল না। ভূতে-বাঁদরে লড়াই সর্বক্ষণ চলিতে লাগিল। (কেশব
ও বিজয়কে সম্বোধন করিয়া) যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে,

## **बिबि**तामक्खनीना अनक

ভোমাদিগের পরস্পরে এখন আর মনোমালিগু রাধা উচিত নহে, উহা ভূত ও বাদরগণের মধ্যেই থাকুক।"

ভদবধি কেশব ও বিজয়ের মধ্যে পুনরায় কথাবার্তা চলিয়াছিল। শ্রীযুত বিজয় নিজ অভিনব আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষদকলের অন্তরোধে সাধারণ সমাজ পরিত্যাগ করিলে উক্ত দলের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার

ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাক্ষসভ্য ভাঙ্গিদ্ধা থাইবে বলিরা আচার্য্য শিবনাথের দক্ষিণেশ্ব-গমনে বিরত

হওয়া

উপর একান্ত বিশ্বাসবান ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার সহিত চলিয়া আসিলেন। সাধারণ সমাজ ঐ কারণে এইকালে বিশেষ ক্ষীণ হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীযুত শিবনাথ শান্ত্রীই এখন ঐ দলের নেতা হইয়া সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শিবনাথ ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ঠাকুরের নিকটে আসিয়াছিলেন এবং তাহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। ঠাকুরও শিবনাথকে বিশেষ স্বেহ করিতেন। কিন্তু বিজয় সমাজ চাডিবার পরে

শিবনাথ বিষম সমস্তায় নিপতিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের উপদেশ-প্রভাবেই বিজয়ক্তফের ধর্মজাব-পরিবর্ত্তন এবং পরিণামে সমাজ-পরিত্যাগ—এ কথা অন্থধাবন করিয়া তিনি এক্ষণে ঠাকুরের নিকটে পূর্বের ন্তায় যাওয়া-আদা রহিত করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে সাধারণ সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শিবনাথপ্রমূপ ব্রাহ্মগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং শিবনাথপ্রমূপ রাহ্মগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্রপে সাধারণ সমাজে যোগদান করিলেও কিন্তু স্বামিজী মধ্যে মধ্যে প্রীযুত কেশবের এবং দক্ষিণেশরে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিতেন। স্বামিজী বলিতেন, আচার্য্য শিবনাথকে তিনি এই সময়ে ঠাকুরের নিকটে না ঘাইবার কারণ জিক্সাদা করায় তিনি

বলিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘন ঘন গমন করিলে তাঁহার দেখাদেখি প্রাহ্মসজ্ঞের অন্ত সকলেও ঐরপ করিবে এবং পরিণামে উক্ত দল ভালিয়া যাইবে। স্বামিজী বলিভেন, ঐরপ ধারণার বশবর্তী হইয়া শ্রীযুত শিবনাথ এই সময়ে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতে বিরত হইবার জন্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের ভাবসমাধি প্রভৃতি স্নায়ুদৌর্বল্য হইতে উপস্থিত হইয়াছে!
—অত্যধিক শারীবিক কঠোরতার অন্তর্গানে তাঁহার মন্তিক্ষবিকৃতি হইয়াছে! ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া শিবনাথকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহার অন্তর উল্লেখ করিয়াছি।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মনজ্যে যে সাধনামুরাগ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে 'নববিধান' এবং 'সাধারণ' উভয়

ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব সম্বন্ধে আচার্য্য প্রভাপচন্দ্রের কথা সমাজের ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে যাহাতে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এরপভাবে জীবনগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া ঠাকুরের সক্ষলাভের পর, সমাজে আধ্যান্মিক ভাব-পরিণতি

কিরপ ও কতদ্ব হইয়াছে তদ্বিয়ে আমাদিগের দারা জিজ্ঞানিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ইহাকে দেখিবার আগে আমরা ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা কি ব্ঝিতাম ?—কেবল গুণ্ডামি করিয়া বেড়াইতাম। ইহার দর্শনলাভের পরে ব্ঝিয়াছি যথার্থ ধর্মজীবন কাহাকে বলে।" জীযুত প্রতাপের সঙ্গে সেদিন আচার্য্য চিরঞ্জীব শর্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সাম্যাল) উপস্থিত ছিলেন।

১ গুরুতার, উম্ভরার, বিতীয় অধ্যায়, দেখ।

#### ঞী <u>শীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্ষ</u>

নববিধান-সমাজে ঠাকুরের প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হইলেও বিজয়কৃষ্ণ যতদিন আচার্য্য-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন পর্যাস্ত

সাধারণ সমাজেও উহা স্বন্ধ দেখা যাইত না। বিজয়ের

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব সহিত অনেকগুলি ধর্মপিপাস্থর পরিত্যাগের পর হইতেই উক্ত সমাজে ঐ প্রভাব ব্লাস হইয়াছে এবং

দক্ষে সঙ্গে উহা আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া সমাজসংস্কার,

দেশ-হিতৈষণা প্রভৃতির অমুষ্ঠানেই আপনাকে প্রধানতঃ নিযুক্ত রাখিয়াছে। হ্রাস হইলেও উক্ত প্রভাব যে একেবারেই লুপ্ত হয় নাই, তাহার নিদর্শন সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও যোগাভ্যাসে, বেদাস্থ-চর্চায় এবং প্রেততত্ত্বাদির (Spiritualism) অমুশীলনে দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চাঙ্গের কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের বৈদিক মতের অমুশীলনও যে সাধারণ সমাজস্থ কোন কোন ব্যক্তি করিয়া থাকেন এবং ধ্যানাদিসহায়ে শারীরিক ব্যাধি-নিবারণের চেষ্টা

ব্ৰহ্মসঙ্গীতে ঠাকুরের প্রভাব

করেন, এ বিষয়ও আমবা জ্ঞাত হইয়াছি। নববিধান-সমাজের আচার্য্য চিরঞ্জীব শর্মা ব্রহ্মসঙ্গীতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, একথা বলিতে হইবে না।

কিন্ত অমুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায়, ঠাকুরের নানাপ্রকার দর্শন, ভাব ও সমাধি প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠভাবোদ্দীপক পদগুলি রচনায় সমর্থ হইয়াছেন। ঐরপ কয়েকটি পদের প্রথম অংশ মাত্র আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—

- (b) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
- (২) গভীর সমাধি-সিন্ধু অনস্ত অপার।
  - > নববিধান সমাজের সঙ্গীত-পুত্তকসকলে পাঠক পদগুলি দেখিতে পাইকে।

- (७) हिमाकारण इ'न भूव त्थ्रम-हरखानम् द्य ।
- (8) हिमानम-निज्ञनीदा (अभानत्मव नहती।
- (e) আমায় দে মা পাগল ক'রে।

স্থকবি আচার্য্য চিরঞ্জীব শর্মা ঐরপ পদসকল রচনা দ্বারা সমগ্র বঙ্গবাদীর এবং দেশের সাধককুলের কৃতজ্ঞতাভান্ধন হইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঠাকুরের ভাবসমাধি দেখিয়াই যে তিনি ঐ সকল পদ স্পষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতেও সংশয় নাই। আচার্য্য চিরঞ্জীব স্থক্ঠ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতশ্রবণে আমরা ঠাকুরকে অনেক সময় সমাধিস্থ হইতে দেখিয়াচি।

ঐরপে ব্রাক্ষসমাজ এইকালে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক প্রভাবে অমুপ্রাণিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের নিরাকার শ্বরূপের উপাসনা উক্ত সমাজে যেভাবে প্রচারিত হয়, তাহাকে ঠাকুর কথন কথন 'কাঁচা নিরাকার ভাব' বলিয়া নির্দেশ করিলেও' য়থার্থ বিশ্বাসের সহিত ঐভাবে উপাসনা করিলে সাধক ঈশ্বরলাভে সমর্থ

ব্রাহ্মধর্ম ঈশ্বরলাভের অস্ততম পথ বলিয়া ঠাকুরের ঘোষণা হয়েন—একথা ভাঁহার মুখে আমরা বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। কীর্ত্তনান্তে ঈশ্বর ও ভাঁহার সকল সম্প্রদায়ের ভক্তর্গকে প্রণাম করিবার কালে তিনি 'আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম' বলিয়া ব্রাহ্ম-মণ্ডলীকে প্রণাম করিতে কথনও ভূলিতেন না।

উহাতেই বুঝা যায়, ভগবদিচ্ছায় ঈশ্বরলাভের জন্ম জগতে প্রচারিত জন্ম দকল মত বা পথের ন্যায় ব্রাহ্মধর্মকেও তিনি এক পথ বলিয়া সত্য সত্য বিশ্বাস করিতেন। তবে পাশ্চাত্য ভাব হইতে বিমুক্ত

গুরুভাব, পূর্বার্দ্ধ, ২র অধ্যার, দেখ।

#### <u>শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

ভট্যা ব্ৰাক্ষমণ্ডলী যাহাতে যথাৰ্থ আধ্যাত্মিক মাৰ্গে প্ৰতিষ্ঠিত হয়েন. ভিষিয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল: এবং সমাজসংস্থারাদি কার্যাদকল প্রশংসনীয় ও অবশ্র কর্ত্তব্য হইলেও ঐ সকল কার্য্য যাহাতে তাঁহাদিগের সমাজে মুমুম্বীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া ঈশ্বরলাভের জন্ম সাধনভন্তনাদি হেয় বলিয়া বিবেচিত না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিতেন। ব্রাহ্মসমাজই ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম অমুশীলন করিয়া কলিকাতার জনসাধারণের চিত্ত দক্ষিণেশবে আরুষ্ট করিয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বনিয়া যাঁহারা আধ্যাত্মিক मिकि ७ गासिनाए थम रहेग्राइन डांरामित्रत প্রত্যেক ঐ বিষয়ের জন্ম 'নববিধান' ও 'সাধারণ' উভয় ব্রাহ্মসমাজের নিকটেই চিরঋণে আবদ্ধ। বর্তমান লেখক আবার তত্ত্ত সমাজের নিকট व्यक्षिक छत्र अनी। कातन छेक्तानर्भ मण्यस्थ धातन कतिया रशेवरनत প্রারম্ভে আধ্যাত্মিকভাবে চরিত্রগঠনে তাহাকে ঐ সমাজধ্যই সাহায্য ক্রিয়াছিল। অতএব ব্রহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মমণ্ডলী বা সমাজরপী ত্রি-রত্বকে স্বরূপত: এক জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও রুতজ্ঞতাভরে আমরা পুন: পুন: প্রণাম করিতেছি এবং ব্রাহ্মগুলীর সহিত মিলিত হইয়া ठाकुरतत जानक कता मश्रक य छुट्टी विराग्य ठिख अठरक पर्मन করিবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিলাম, তাহাই এক্ষণে পাঠককে উপহার দিতেচি।

# প্ৰথম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

# মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাক্ষোৎসব

আমাদের বেশ মনে আছে, দেটা হেমন্তকাল; গ্রীম্বদন্তপ্তা প্রকৃতি তথন বর্ষার স্নানস্থে পরিতৃপ্তা হইয়া শারদীয় অকরাগ ধারণপূর্ব্ধক শীতের উন্মেষ অমূভব করিতেছিল এবং ঘটনার স্নাননির্দ্ধ শীতল নিজাকে স্বত্বে বসন টানিয়াদিতেছিল। হেমন্তের তিন ভাগ তথন অতীতপ্রায়। এই সময়ের একদিনের ঘটনা আমরা এথানে বিবৃত করিতেছি। ঠাকুরের পরমভক্ত, আমাদিগের জনৈক শ্রদ্ধাম্পদ বরুই দেদিন ঘটনাম্বলে উপস্থিত ছিলেন; এবং তাঁহার প্রথামত পঞ্জিকাপার্শ্বে তারিথ চিহ্নিত করিয়া ঐকথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে জানিয়াছি, ঘটনা সন ১২৯০ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ, সোমবারে, ইংরাজী ১৮৮৩ খুটাবের ২৬শে নভেম্বর তারিথে উপস্থিত হইয়াছিল।

তথন কলিকাতার 'দেণ্ট জেভিয়ার্স' কলেজে আমরা অধ্যয়ন করি এবং ইভিপূর্বে তুই-তিন বার মাত্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পুণা-দর্শনলাভ করিয়াছি। কোন কারণে কলেজ বন্ধ থাকায় আমরা<sup>২</sup> ঐ দিবদ অপরাহ্লে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইব বলিয়া পরামর্শ স্থির করিয়াছিলাম। শারণ আছে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে ঘাইবার

- ১ বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুত বলরাম বস্থ।
- ২ কুমিল্লানিবাসী শ্রীযুক্ত বরদায়ন্দার পাল এবং চবিবশ-পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিরানিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন চটোপাধ্যায় ( স্বামী বিজ্ঞানানন্দ )।

#### প্রীপ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

काल बादराशीमिश्तर मर्था अक वाकि बामामिश्तर जाय ठाकरतत নিকট যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত আলাপ বৈকণ্ঠনাথ করিয়া জানিলাম ভাঁহার নাম বৈক্ঠনাথ সাল্লাল: সাম্নালের

আমাদিগের স্থায় অল্পদিন ঠাকরের দর্শনলাভে ধন্ত সহিত পরিচয় হইয়াছেন। একথাও স্মরণ হয়, নৌকামধ্যে অন্ত

এক আরোহী আমাদের মূথে ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্লেষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিলে বৈকুণ্ঠনাথ বিষম ঘূণার সহিত তাহার কথার উত্তর দিয়া তাহাকে নিরুত্তর করেন। গস্তবাস্থলে উপস্থিত হইলাম তথন বেলা ২টা বা ২।টা হইবে।

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেন, "তাইত, তোমবা আজ আদিলে; আর কিছুক্ষণ পরে আদিলে দেখা হইত না: আজ কলিকাভায় যাইতেছি, গাড়ি আনিতে গিয়াছে: দেখানে উৎসব, ব্রান্ধদের উৎসব। যাহা इफेक, (मथा (य इटेन टेटारे जान, यम। (मथा ना भारेगा फिरिया याहेल मत्न कहे हहे छ।"

ঘরের মেজেতে একটি মাতুরে আমরা উপবেশন করিলাম। পরে জিজ্ঞাদা করিলাম, "মহাশয়, আপনি যেথানে ঘাইতেছেন

দেখানে আমরা যাইলে কি প্রবেশ করিতে দিবে বাবুরামের না?" ঠাকুর বলিলেন, "তাহা কেন? ইচ্ছা সহিত প্রথম হইলে ভোমরা অনায়ানে যাইতে পার--দি তুরিয়া-

আলাপ

পটি মণিমল্লিকের বাটী।" একজন নাতিক্লশ গৌর-

বর্ণ রক্তবন্ত্র-পরিহিত যুবক ঐ সময় গৃহে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ওরে, এদের মণিমল্লিকের বাটীর নম্বরটা

#### মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাক্ষোৎসব

বলিয়া দে ত।" যুবক বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "৮১নং চিৎপুর রোড, সিঁত্রিয়াপটি।" যুবকের বিনীত স্বভাব ও সান্তিক প্রকৃতি দেখিয়া আমাদের মনে হইল তিনি ঠাকুরবাড়ীর কোন ভট্টাচার্য্যের পুত্র হইবেন। কিন্তু তুই-এক মাস পরে তাঁহাকে বিশ্ববিত্যালয় হইতে পরীক্ষা দিয়া বাহির হইতে দেখিয়া আমরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, আমাদের ধারণা ভূল হইয়াছিল। জানিয়াছিলাম, তাঁহার নাম বাব্রাম; বাটা তারকেশ্বের নিকটে আটপুরে; কলিকাতায় কলুটোলায় বাসাবাড়ীতে আছেন; মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া অবস্থান করেন। বলা বাছল্য, ইনিই এক্ষণে স্বামী প্রোমানন্দ নামে শ্রীরামক্রফ-সজ্যে স্থপরিচিত।

অল্পকণ পরেই গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঠাকুর বাব্রামকে নিজ গামছা, মশলার বেটুয়া ও বস্তাদি লইতে বলিয়া শ্রীশ্রীজগদস্থাকে প্রণামপূর্ব্বক গাড়িতে আরোহণ করিলেন। বাব্রাম প্র্বোক্ত দ্রবাসকল লইয়া গাড়ীর অন্তদিকে উপবিষ্ট হইলেন। অন্ত এক ব্যক্তিও দেদিন ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাভায় গিয়াছিলেন। অন্থসদ্ধানে জানিয়াছিলাম তাঁহার নাম প্রতাপচক্র হাজরা।

ঠাকুর চলিয়া যাইবার পরেই আমরা সৌভাগ্যক্রমে একথানি গহনার নৌকা পাইয়া কলিকাতায় বড়বাদ্ধার ঘাটে উত্তীর্ণ হইলাম এবং উৎসব সন্ধ্যাকালে হইবে ভাবিয়া এক বন্ধুর বাসায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিভে লাগিলাম। নবপরিচিত বৈকুণ্ঠনাথ যথাকালে উৎসবস্থলে দেখা হইবে বলিয়া কার্যাবিশেষ সম্পন্ন করিভে স্থানাস্তরে চলিয়া যাইলেন।

প্রায় ৪টার সময় আমরা অধ্বেষণ করিয়া মণিবাবুর বাটীতে

## শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরের আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করায় একব্যক্তি আমাদিগকে উপরে বৈঠকথানায় যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ঘরখানি উৎসবার্থে পত্তপুষ্পে সজ্জিত হইয়াছে এবং কয়েকটি ভক্ত পরক্ষার কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মধ্যাহে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইয়া গিয়াছে, সায়াহে পুনরায় উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হইবে এবং স্ত্রীভক্তদিগের অমুরোধে ঠাকুরকে কিছুক্ষণ হইল অন্দরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

উপাসনাদির বিলম্ব আছে শুনিয়া আমরা কিছুক্ষণের জ্বন্ত স্থানান্তরে গমন করিলাম। পরে সন্ধ্যা সমাগতা হইলে পুনরায় উৎসবস্থলে আগমন করিলাম। বাটীর সম্মুথের নিশ্মিলিকের রাস্তার পৌছিতেই মধুর সঙ্গীত ও মুদক্ষের রোল

বৈঠকথানায় অপুর্ব্ব কীর্ত্তন

আমাদের কর্ণগোচর হইল। তথন কীর্ন্তন আরম্ভ হইয়াছে বৃঝিয়া আমরা ক্রন্তপদে বৈঠকথানায়

উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহা বলিবার নহে। ঘরের ভিতরেবাহিরে লোকের ভিড় লাগিয়াছে। প্রত্যেক দ্বারের সন্মুথে এবং
পশ্চিমের ছাদে এত লোক দাঁড়াইয়াছে যে, দেই ভিড় ঠেলিয়া ঘরে
প্রবেশ করা এককালে অসাধ্য। সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া গৃহমধ্যে
ভক্তিপূর্ণ স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে; পার্দ্ধে কে আছে না
আছে তাহার সংজ্ঞা-মাত্র নাই। সন্মুথের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ
অসম্ভব ব্রিয়া আমরা পশ্চিমের ছাদ দিয়া ঘুরিয়া বৈঠকখানার
উত্তরের এক দ্বারপার্গে উপস্থিত হইলাম। লোকের জনতা এখানে
কিছু কম থাকায় কোনরূপে গৃহমধ্যে মাথা গলাইয়া দেখলাম—

#### মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাক্ষোৎসব

ष्यपूर्व मधा। शुरुत जिलत यभीत षानत्मत विभाग जतक ধরশ্রেতে প্রবাহিত হইতেছে; দকলে এককালে আত্মহারা হইয়া कौर्ज्यत्व माम नाम शमिराज्य का मिराज्य , के मिराज्य , जिमाम ঠাকরের নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে. অপূর্ব নৃত্য বিহবল হইয়া উন্মত্তের ক্রায় আচরণ করিতেছে: আর ঠাকুর সেই উন্মন্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন ক্রতপদে তালে তালে সমুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখন বা ঐক্বপে পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন এবং ঐক্বপে যথন যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেই দিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনায়াস পমনাগমনের জন্ম স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাঁহার হাশ্রপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতিঃ ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব্ব কোমলতা ও মাধুর্ঘ্যের সহিত সিংহের স্থায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপুর্বর নত্য-তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ সাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি বা অঞ্চ-সংঘ্য-রাহিত্য নাই; আছে কেবল আনন্দের অধীরতায় মাধুর্যা ও উত্তমের সন্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি! নিশ্বল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মংস্থ যেমন কথন ধীরভাবে এবং কথন দ্রুত সম্ভরণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্বে নৃত্যও যেন ঠিক

তদ্রপ। তিনি যেন আনন্দদাগর—ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ্ঞ অন্তরের ভাব বাহিরের অক্ষসংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন। এরপে নৃত্য করিতে করিতে তিনি কখন বা সংজ্ঞাশৃন্ত হইয়া

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্ত**

মাইভেচিল এবং অপরে উহা তাঁহার কটিতে দচবদ্ধ করিয়া দিতেছিল: আবার কথন বা কাহাকেও ভাবাবেশে সংজ্ঞাশুল হইতে দেখিয়া তিনি তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাহাকে পুনরায় সচেতন করিতেছিলেন। বোধ হইতেছিল যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এক দিব্যোজ্জন আনন্দধারা চতুর্দিকে প্রস্তুত হইয়া যথার্থ ভক্তকে ঈশ্বরদর্শনে, মৃত-বৈরাগ্যবানকে তীত্র বৈরাগ্যলাভে, অলস মনকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য প্রদান ক্ষরিভেছিল এবং ঘোর বিষয়ীর মন হইতেও সংসারাস্ভিকে সেই ক্ষণের জন্ম কোথায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার ভাবাবেশ অপরে সংক্রমিত হইয়া তাহাদিগকে ভাববিহবল করিয়া ফেলিভেচিল এবং তাঁহার পবিত্রতায় প্রদীপ্ত হইয়া তাহাদের মন যেন কোন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক শুরে আরোহণ করিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য গোস্বামী বিজয়ক্ষের ত কথাই নাই, অন্য ব্রান্ধ-ভক্তসকলের অনেকেও দেদিন মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট ও সংজ্ঞাশুক্ত হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। আর স্থকণ্ঠ আচার্য্য চিরঞ্জীব সেদিন একতারা-সহায়ে 'নাচ্বে আনন্দময়ীর ছেলে, তোরা ঘুরে ফিরে' —ইত্যাদি সদীতটি গাহিতে গাহিতে তক্ময় হইয়া যেন আপনাতে আপনি ডুবিয়া গিয়াছিলেন। ঐক্সপে প্রায় তুই ঘণ্টারও অধিককাল কীর্ত্তনানন্দে অভিবাহিত হইলে, 'এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে''-এই পদটি গীত হইয়া সকল ধর্মসম্প্রদায় ও

গীতটি আমাদের থতদুর মনে আছে নিমে প্রদান করিতেছি— এমন মধুর হরিনাম স্ত্রগতে আনিল কে। এ নাম নিতাই এনেছে, না হয় গৌর এনেছে, না হয় শান্তিপুরের অবৈত সেই এনেছে।

#### মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাক্ষোৎসব

ভক্তাচার্যাদিগকে প্রণাম করিয়া সেই অপূর্ব কীর্ত্তনের বেগ দেনি শাস্ত হইয়াছিল।

আমাদের শারণ আছে, কীর্ন্তনান্ত সকলে উপবিষ্ট হইলে ঠাকুর আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে 'হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে''—এই সন্ধীতটি গাহিতে অন্থরোধ করিয়াছিলেন এবং তিনিও ভাবাবিষ্ট হইয়া উহা তৃই-তিন বার মধুরভাবে গাহিয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

অনস্তর রূপরসাদি বিষয় হইতে মন উঠাইয়া লইয়া ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারিলেই জীবের পরম শাস্তিলাভ হয়, এই প্রসঙ্গে ঠাকুর সম্মুথস্থ লোকদিগকে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। স্তীভক্তেরাও তথন বৈঠকধানাগৃহের পূর্বভাগে চিকের আড়ালে থাকিয়া তাঁহাকে আধ্যান্থিক বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিয়া উত্তরলাভে আনন্দিতা ইইতে লাগিলেন। এরপে প্রশ্ন সমাধান করিতে করিতে ঠাকুর প্রসঙ্গোথিত বিষয়ের দৃঢ় ধারণা করাইয়া দিবার জন্ম মা'র (শ্রীশ্রীক্রগদম্বার) নাম আরম্ভ করিলেন এবং একের পর অন্ত

হরি রস মদিরা পিল্লে মম মানস মাতরে। ( একবার) পুটর অবনীতল হরি হরি বলে কাঁদ রে। ( গতি কর কর বলে)

গঞ্জীর নিনাদে হরি, হরি নামে গগন ছাও রে। নাচ হরি বলে ত্বাছ তুলে হরিনাম বিলাও রে। (লোকের বারে বারে)

হরি-প্রেমানলরসে, অসুদিন ভাস রে।
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম,
( যত ) নীচ বাসনা নাশ রে।
( প্রেমানন্দে মেতে )

90

#### **এ** প্রিরামকৃষ্ণদীলাপ্রসঙ্গ

গুলি সঙ্গীত গাহিতে থাকিলেন। উহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত গীত কয়েকটি যে তিনি গাহিয়াছিলেন ইহা আমাদের বেশ স্মরণ আছে—

- (১) यक्त आयात्र यस खयता शामाश्रम सीनक्यता।
- (২) শ্বামাপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়্তেছিল।
- (৩) এ সব খ্যাপা মাগীর খেলা।
- (8) মন বেচারীর কি দোষ আছে। ভারে কেন দোষী কর মিছে॥
- (৫) আমি ঐ থেদে খেদ করি।তৃমি মাতা থাক্তে আমার জাগা ঘরে চুরি॥

ঠাকুর যথন ঐরপে মা'র নাম করিতেছিলেন তথন গোস্বামী বিজয়ক্ষণ গৃহান্তরে যাইয়া কতকগুলি ভক্তের নিকটে তুলসীদাসী রামায়ণের পাঠ ও ব্যাথ্যায় নিযুক্ত ভিলেন। সায়াহ্ন-

বিজয় গোষামীর উপাসনার সময় উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া ঠাকুরকে সহিত ঠাকুরের রহস্তালাপ প্রণাম করিয়া উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া

তিনি এখন পুনরায় বৈঠকখানাগৃহে উপস্থিত হইলেন। বিজয়কে দেখিয়াই ঠাকুর বালকের ক্যায় রক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বিজয়ের আক্ষকাল সন্ধীর্ত্তনে বিশেষ আনন্দ। কিন্তু সে যখন নাচে তখন আমার ভয় হয় পাছে ছাদ শুক্ষ উলে য়য়! (সকলের হাস্ত)। হাঁগো, ঐরপ একটি ঘটনা আমাদের দেশে সভা সভ্য হয়েছিল। দেখানে কাঠমাটি দিয়েই লোকে দোতলা করে। এক গোস্বামী শিয়বাড়ী উপস্থিত হয়ে ঐরপ দোতলায় কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কীর্ত্তন জয়ত্তই নাচ

#### মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাক্ষোৎসব

আরম্ভ হল। এখন, গোস্বামী ছিলেন (বিজয়কে সম্বোধন করিয়া) ভোমারই মতন একটু হাইপুট। কিছুক্ষণ নাচবার পরেই ছাদ ভেলে তিনি একেবারে একতলায় হাজির! তাই ভয় হয়, পাছে তোমার নাচে সেইরূপ হয়।" (সকলের হাস্ত)। ঠাকুর বিজয়রুক্টের গেরুয়া বস্ত্র-ধারণ লক্ষ্য করিয়া এইবার বলিতে লাগিলেন, "আজকাল এর (বিজয়ের) গেরুয়ার উপরেও খুব অমুরাগ। লোকে কেবল কাপড়চাদর গেরুয়া করে। বিজয় কাপড়, চাদর, জামা, মায় জুতা জোড়াটা পর্যান্ত গেরুয়ায় রঙ্গিয়েছে। তা ভাল, একটা অবস্থা হয় যথন এরূপ করতে ইচ্ছা হয়—গেরুয়া ছাড়া অন্ত কিছু পড়তে ইচ্ছা হয় না। গেরুয়া ত্যাগের চিহ্ন কিনা, তাই গেরুয়া সাধককে অরণ করিয়ে দেয়, সে ঈশ্বরের জন্ম সর্বান্ধ ত্যাগে ব্রতী হয়েছে।" গোস্বামী বিজয়রুক্ত এইবার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে প্রসন্ধমনে আশীর্বাদে করিলেন, "ওঁ শান্তি, শান্তি, প্রশান্তি হউক ভোমার।"

ঠাকুর ঘথন মা'র নাম করিতেছিলেন, তথন আর একটি ঘটনা উপস্থিত হইয়ছিল। উহাতে ব্বিতে পারা যায়, অস্তম্থৈ সর্বাদা অবস্থান করিলেও তাঁহার বহিবিষয় লক্ষ্য করিবার শক্তি কতদ্র তীক্ষ ছিল। গান গাহিতে গাহিতে বাবুরামের গারুরের ভজের মুথের প্রতি দেখিয়া তিনি ব্বিয়াছিলেন, দে কৃৎ-প্রতি ভালবাসা পিপাসায় কাতর হইয়াছে। তাঁহার অগ্রে সেক্থনই ভোজন করিবে না একথা জানিয়া তিনি থাইবেন বলিয়া কতকগুলি সন্দেশ ও এক গেলাস জল আনয়ন করাইয়াছিলেন এবং উহার কণামাত্র স্বয়ং গ্রহণপূর্বক অধিকাংশ শ্রীয়ৃত বাবুরামকে প্রাদান

#### **এ** প্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট উপস্থিত ভক্তসকলে প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

বিজয় প্রণাম করিয়া সায়াফের উপাসনা করিতে নিয়ে আদিবার কিছক্ষণ পরে ঠাকুরকে আহার করিতে অন্দরে লইয়া যাওয়া হইল। তথন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা ঐ অবকাশে শ্রীয়ত বিজ্ঞরের উপাসনায় যোগদান করিবার জন্ম নিমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম উঠানেই একত্রে উপাদনার অধিবেশন হইয়াছে এবং উহার উত্তরপার্শ্বের দালানে বেদিকার উপরে বসিয়া আচার্যা বিজয়কৃষ্ণ বান্ধভক্তসকলের সহিত সমন্বরে 'সতাং জ্ঞানমনন্তং বন্ধা' ইত্যাদি বাক্যে ত্রন্ধের মহিমা শ্বরণপূর্বক উপাসনা আরম্ভ করিভেছেন। উপাদনাকার্য্য ঐরপে কিছুক্ষণ চলিবার পরেই ঠাকুর দভান্তলে উপস্থিত হইলেন এবং অন্তসকলের সহিত একাসনে উপবিষ্ট ছট্যা উহাতে যোগদান করিলেন। প্রায় দশ-পনর মিনিট তিনি न्द्रित रहेशा विनिधा त्रहिलन। भारत ज्ञिष्ठं रहेशा श्राभा क्रिलन। অনস্তর রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি দক্ষিণেখরে ফিরিবার জন্ম গাড়ি আনয়ন করিতে বলিলেন। পরে হিম লাগিবার ভয়ে মোজা, জামা ও কানঢাকা টুপি ধারণ করিয়া তিনি বাবুরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে দইয়া ধীরে ধীরে সভাস্থল পরিত্যাগপুর্বক গাড়িতে चारतारं कतितन। जे नमस चारार्य विकास कर रामी रहेराज ব্রাহ্মসভ্যকে সম্বোধন করিয়া যথারীতি উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উক্ত অবকাশে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া আমরাও গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

ঐরণে বাদ্বভক্তগণের সহিত মিলিভ হইয়া ঠাকুর বেভাবে

#### মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাক্ষাৎসব

আনন্দ করিতেন তাহার পরিচয় আমরা এই দিবলৈ প্রাপ্ত इरेग्नाडिनाम। मिनिनेत जामूक्षीनिक जाम डिलिन कि ना छारा বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ মণি মলিকের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যে তৎকালে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ভক্ত-পরিবার ছিলেন এবং উক্ত সমাজের পদ্ধতি অমুসারে দৈনিক উপাসনাদি সম্পন্ন করিতেন, ইহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। ইহারই পরিবারম্ব একজন রমণী উপাদনাকালে মন স্থির করিতে পারেন না জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাদা করিয়াছিলেন, "काहात कथा के कारन मरन উদিত हम वन रमिथ ?" तमनी अञ्चवमञ्च নিজ ভাতৃপুত্তকে লালনপালন করিতেছেন এবং তাহারই কথা তাহার অন্তরে দর্বনা উদিত হয় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ঐ বালককেই বাল-শ্রীকুষ্ণের মৃত্তি জানিয়া দেবা করিতে বলিয়াছিলেন। রমণী ঠাকুরের ঐরূপ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে করিতে কিছু-কালের মধ্যেই ভাবসমাধিস্থা হইয়াছিলেন। একথা আমরা 'লীলাপ্রদক্ষের' অক্তত্র উল্লেখ করিয়াছি।<sup>১</sup> দে বাহা হউক, ঠাকুরকে আমরা অন্ত এক দিবদ কয়েকজন ব্রাহ্মভক্তকে লইয়া অন্তত্ত আনন্দ করিতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম। সেই চিত্রই এখন পাঠকের সম্মুথে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

श्वक्रष्ठाव, शृवविक्ति->म व्यक्षाय, त्रथ ।

# প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

## জ্ব্যগোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

দিঁ ছবিয়াপটির মণিমোহনের বাটীতে ঠাকুরের কীর্ত্তনানন্দ ও ভাবাবেশ দেখিয়া আমরাই যে কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব नुख्न आलाक दाविशा मुक्ष इटेशाहिनाम जाहा नरह, वसुवत वत्रना-স্থন্দরও এরপ অমুভব করিয়াছিলেন এবং আবার কবে কোথায় আসিয়া ঠাকুর ঐরপে আনন্দ করিবেন, তদ্বিষয়ে অমুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভাহার এরপ চেষ্টা ফলবতী হইতে বিলম্ব হয় নাই। कावन छेशाद छूटे निवम भरत ১७टे व्यवशायन, देःवाकी २৮८म नरज्यत, বুধবার প্রাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি বলিলেন, "আজ অপরাত্তে শ্রীরামক্লফদেব কমল-কুটীরে কেশব বাবুকে দেখিতে चानित्वन এবং পরে नम्ह्याकाल माथायमा भन्नीत जरूरभाभान मित्रत বাটীতে আগমন করিবেন, দেখিতে যাইবে কি ?" ত্রীযুত কেশব তখন বিশেষ অস্থত্ব, এ কথা আমাদিগের জানা ছিল। স্থতরাং আমাদিগের স্থায় অপরিচিত ব্যক্তি কমলকুটীরে গমন করিলে বিরক্তির কারণ হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া আমরা সন্ধ্যায় ঐাযুত कारभाभारनत गाँगेरण्डे ठाकुतरक दन्धिरण याहेगात कथा चित्र कविमाग्र।

মাথাঘদা পল্লী বড়বান্ধারের কোন অংশের নাম হইবে ভাবিয়া আমরা দেখানেই প্রথমে উপস্থিত হইলাম এবং জিজ্ঞাদা করিতে করিতে অগ্রদর হইয়া ক্রমে শ্রীযুত জয়গোপালের ভবনে পৌছিলাম।

#### জয়গোপাল সেনের বাটীভে ঠাকুর

তথন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মণিমোহনের বাটীতে উৎসবের मित्नत जाय बाक्छ देवकाल এक भगना वृष्टि इहेया গিয়াছিল। কারণ বেশ মনে আছে, রাস্তায় কালা माजद वांनि ভাৰিতে ভাৰিতে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌছিয়া-ছিলাম। এ কথাও স্মরণ হয় যে, মণিমোহনের বাটীর ফ্রায় জয়গোপাল বাবুর ভবনও পশ্চিমদারী ছিল এবং পূর্ব্বমুখী হইয়া আমরা উক্ত বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। প্রবেশ করিয়াই এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া আমরা ঠাকুর আদিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং তিনিও তাহাতে আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া পূর্ব্বের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রশন্ত বৈঠকথানায় যাইতে বলিয়াছিলেন। षिज्ञा छेक घाउ श्रादम कविशा (मिथनाम घर्यानि भविष्ठाव-পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত; বদিবার জন্ম মেজেতে ঢালাও বিছানা বিস্তৃত রহিয়াছে এবং উহারই একাংশে ঠাকুর কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্ত-পরিবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। নববিধান সমাজের আচার্য্যন্তর শ্রীযুত চিরঞ্জীব শর্মা ও শ্রীয়ত অমতলাল বস্থু যে তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন, এ কথা স্মরণ হয়। তদ্ভিন্ন গৃহস্বামী প্রীযুক্ত জয়গোপাল ও তাঁহার ভ্রাতা, পল্লীবাদী তাঁহার বন্ধু চুই-তিন জন এবং ঠাকুরের সহিত সমাগত তাঁহার তুই-একটি ভক্তও তথায় উপস্থিত ছিলেন। यत हय, 'हारेका' वनिया ठाकृत याहारक निर्माण कतिरखन माहे 'ছোটগোপাল' নামক যুবক ভক্তটিকেও সে দিন তথায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। এরপে দশ-বারোজন মাত্র ব্যক্তিকে ঠাকুরের নিকটে সে দিন উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া আমবা ব্যিয়াছিলাম.

#### **बी बीतां मक्रकनो ना अनव**

অগুকার সন্মিলন সাধারণের জন্ম নহে এবং এখানে আমাদিপের এইরপে আসাটা সম্পূর্ণ স্থায়সঙ্গত হয় নাই। সেজস্ম সকলকে আহার করিতে ডাকিবার কিছু পূর্ব্বে আমরা এখান হইতে সরিয়া পড়িব, এইরূপ পরামর্শ যে আমরা স্থির করিয়াছিলাম, একথা শ্বরণ হয়।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের প্রীপদপ্রাস্থেপ্র প্রণাম করিলাম এবং "ডোমরা এখানে কেমন করিয়া আসিলে"— তাঁহার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "দংবাদ পাইয়াছিলাম আপনি আজ এখানে আসিবেন, তাই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।" তিনি ঐরূপ উত্তরপ্রবণে প্রদন্ন হইলেন বলিয়া বোধ হইল এবং আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। তথন নিশ্চিস্তমনে উপবিষ্ট হইয়া আমরা সকলকে লক্ষ্য করিতে এবং তাঁহার উপদেশ-গর্ভ কথাবার্তা শুনিতে লাগিলাম।

ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ইডিপূর্ব্বে অল্পকালমাত্র লাভ করিলেও

তীহার অমৃত্যয়ী বাণীর অপূর্ব্ব আকর্ষণ আমরা প্রথম দিন হইতেই
উপলব্ধি করিয়াছিলাম। উহার কারণ তথন
ঠাকুরের উপদেশ
দিবার প্রণালী
কার উপদেশ
কিবার প্রণালী
কতদ্র কতন্ত্র ছিল।
উহাতে আড়ম্বর ছিল না, তর্কযুক্তির ছটা, অথবা বাছা বাক্যবিদ্যাস ছিল না, বল্পভাবকে ভাষার সাহায্যে কেনাইয়া অধিক
দেখাইবার প্রয়াস ছিল না, কিংবা দার্শনিক স্ত্রকারদিগের স্থায়
কল্পাকরে যতদ্র সাধ্য অধিক ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টাও ছিল না।
ভাবময় ঠাকুর ভাষার দিকে আদে) লক্ষ্য রাধিতেন কি না বলিতে

## জয়গোপাল সেনের বাটাভে ঠাকুর

পারি না, তবে যিনি তাঁহার কথা একদিনও শুনিয়াছেন, তিনিই লক্ষ্য করিয়াছেন অন্তরের ভাব শ্রোতবর্গের জনয়ে প্রবেশ করাইবার জন্ম তিনি কিরপে তাঁহাদিগের জীবনে নিতা পরিচিত পদার্থ ও ঘটনাদকলকে উপমাস্বরূপে অবলম্বন করিয়া চিত্রের পর চিত্র আনিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে ধারণ করিতেন। শ্রোত্বর্গও উহাতে তিনি যাস্থা বলিতেছেন, তাহা যেন তাহাদিগের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার কথার সত্যতায় এককালে নিঃসন্দেহ ও পরিতপ্ত হইয়া যাইত। ঐ সকল চিত্র তাঁহার মনে তথনি তথনি কিরূপে উদিত হইত, এই বিষয় অহুধাবন করিতে যাইয়া আমরা তাঁহার অপূর্ব শ্বতিকে, অভুত মেধাকে, ভীক্ষ দর্শনশক্তিকে অথবা অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রত্যুৎপরমতিত্বকে কারণস্বরূপে নির্দেশ করিয়া থাকি ৷ ঠাকুর কিন্তু একমাত্র মা-র ( শ্রীশ্রীজগদম্বার ) কুপাকেই উহার কারণ বলিয়া সর্বাদা নির্দ্ধেশ করিতেন; বলিতেন, "মা-র উপরে যে একাস্ত নির্ভর করে, মা তাহার অন্তরে বসিয়া যাহা বলিতে হইবে, তাহা অভ্ৰাস্ত ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলাইয়া থাকেন; এবং স্বয়ং তিনি ( শ্রীশ্রীজগদম্বা ) ঐরপ করেন বলিয়াই তাহার জ্ঞানভাতার কখনও मृश रहेवा यात्र ना। मा जारात अखदत ख्वात्नत तामि किना मित्रा সর্বাদা পূর্ণ করিয়া রাখেন; সে যতই কেন ব্যয় করুক না, উহা কথনও শুক্ত হইয়া যায় না।" ঐ বিষয়টি বুঝাইতে বাইয়া তিনি একদিন নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন-

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর উত্তর পার্বেই ইংরেজ-রাজের বারুদ-গুদাম বিভ্যমান আছে। কতকগুলি সিপাহী তথায় নিয়ত পাহারা দিবার ক্ষয় থাকে। উহারা সকলে ঠাকুরকে নিরভিশয় ভক্তি করিভ

#### **ত্রীক্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

এবং কখন কখন তাঁহাকে তাহাদিগের বাদার লইয়া যাইয়া ধর্ম-বিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংলা করিয়া লইত। ঠাকুর বলিতেন, "একদিন ভাহারা প্রশ্ন করিল, 'সংসারে মানব কিভাবে থাকিলে তাহার ধর্মলাভ হইবে ?' অমনি দেখিতেছি কি. কোথা হইতে সহসা একটি ঢেঁকির চিত্র সম্মথে আনিয়া উপস্থিত! ঢেঁকিতে শস্ত কুটা হইতেছে এবং একজন সম্ভর্পণে উহার গড়ে শস্তগুলি ঠেলিয়া मिटिं । दिश्यारे वृत्यिनाम, मा वृत्यारेमा निट्डिंहन, अक्राटन সতর্কভাবে সংসারে থাকিতে হইবে। টে কির গড়ের সম্মুথে বসিয়া যে শস্ত ঠেলিয়া দিতেছে, তাহার যেমন সর্বাদা দৃষ্টি আছে, যাহাতে তাহার হাতের উপর ঢেঁকির মুষলটি না পড়ে, সেইরূপ সংসারের প্রত্যেক কান্ধ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, ইহা আমার সংসার বা আমার কাজ নহে, তবেই বন্ধনে পড়িয়া আহত ও বিনষ্ট হইবে না। ঢেঁকির ছবি দেখিবামাত্র, মা মনে ঐ কথার উদয় করিয়া দিলেন এবং উহাই তাহাদিগকে বলিলাম। তাহারাও উহা শুনিয়া পরম পরিতৃষ্ট হইল। লোকের সহিত কথা বলিবার কালে এরপ ছবিসকল সমূথে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

ঠাকুবের উপদেশ দিবার প্রণালীতে অন্ত বিশেষত্ব যাহা লক্ষিত হইত, তাহা ইহাই—তিনি বাজে বকিয়া কথনও শ্রোতার মন গুলাইয়া দিতেন না। জিজ্ঞান্থ ব্যক্তির প্রশ্নের ভাহার উপদেশ-প্রণালীর জন্ত বিশেষত্ব উহার উত্তর প্রদান করিতেন এবং উহা তাহার হৃদয়ক্ষম করাইবার জন্ত পূর্ব্বোক্তভাবে উপমাস্বরূপে চিত্তদকল তাহার সম্মুথে ধারণ করিতেন। উপদেশ-প্রণালীর এই

## জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

বিশেষস্থকে আমরা সিদ্ধান্ত-বাক্যের প্রয়োগ বলিয়া নির্দেশ করিতেছি, কারণ প্রশ্নোক্ত বিষয়সম্বন্ধ তিনি যাহা মনে জ্ঞানে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই কেবলমাত্র বলিতেন এবং ঐ বিষয়ের অপর কোনরূপ মীমাংদা যে হইতে পারে না, এ কথা তিনি মুখে না বলিলেও তাঁহার অসন্ধোচ বিশ্বাদে উহা শ্রোভার মনে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া যাইত। পূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কারবশতঃ যদি কোন শ্রোজা তাঁহার সাধনালক্ষ মীমাংদাগুলি গ্রহণ না করিয়া বিরুদ্ধ তর্কযুক্তির অবতারণা করিত, তাহা হইলে অনেকস্থলে তিনি "আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়া নাও না" বলিয়া নিরন্ত হইতেন। ঐরপে কথনও তিনি শ্রোভার উপর হন্তক্ষেপপূর্ব্বক তাহার ভাবভঙ্গে উত্যত হইতেন না। ভগবদিচ্ছায় শ্রোভা উন্নত অবস্থাগ্রের যতদিন না পৌছিতেছে, ততদিন প্রশ্নোক্ত বিষয়ের যথার্থ সমাধান তাহার দ্বারা হইতে পারে না, ইহা ভাবিয়াই কি তিনি নির্ত্ব হইতেন ?—বোধ হয়।

আবার, তাঁহার সিদ্ধান্ত-বাক্যসকল হাদয়কম করাইতে ঠাকুর পূর্ব্বোক্তভাবে কেবলমাত্র উপমা ও চিত্রসকলের উথাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু প্রশ্নোক্ত বিষয়ের তিনি যে মীমাংসা প্রদান করিতেছেন, অন্থান্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধকেরাও তৎসম্বন্ধে এরপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, এ কথা তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতাদি গাহিয়া এবং কথন কথন শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তসকল শ্রোতাকে শুনাইয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, উহাতে উক্ত মীমাংসা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না এবং উহার দৃঢ় ধারণাপূর্ব্বক দে ভদমুসারে নিঞ্চ জীবন পরিচালিত করিতে প্রব্তর হইত।

#### <u>শ্রীপ্রামক্রফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

আর একটি কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। ভক্তিও জ্ঞান উভয় মার্গের চরমেই দাধক উপাত্তের দহিত নিজ অভেদত্ব উপলব্ধি

করিয়া অবৈত্তবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, এ কথা উপলব্ধিরহিত বাক্যজ্জ্টায় গাকুরের বিরক্তি "শুদ্ধ জ্ঞান এক (পদার্থ)", "সেথানে (চরম, অবস্থায়) স্ব শিয়ালের এক রা (একই প্রকারের

উপলব্ধির কথা বলা)"—ইত্যাদি তাঁহার উক্তিসকল ঐ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপে উপস্থাপিত হইতে পারে। ঐরূপে অদ্বৈতবিজ্ঞানকে চরম বলিয়া নির্দেশ করিলেও তিনি রূপরদাদি বিষয়ভোগে নিরম্ভর वास मः मात्री मानव-माधादगदक विशिष्टोदेषक-कद्वत कथाष्ट्र मर्वाना উপদেশ করিতেন এবং কথন কথন দ্বৈতভাবে ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কথাও বলিতে ছাড়িতেন না। ভিতরে ঈশরে তাদশ অমুরাগ এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থাসকলের উপলব্ধি নাই, অথচ মুখে অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদৈতের উচ্চ উচ্চ কথাসকল উচ্চারণ করিয়া তর্কবিতর্ক করিতেছে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখিলে তাঁহার বিষম বিরক্তি উপস্থিত হইত এবং কথন কথন অতি কঠোর বাক্যে তাহাদিগের এরপ কার্যাকে নিন্দা করিতে তিনি সন্ধৃতিত হইতেন না। আমাদিগের বন্ধ বৈকুণ্ঠনাথ সাম্যালকে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পঞ্চদশী-টশী পড়েছ ?" বৈকুণ্ঠ তাহাতে উত্তর করেন, "দে কার नाम, महाभाष, जामि जानि ना।" अनियाहे जिनि विनयाहितन. "বাচলুম, কতকগুলো জ্যাঠা ছেলে এ দব পড়ে আদে; কিছু করবে না, অথচ আমার হাভ জালায়।"

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন, অন্ত শ্রীযুত জন্মগোপালের

## জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

বাটীতে ঠাকুরকে এক ব্যক্তি 'দংদারে আমরা কিরুপে থাকিলে ইবন-রুপার অধিকারী হইতে পারিব'—এইরূপ প্রশ্নবিশেষ করিয়া-ছিলেন। তিনি উহাতে বিশিষ্টাবৈতবাদীর মত তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন এবং তিন-চারিট শ্রামাবিষয়ক দলীত মধ্যে মধ্যে গাহিয়া ঐ কথার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথার দারদংক্ষেপ আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

মানব যতদিন সংসারটাকে 'আমার' বলিয়া দেখিয়া কার্য্যাত্মপ্রান করে, ততদিন উহাকে অনিত্য বলিয়া বোধ করিলেও দে উহাতে

সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর-সাধনা সম্বংক ঠাকুরের উপদেশ করিলেও উহা হইতে নিষ্কৃতির পথ দেখিতে পায় না। ঐরপ বলিয়াই ঠাকুর গাহিয়াছিলেন, "এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে; এন্ধা

আবদ্ধ इट्टेग्ना कहे ट्यांग कतिएक थारक এवः हेक्या

বিষ্ণু অচৈতন্ত, জীবে কি তা জান্তে পারে" ইত্যাদি। অতএব এই অনিত্য সংসাবকে ভগবানের সহিত যোগ করিয়া লইয়া প্রত্যেক কার্য্যের অস্কুষ্ঠান করিতে হইবে—এক হাতে তাঁহার পাদপদ্ম ধরিয়া থাকিয়া অপর হাতে কান্ধ করিয়া যাইবে এবং সর্বাদা মনে রাখিতে হইবে, সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহার ( ঈশবের ), আমার নহে। এরপ করিলে মায়া-মমতাদিতে কন্ত পাইতে হইবে না এবং বাহা কিছু করিতেছি, তাঁহার কর্মই করিতেছি, এইরূপ ধারণার উদয় হইয়া মন তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইবে। পূর্ব্যাক্ত কথাগুলি ব্যাইতে ঠাকুর গাহিলেন, "মন বে,

कृषिकाक कान ना" हेजानि। शैष्ठ मात्र इहेरन आवाद विन्छ

#### গ্রী গ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ধারণা হইবে, দংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহারই ( ঈশবের ) অংশ। তথন সাধক পিতা-মাতাকে ঈশব-ঈশবীজ্ঞানে সেবা করিবে, পুত্ত-কত্যার ভিতর বালগোপাল ও শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ দেখিবে. অপর সকলকে নারায়ণের অংশ জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধাভক্তির সহিত বাবহার করিবে। ঐরপ ভাব নইয়া যিনি সংসার করেন তিনিই আদর্শ-সংসারী এবং তাঁহার মন হইতে মৃত্যুভয় এককালে উচ্চিন্ন হইয়া যায়। এরপ ব্যক্তি বিরল হইলেও একেবারে যে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে।" পরে ঐরপ আদর্শে উপনীত হইবার উপায় নির্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "বিবেক-বৃদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সকল কার্য্যের অফুষ্ঠান করিতে হয় এবং भारता भारता मः मारतत কোলাহল হইতে দূরে যাইয়া সংযত চিত্তে দাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশবকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হয়; তবেই মানব পূর্ব্বোক্ত আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে পারে।"> এক্সপে উপায় নির্দেশ করিয়া ঠাকুর নিম্নলিখিত রামপ্রসাদী গীতটি গাহিয়াছিলেন, "আয় মন বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতক্রমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।' আবার, 'বিবেক-বৃদ্ধি' কথাটি প্রয়োগ করিয়াই ঠাকুর উহা কাহাকে বলে, সে কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, এরপ বৃদ্ধির সহায়ে সাধক ঈশ্বরকে নিত্য ও সারবস্ত বলিয়া গ্রহণ করে এবং রূপরসাদির সমষ্টিভূত জগৎকে অনিত্য ও অসার জানিয়া পরিত্যাগ করে। এরপে নিতা বস্তু ঈশ্বরকে জানিবার পরে কিন্তু ঐ বুদ্ধিই তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, যিনি নিত্য তিনিই

ঠাকুরের অভকার কথার সারদংক্ষেপের কিয়

কয়

কয়

আমরা শ্রদ্ধাপ

কয়

কয়

আমরা

শ্রদ্ধাপ

কয়

কয়

কয়

আমরা

আমরা

কয়

আমরা

#### জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

লীলায় জীব ও জগৎ-রূপ নানা মৃত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং ঐরূপ ব্ঝিয়াই দাধক চরমে ঈশ্বরকে নিত্য ও লীলাময় উভয় ভাবে দেখিতে সমর্থ হয়।

অনন্তর আচার্যা চিরঞ্জীব একভারা-সহায়ে "আমায় দে মা পাগল করে" সঙ্গীতটি গাহিতে লাগিলেন এবং সকলে তাঁহার অমুসারী হইয়া উহার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ঐক্রপে কীৰ্ত্তনানন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তথন অভা স্কলেও ঠাকুরকে ঘিরিয়া দ্ওায়মান হইয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ গানটি দাক করিয়া শ্রীযুত চিরঞ্জীব "চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচক্রোদয় রে" গানটি আরম্ভ করিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্যান্ত উক্ত গীতটি গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিবার পরে ঈশ্বর ও তাঁহার ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিয়া **मिनकात कौर्जन भास्त इहेन ७ मकरन ठाकूरतत अम्युनि शह**न করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এই দিনেও ঠাকুর মধুরভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত মণিমোহনের বাটীতে তাঁহার যেরূপ বছকালব্যাপী গভীর ভাবাবেশ দেখিয়াছিলাম, অন্ত এখানে ততটা হয় নাই। কীর্ত্তনাস্তে উপবেশন করিয়া ঠাকুর শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীবকে বলিয়াছিলেন, "ডোমার এই গানটি ('চিদাকাশে হ'ল ইত্যাদি ) বধন প্রথম শুনিয়াছিলাম, তথন কেহ উহা গাহিবামাত্র

১ চিলাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোগর রে।
(জর লয়ামর! জর লয়ামর!)
উপলিল প্রেমসিলু, কি আনন্দমর।
(আহা) চারিদিকে ঝলমল, করে ভক্ত-গ্রহদল,
ভক্তসপ্রালীবার্যসর। (হরি)

#### **জীজীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

/ ভাবাবিষ্ট হইয়া) দেখিতাম, এত বড় জীবস্ত পূর্ণিমার চাঁদের উদয় হুইতেছে।"

অনস্তর শ্রীযুত কেশবের ব্যাধি সম্বন্ধে শ্রীযুত জয়গোপাল ও
চিরঞ্জীবের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা হইতে লাগিল। আমাদের
স্মরণ আছে, শ্রীযুত রাথালের শরীর সম্প্রতি থারাপ হইয়াছে,
এই কথা ঠাকুর এই সময়ে এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত
জয়গোপাল আছ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কি না বলিতে পারি না,
কিন্তু ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রকে যে বিশেষ শ্রনা-ভক্তি করিতেন এবং
ব্রাহ্মসজ্যের সকলের প্রতি বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন, এ কথা
নিংসন্দেহ। কলিকাতার নিক্টবর্তী বেলঘরিয়া নামক স্থানে ইহার
উল্লানে শ্রীযুত কেশব কথন কথন সদলবলে ঘাইয়া সাধনভদ্ধনে
কালাতিপাত করিতেন এবং ঐ উল্লানে শ্রন্ধপ এক সময়ে ঠাকুরের
সহিত প্রথম সাম্মিলিত হইয়াই তাঁহার জীবনে আধ্যাত্মিকতা ক্রমে

স্বর্গের গ্রন্থার থলি, আনন্দ-লহরী তলি, নব-বিধান বসন্ত-সমীরণ বয় : লীলারন-প্রেমগন্ধ, ( কিবা ) ছটে তাহে সন্দ সন্দ. ভাবে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মন্ত হয়। 'বিধান'-কমলে ভবসিন্ধ জলে. व्यानमञ्जू विद्याखः ( কিবা ) আবেশে আকুল, ভক্ত-অলিকুল, পিয়ে হুধা ভার মাঝে। प्तथ प्रथ मारब्रद्र व्यमञ्ज वहन, जुवनत्माहन हिन्तिरनाहन, পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় প্রেমে হইয়া মগন : (কিবা) অপরাপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দর্শন করি, व्यामारम बरम मत्व भारत थित, गांव छाई मारत्र क्या। (त) ১ স্বামী জীব্রন্ধানন্দ নামে এখন থিনি জীবাসকুক্তভাসতে পরিচিত আছেন।

#### জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

গভীরভাব ধারণ করিয়া উহাতে নববিধানরূপ স্থরভি কুস্থম প্রকৃটিত হইয়া উঠিয়াছিল। জ্বরগোপালও ঐদিন হইতে ঠাকুরের প্রতিবিশেষ শ্রন্ধাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কথন দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট গমন করিয়া কথন বা নিজ বাটীতে তাঁহাকে আনয়ন করিয়া ধর্মালাপে পরম আনন্দ অন্থভব করিতেন। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুরের কলিকাতায় আসিবার গাড়ীভাড়ার অনেকাংশ শ্রীযুত জ্বরগোপাল এক সময়ে বহন করিতেন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলেও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধানশক্ষা ছিলেন।

অনস্তর রাত্রি ক্রমে অধিক হইতেছে দেখিয়া আমরা ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ঐদিন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলাম।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাঞ্চের প্রধান আচার্য্য কেশবচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র, শিবনাথ, চিরঞ্জীব, অমুতলাল,

ব্রাক্ষসমাজের নিকট হইতে ঠাকুরও কিছু শিথিয়াছিলেন গৌরগোথিন্দ প্রভৃতি নেতাসকল ঠাকুরের পুণাদর্শন ও সঙ্গলাভে স্বধর্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগরূপ আদর্শের মহন্ত বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া কতদূর উপক্রত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে ইতি-পুর্ব্বে অনেকটা বলিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে,

কেশবপ্রম্থ ব্রাহ্মগণের সংসর্গে আদিয়া অপরোক্ষ-বিজ্ঞানদম্পন্ন, ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর কি কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন? প্রীরামক্বফ-ভক্তরন্দের অনেকে ঐ কথায় 'না' শব্দু উচ্চারণ করিতে কিছুমাত্র ইতন্তত: করিবেন না। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে সর্বত্ত আদানপ্রদানের নিয়ম চির-বর্ত্তমান। একান্ত অনভিজ্ঞ তরলমভি বালককে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া কোন্ ভাবে উপদেশ দিলে তাহার বৃদ্ধিরৃত্তি উপদিষ্ট বিষয় শীদ্র ধারণা করিতে পারিবে, তাহার পূর্ববদ্ধারসমূহ ঐ বিষয় হায়দম করিবার পথে কতদ্ব সহায় বা অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান এবং তৎসমুদ্দের অপনোদনই বা কিরপে হওয়া সন্তর ইত্যাদি নানা বিষয় আমরা শিক্ষা করিয়া থাকি। অতএব পাশ্চাভ্যভাব ও শিক্ষারপ ভিত্তির উপরে প্রভিষ্টিত ব্রাহ্মমানজের সংস্পর্শে আদিয়া ঠাকুর যে কিছুই শিক্ষা করেন নাই,

## পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

এ কথা বলা নিঃসংশয় যুক্তিসকত নহে। আমাদিগের ধারণা সেজস্ত সম্পূর্ণ অন্তর্মণ। আমরা বলি, আক্ষসমাজ ও সজ্জকে নিজ আলৌকিক সাধনলব্ধ ভাব ও আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসমূহ প্রদান করিতে বাইয়া ঠাকুর অনেক কথা স্বয়ং শিক্ষা করিয়াছিলেন। অভএব উহার ফলে তিনি কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এখানে কর্ত্ব্য।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, কেশবপ্রমুথ আন্ধদিগের সংদর্গে আদিবার পূর্বে ঠাকুর পাশ্চাত্যভাব ও শিক্ষার প্রভাব হইতে

বহুদ্রে নিজ জীবন যাপন করিতেছিলেন।
পাশ্চাত্য ভাবসহারে
ভারতবাসীর জীবন
কতদ্র পরিবর্ত্তি
কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার নিকটে এ পর্যান্ত ইইডেছে ভাহার
পরিচরপ্রান্তি
থত লোক উপস্থিত হইয়াছিল, ভাহাদিগের
প্রত্যেককেই তিনি সকাম প্রবৃত্তিমার্গে জথবা

ভারতের সনাতন 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'-রূপ আদর্শ অবলম্বনে জীবন পরিচালিত করিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট দেখিয়াছিলেন। পাশ্চাভ্যভাবে শিক্ষিত মথুরানাথকে কিঞ্চিৎ বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন দেখিতে পাইলেও উক্ত ভাবে শিক্ষিত প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনই যে ঐরূপ বিপরীত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, এ কথা ধারণা করিবার তাঁহার অবসর হয় নাই। কারণ তাঁহার পুণ্য-সম্প্লাভে মথুরানাথের প্রকৃতি স্বল্পকালেই পরিবর্তিত হওয়ায় ঐ বিষয়ে চিস্কাকরিবার তাঁহার আবশুক্তাই হয় নাই। অতএব ব্রাক্ষদিপের সংসর্বো আসিয়া, এবং ধর্মলাভে সচেষ্ট হইলেও ভারতের প্রাচীন ভ্যাগাদর্শ হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত দেখিয়াই তাঁহার মন উহার

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

কারণ অন্নয়ননে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং পাশ্চাড়োর শিক্ষা-দীক্ষা বর্তমান ভারতবাসীর জীবনে কিরূপ বিপরীত ভাবরাশি আনয়ন করিতেছে, তদ্বিষয়ে পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঠাকুর বোধ হয় প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার জীবস্ত ও সাক্ষাং-উপলব্ধ ধর্মজাবদকলের পরিচয় পাইয়া কেশবপ্রমুথ ব্রাহ্মগণ স্বল্লকালেই ঐসকল সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু দিনের পর ষত্তই দিন বাইতে লাগিল এবং তাঁহার সহিত্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ

পাশ্চাত্য
মনীবিগণের
শিক্ষার সহিত
না মিলাইরা
ইহারা ভারতের
ক্ষিদিগের
প্রভাক্ষসকল
গ্রহণ করিবে না

হইয়াও যথন তাঁহার। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাব ছাড়াইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষদকলে সম্পূর্ণ বিশ্বাদী হইতে পারিলেন না, তথন তাঁহার হৃদয়ক্ষম হইল উক্ত প্রভাব তাঁহাদিগের মনে কতদ্র বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তথনই তিনি ব্রিতে পারিলেন, পাশ্চাত্যের চিক্তাশীল মনীধিগণ ইহাদের অন্তরে গুরুব স্থান চিবকালের নিমিত্ত অধিকার করিয়া

বসিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের ভাব ও কথার সহিত না মিলাইয়া ইহারা ভারতের আপ্তকাম ঋষিদিগের প্রত্যক্ষসকল কথনও গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তজ্জ্যই ঠাকুর ইহাদিগকে উপদেশ দিবার পরেই বলিতেন, "আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার ল্যাজ্ঞা-মৃড়ো বাদ দিয়ে গ্রহণ কর।" ইহাদিগের ভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া তিনি ইহাদিগকে ঐরপে স্থাধীনতাপ্রদান করাতেই ইহারা তাঁহার ভাব ও প্রত্যক্ষসকল যথাসভব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন. একথা বলা বাছলা।

ভারতের ঋষিদিপের সমষ্টিভূত ভাবঘনমূর্ত্তি ঠাকুর বিস্ত পূর্ব্বোক্ত

## পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

पर्टेनाय किছुमाल विव्यविक श्रायन नारे। कार्यन खेळीकशनशास ইচ্ছাকেই যিনি জগতের সর্ববিধ ঘটনার হেডু জগদস্বার ইচ্ছায় বলিয়া প্রাণে প্রাণে অমূভব করিয়াছেন এবং সকল এরপ ছটয়াছে জানিয়া ঠাকরের বিষয়ে তাঁহার আদেশ গ্রহণপূর্বক যিনি আপনাকে নিশ্চিম্ন ভাব সর্বাবস্থায় পরিচালিত করিতে অভ্যন্ত হইয়াছেন, সংসারের কোন ঘটনা তাঁহাকে কথনও বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী এশী শক্তি মায়া নিজ স্বরূপ দেখাইয়া বঝাইয়া চিরকালের নিমিত্ত তাঁহাকে অচল অটল শান্তির অধিকারী করিয়াচেন। অতএব শ্রীশ্রীক্রগদম্বার ইচ্চাতেই ভারতে পাশ্চাতা ভাব প্রবেশ এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই বান্ধপ্রমুখ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যভাবের হত্তে ক্রীড়াপুত্তলীস্বরূপ হওয়ার কথা সমাক হৃদয়ক্ষম করিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগের ঐরপ তর্বলতায় বিবৃক্তি প্রকাশ অথবা তাঁহাদিগকে নিজ অপার ক্ষেহ-ভালবাসা হইতে বাঞ্চত করিবেন কিরপে ? স্বতরাং ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের ইহারা যতটা পারেন লউন, কালে শ্রীশ্রীজগদম্বা এমন লোক আনয়ন করিবেন, যিনি উক্ত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ গ্রহণ করিবেন, এ কথা ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

আবার, ব্রাহ্মগণ তাঁহার সকল কথা গ্রহণ করিতে পারিতেছে
না দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নিজ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকলের
অংশমাত্র বলিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। কিন্তু ঈশ্বরার্থে সর্বান্ধ
ত্যাগ না করিলে তাঁহার পুণ্যদর্শন কথনই লাভ হইবে না—বড
মত তত পথ—প্রত্যেক পথের চরমেই উপাস্তের সহিত উপাসকের
অভেদত্মপ্রাপ্তি—মন মুথ এক করাই সাধন—এবং ঈশ্বরের প্রতি

#### <u> ত্রী</u> ত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া সদসৎ বিচারপূর্বক সর্বাথা ফলকামনারহিত হইয়া সংসারে কর্ত্তব্যকর্মসকলের অফুষ্ঠান করাই

তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার পথ ইত্যাদি বন্ধবিজ্ঞানের সমগ্র গ্রহণে আধ্যাত্মিক জগতের সকল গৃঢ় তত্তই তিনি ব্যাজ্ঞাপ অশক্ত তাহাদিগের নিকটে সর্বদা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ বৃথিয়া ঠাকুর কি করিয়াছিলেন করিলে দেহের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হওয়া এবং

আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চ উপলব্ধিদকল প্রত্যক্ষ করা কথনও সম্ভবে না, এ কথা কেশবপ্রমুখ কাহাকেও কাহাকেও বুঝাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে তৎকরণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐরূপে দকল কথা वादः वांत्र विनवाद वृक्षाहेवात भरत् । ज्ञानिक वाद्यान হইতেছে না দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, সংস্থার বন্ধমূল হইয়া ষাইলে হাদয়ে নৃতন ভাব গ্রহণ করা একপ্রকার অসম্ভব—"কাঁটি উঠিবার পরে পাথীকে 'রাধাকুঞ্' নাম শিথাইতে প্রয়াদ করিলে প্রায়ই উহা বার্থ হয়", এবং পাশ্চাভ্যের ইহকালসর্বস্থ জড়বাদের প্রভাবেই হউক অথবা অক্ত কোন কারণেই হউক, রূপরসাদিভোগের ভাব যাহাদিগের মনে একবার বন্ধমূল হইয়া গিয়াছে, ভারতের मनाजन जागामर्भ श्रद्धनभूक्वक जाहावा कथन छहा जीवतन ममुक পরিণত করিতে পারিবে না। সেইজম্মই তাঁহার প্রাণে এখন ব্যাকুল-প্রার্থনার উদয় হইয়াছিল, 'মা, তোর ত্যাগী ভক্তদিগকে আনিয়া দে, যাহাদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া তোর কথা বলিয়া षानन कतिरा भाति।' षाज्यव मृज्यः सात्रविशैन वानकिराधित मनह জাঁহার ভাব ও কথা সম্পূর্ণ গ্রহণপূর্বক উহাদিগের সত্যতা উপলব্ধি

## পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারস্ত

করিতে নি:দক্ষোচে অগ্রসর হইবে, এ কথা ঠাকুর এখন হইতে বিশেষভাবে হাদয়ক্ষম করিয়াছিলেন বলিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে না।

দে যাহা হউক, কেশবপ্রমুথ ব্রান্ধণেভূগণ ঠাকুরের অভিনব আধ্যাত্মিক ভাব যতদূর গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং উহার

ফলে তাঁহাদিগের ভিতর যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত ব্রাহ্মগণের দ্বারা হইয়াছিল, তাহা লক্ষা করিতে কলিকাতার জন-কলিকাভাবাসীর মন ঠাকরের প্রতি সাধারণের বিলম্ব হয় নাই। আবার, কেশবপ্রমুখ আক্ট হওয়া : ব্যক্তিগণ যথন ব্রাহ্মমণ্ডলীপরিচালিত সংবাদপত্ত-রাম ও মনো-সকলে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক মতের অলৌকিকত্ব এবং মোহনের আগমন ও আশ্রয়লাভ তাঁহার অমৃত্যয়ী বাণীসকলের কিছু কিছু প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন কলিকাতার জনসাধারণ তাঁহার প্রতি ममिषक चाकृष्ठे रहेशा जाँशाब श्रुगामर्मननाट्य क्रम मिक्तिन्यद উপস্থিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তদকলে ঐরপেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীযুত কেশবের সহিত ঠাকুরের প্রথম দাক্ষাতের প্রায় চারি বৎসর পরে সন ১২৮৫ সালের, ইংরাজী ১৮৭৯ খুটাব্দের শেষভাগে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র নামক ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তদ্বয় কেশব-পরিচালিত সংবাদপত্রে তাঁহার কথা পাঠ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের পুণ্য-দর্শনলাভে ইহাদিগের জীবনে কিরূপ যুগান্তর ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা জীযুত রামচন্দ্র তৎকৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-**म्हिट्ट कोरनवुखास्त्र'मीर्वक भूरहरक स्वरः अकाम कविद्या शिद्याहिन।** অতএব তাহার প্রকল্পেথ নিম্প্রোজন। এথানে সংক্ষেপে এ কথা

#### **बै** बी बी ता यह स्वामी ना श्रम क

विमालके हिन्दि (य. जेनदार्थि काम-काकन-छानिक्त होक्ददन জীবনাদর্শ সম্যুক গ্রহণ করিতে না পারিলেও ইহারা তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রদাপ্রভাবে ত্যাগের পথে অনেক দুর অগ্রসর হইয়া কুতার্থ হইয়াছিলেন। সংকর্মের অমুষ্ঠানে তঃখোপার্জ্জিত অর্থের অকাতর বায় দেখিয়াই গুহী ব্যক্তির ভক্তিবিশ্বাসের তারতম্য অনেকাংশে निक्रभग कतिएउ भावा यात्र। श्रथस्य श्रक व्यवः भरत्र हेहेन्द्रात्न ঠাকুরকে বসাইয়া শ্রীযুত রামচন্দ্র তাঁহাকে ও তম্ভক্তসকলকে কলিকাতার সিমলা নামক পল্লীস্থ নিজ-ভবনে পুনঃ পুনঃ আনয়ন-পূর্বক উৎসবাদিতে যেরপ অকাতরে বায় করিতেন, তাহা হইতে বুঝা যাইত তাঁহার বিশ্বাদ-ভক্তি ক্রমে কত গভীরভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহার দম্বন্ধে কর্থনও ক্রথনও বলিতেন, "রামকে এখন এত মুক্তহন্ত দেখিতেছ, যখন প্রথম আদিয়াছিল তখন এমন क्रुपन हिन त्य. वनिवात नत्ह; धनाठ जानित् वनियाहिनाम, তাহাতে একদিন এক পয়সার শুক্নো এলাচ আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়াছিল! রামের স্বভাবের কতদুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে. তাহা ইহা হইতে বুঝ।"

ঠাকুর যথন আপনার জ্ঞানে রাম ও মনোমোহনকে নিজ অভয়
আশ্রমের চিরকালের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথন তাঁহার
আহতুকী করুণার অধিকারী হইয়া তাঁহারা
ঠাকুরের
অন্ততুকী করুণার অধিকারী হইয়া তাঁহারা
ঠাকুরের
অন্ততুকী করুণার অধিকারী হইয়া তাঁহারা
আগ্রম্ক আপনাদিগকে কতদ্ব কুতার্থন্মগু জ্ঞান করিয়ারাথালচন্দ্রের
ছিলেন, তাহা বলিবার নহে। সংসারে ঐরুপ আশ্রম
ব্য কথনও পাওয়া সম্ভব, এ কথা তাঁহাদিগের
স্বপ্রেরও অগোচর ছিল। স্বভরাং তাঁহারা যে এখন নিজ আত্মীয়-

## পূর্ব্ব-পরিদুষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

কুট্ৰ বন্ধবান্ধৰ সকলকে উক্ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাইতে প্ৰয়াসী হইবেন.. ইহাতে আক্র্যা কি? দেখিতেও পাওয়া যায়, ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতের বংসরকাল মধ্যেই তাহারা নিজ নিজ আত্মীয়-পরিজনবর্গকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার প্রীপদপ্রান্তে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ঐরপে দন ১২৮৮ দালের শেষভাগ ইংরাজী ১৮৮১ খুষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের লীলাসহচর ত্যাগী ভক্তবুন্দেরা একে একে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি. শ্রীরামক্ষণজ্যে স্থপরিচিত স্বামী ব্রন্ধানন্দই ঠাকুরের নিকটে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বাকাশীবনে ইহার নাম খ্রীরাখালচক্র ছিল, শ্রীযুত মনোমোহনের ভগ্নীর সহিত ইনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ इरेशां जिल्ला वार छेक विवादश्य यहाकांन भावरे ठाकूरवय नाम শুনিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকফদেব বলিতেন, "রাথাল আসিবার কয়েকদিন পূর্বে দেখিতেছি, মা (শ্রীশ্রীজগদমা) একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোডে বদাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এইটি তোমার পুত্র !' —গুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম,—'দে কি ?—আমার আবার ছেলে কি ?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, 'দাধারণ দংসারিভাবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানসপুত।' তথন আশ্বন্ত হই। ঐ দর্শনের পরেই রাথাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক।"

<sup>&</sup>gt; ত্যাগী ভন্তদের কেহ কেহ পূর্বেও আসিয়াছিলেন—'কথায়ৃত', ১ম ভাগ, ৬ পৃঃ ; 'লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব', পরিশিষ্ট, ২২ পৃঃ ; 'ঐ শুক্ষভাব, পূর্বার্ক', ২৯ পৃঃ ; 'ভন্ত মনোমোহন', ৬২ পৃঃ ; স্বামী ভুরীয়ানন্দের ১৯৷মা১৭ তাং-এর পত্র ক্রষ্টব্য ।—প্রঃ

#### <u> এতিরামক্ষণীলাপ্রসঙ্গ</u>

শ্রীয়ত রাথালের সম্বন্ধে অন্ত এক সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তথন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল-ঠিক যেন তিন-চারি বৎসরের ছেলে। আমাকে ঠিক মাতার বাখালের লায় দেখিত। থাকিত, থাকিত, সহসা দৌডিয়া বালকভাব আসিয়া ক্রোডে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসংকাচে স্তনপান করিত! বাড়ী ত দূরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত না! তাহার বাপ পাছে এখানে না আসিতে দেয়, দেজত কত বলিয়া বুঝাইয়া এক একবার বাড়ীতে পাঠাইতাম। বাপ জমিদার, অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় রূপণ ছিল; প্রথম প্রথম নানারপে চেষ্টা করিয়াছিল—যাহাতে ছেলে এথানে षात ना पारम ; भरत यथन रमिथन, এथारन धनी, विद्यान लाक मव আদে, তথন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত না। ছেলের জন্ত কথন কথন এথানে আদিয়াও উপস্থিত হইয়াছিল। তথন রাখালের জন্ম তাহাকে বিশেষ আদর-যত্ন করিয়া সম্ভষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম।

শ্বশুর-বাডীর তরফ হইতে কিন্তু রাধালের এথানে আসা সম্বন্ধে কথনও আপত্তি উঠে নাই। কারণ মনোমোহনের মা, স্ত্রী, ভগ্নীরা, সকলের এথানে আসা যাওয়া ছিল। রাধাল আসিবার কিছুকাল পরে যেদিন মনোমোহনের মাতা রাধালের বালিকা বধুকে সঙ্গে লইয়া এথানে আসিল, দেদিন মনে হইল বধুর সংসর্গে আমার রাধালের ঈশ্বরভক্তির হানি হইবে না ত? —ভাবিয়া, ভাহাকে কাছে আনাইয়া পা হইডে মাথার কেশ পর্যান্ত শারীরিক গঠনভন্নী তয় তয় করিয়া দেধিলাম



রাখাল স্বামী ব্রন্ধানন্দ )

## পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

এবং বুঝিলাম ভয়ের কারণ নাই, দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কথনও হইবে না। তথন সন্তুট হইয়া নহবতে (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে) বলিয়া পাঠাইলাম, টাকা দিয়া যেন পুত্রবধুর মুখ দেখে।

"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তথন রাখালের যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত, দে-ই অবাক হইয়া বালক-ভাবের যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর-ননী হানি খাওয়াইতাম, থেলা দিতাম। কত সময় কাঁথেও উঠাইয়াছি! তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আদিত না! তথনি কিন্তু বলিয়াছিলাম বড় হইয়া স্ত্রীর সহিত একত্র বাদ করিলে তাহার এই বালকের ভায় ভাবটি আর থাকিবে না।

"অন্তায় করিলে তাহাকে শাসনও করিতাম। একদিন কালীঘর হইতে প্রদাদী মাথম আদিলে দে ক্ষ্পিত হইয়া আপনিই উহা
লইয়া থাইয়াছিল। তাহাতে বলিয়াছিলাম, 'তুই ত ভারি লোভী,
রাধালকে এথানে আদিয়া কোথায় লোভত্যাগে যত্ন করিবি,
শাসন তাহা না হইয়া আপনি মাথম লইয়া থাইলি ?' দে
ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল ও আর কথনও এরপ করে নাই।

"রাথালের মনে তথন বালকের ন্থায় হিংসাও ছিল। তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাদিলে সে সহু করিতে পারিত না। অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। রাথালের ঘনে হিংসাও ঠাকুরের ভয় ভয় হইত। কারণ মা (শ্রীশ্রীজগদস্বা) যাহাদের

#### শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

এখানে আনিতেছেন, তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকলাণ হয়।

"এখানে আসিবার প্রায় তিন বংসর পরে রাথালের শরীর অফুস্থ হওয়ায় সে বলরামের সহিত শ্রীকুলাবনে গিয়াছিল। উহার কিছু পূর্বে দেখিয়াছিলাম, মা থেন তাহাকে এখান রাথালের শুকুলাবনে গমন হইতে সরাইয়া দিতেছেন। তথন ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, 'মা, ও (রাখাল) ছেলেমাফুয়, বুঝে না, তাই কখন কথন অভিমান করে, যদি তোর কাজের জন্ম ওকে এখান হইতে কিছুদিনের জন্ম সরাইয়া দিস্, তাহা হইলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে রাখিস্।' উহার অল্পকাল পরেই ভাহার বন্দাবনে যাওয়া হয়।

"বৃন্দাবনে থাকিবার কালে রাথালের অস্থুথ হইয়াছে শুনিয়া
কত ভাবনা ইইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কারণ ইতিপূর্ব্বে
মা দেখাইয়াছিলেন, রাথাল সত্যসত্যই ব্রজের
রাথালের
রাথালে! যেথান হইতে যে আসিয়া শরীর ধারণ
অহস্থতায়
ঠাকুরের ভর করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্ব্বকথা
স্থাবণ হইয়া দে শরীর ত্যাগ করে। সেইজগ্র ভয়
হইয়াছিল, পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাথালের শরীর যায়। তথন মা-র
নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বন্ত
করেন। ঐরপে রাথালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন।
ভাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।"

<sup>&</sup>gt; শ্রীযুত রাধালের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাসকল ঠাকুর একসময়ে অ্যুমাদিগের নিকট না বলিলেও পাঠকবর্গের স্থবিধার জন্ম আমরা ঐ সকল এথানে ধারাবাহিক-ভাবে সাজাইয়া দিলাম।

## পূর্বব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারস্ত

ঐরপে ঠাকুর তাঁহার প্রথমলব্ধ বালকভক্ত-সম্বন্ধে কত সময় কত বলিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। মা তাঁহাকে তাহার সম্বন্ধে যাহা দেখাইয়াছিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে দফল হইয়াছিল। রাথালের ভবিশুং কীবন শ্রেণীভুক্ত হইয়া ক্রমে ঈশ্বরার্থে সংসারের সর্বস্থ ত্যাগপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণসভ্জের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের তিন-চারি নরেক্রনাথের মাস পরেই পৃদ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের স্থাগমন নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

## তৃতীয় অধ্যায়

#### নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়

বেদপ্রম্থ শাস্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্বজ্ঞ হয়েন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের এই কালের আচরণ

দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত শান্তবাক্য ধ্রুবসত্য বলিয়া ব্বিতে

দিবাভাবার্ক ঠাকুরের মানসিক অবস্থার

আলোচনা

পারা যায়। কারণ, দেখা যায়, তিনি যে এখন কেবলমাত্র বন্ধের সগুণ-নিগুণ উভয় ভাবের এবং ব্রহ্মশক্তি মায়ার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচিত

হইয়া সকল প্রকার সংশয় ও মলিনতার প্রপারে

গমনপূর্বক স্বয়ং সদানন্দে অবস্থান করিতেছেন, তাহা নহে; কিন্তু
ভাবম্থে সর্বাদা অবস্থানপূর্বক মায়ার রাজ্যের যে গৃঢ় রহস্ত যথনই
জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন তথনই তাহা জানিতে পারিতেছেন।
তাঁহার স্বস্থাদৃষ্টিসম্পন্ন মনের সম্মুখে উহা আর নিজস্বরূপ গোপন
করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ঐরপ হইবারই কথা। কারণ,
ভাবম্থ ও মায়াধীশ ঈশবের বিরাট মন—যাহাতে বিশ্বরূপ-কল্পনা
কথন প্রকাশিত এবং কথন বিল্পুভাবে অবস্থান করে—উভয় একই
পদার্থ; এবং যিনি আপনার ক্ষ্তু আমিত্বের গণ্ডি অতিক্রমপূর্বক
উহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন,
বিরাট মনে উদিত সম্দয় কল্পনাই তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হয়।
উক্ত অবস্থায় পৌছিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর তাঁহার
ভক্তদিগের আগমনের পূর্বেই নিজ পূর্ব্ব ক্ষমসকলের কথা

#### নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়

জানিয়া লইয়াছিলেন। বিরাট মনের কোন্ বিশেষ লীলাপ্রকাশের জন্ম তাঁহার বর্তমান শরীরধারণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। উক্ত লীলার পৃষ্টির জন্ম কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর সাধক ব্যক্তি ঈশরেচ্ছায় জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, এ কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। উহাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই লীলাপ্রকাশে তাঁহাকে অল্লাধিক সহায়তা করিবেন এবং কাহারাই বা তাহার ফলভোগী মাত্র হইয়া কৃতার্থ হইবেন তাহা বৃঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ঐ সকল ভক্তের আগমন-কাল সন্নিকট জানিয়া তাহাদিগের নিমিত্ত- সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। মায়ার রাজ্যের অন্তরে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত গৃঢ় রহস্তদকল যিনি জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাকে স্ব্র্ব্জ্ঞ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

নিজ চিহ্নিত ভক্তদকলের আগমন-কাল সন্নিকট জানিয়া দিব্যভাবারত ঠাকুর এইকালে তাহাদিগের জন্ম কিরূপ আগ্রহে

হুরেন্দ্রের বাটীতে ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের

প্রথম দর্শন

তাঁহার নিকটে প্রথমাগমনের কথা অন্থাবন করিয়া বিলক্ষণ ব্ঝিতে পারা যায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ

প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীম্বামী বিবেকাননের

বলেন, ঠাকুরের নিকটে তাঁহার আগমনের প্রায় সমসমান কালে কলিকাতার সিমলা নামক পল্লী-

নিবাসী শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ মিত্র দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া

ঠাকুরের পূণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। প্রথম দর্শনের দিন হইতেই শ্রীযুত স্বরেক্ত ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং স্বল্পকালেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। স্বক্ষ

#### **জী** শ্রীরামকুষণ্ডলীলাপ্রসঙ্গ

শায়কের অভাব হওয়ায় স্থরেক্সনাথ ঐ দিবসে নিজ প্রতিবেশী প্রীযুত্ত বিশ্বনাথ দত্তের পূত্র প্রীমান্ নরেক্সনাথকে ঠাকুরের নিকটে ভজন গাহিবার জন্ম নিজালয়ে দাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসহায়ক স্বামী বিবেকানন্দের পরস্পর পরস্পরকে প্রথম দর্শন করা এরপে সংঘটিত হইয়াছিল। তথন সন ১২৮৮ সালের হেমস্তের শেষভাগ—ইং ১৮৮১ খৃষ্টান্দের নভেম্বর হইবে; এবং অষ্টাদশবর্ষরম্বনরেক্তনাথ ঐ সালে কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের এফ্,এ. পরীক্ষা দিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন।

স্বামী ব্রন্ধানন্দ বলেন, নরেন্দ্রনাথকে দেদিন দেথিবামাত্র ঠাকুর যে তাঁহার প্রতি বিশেষ আরুষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা ব্রিতে পারা

নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে যাইভে ঠাকুরের যায়। কারণ প্রথমে স্থরেক্রনাথকে এবং পরে
রামচক্রকে নিকটে আহ্বানপূর্বক স্থগায়ক যুবকের
পরিচয় যতদ্র সম্ভব জানিয়া লয়েন এবং একদিবস
ভাহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সকাশে লইয়া যাইবার
জন্ম অফুরোধ করেন। আবার ভন্ন সাক্ষ হইলে

শ্বয়ং যুবকের নিকট আগমনপূর্বক তাহার অঞ্চলক্ষণসকল বিশেষ-ভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাহার সহিত তুই-একটি কথা কহিয়া অবিলম্বে একদিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্ম তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের প এফ.এ. পরীকা হইয়া গেল এবং নরেন্দ্রনাথের পিতা সহরের কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ঘারা অফুকদ্ধ হইয়া তাঁহার কন্সার সহিত নিজ -পুত্রের বিবাহ দিবার জন্ম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়,

#### নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়

পাত্রী শ্রামবর্ণা ছিল বলিয়া তাঁহার পিতা উক্ত বিবাহে দশ সহস্র মুদ্রা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। রামচক্র দত্ত-

নরেন্দ্রের বিবাহ করিতে অসম্মতি ও দক্ষিণেশরে প্রথম আগমন প্রম্থ নরেক্রনাথের আত্মীয়বর্গ তাঁহার পিতার প্রেরণায় তাঁহাকে উক্ত বিবাহে সমত করাইবার জন্ম অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নরেক্র-নাথের বিষম আপত্তিতে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়

নাই। রামচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের পিতার সংসারে প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে চিকিৎসক হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্রমম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। ধর্মভাবের প্রেরণা হইতেই নরেন্দ্র বিবাহ করিলেন না, একথা ব্রিতে পারিয়া তিনি তথন তাঁহাকে এক দিবস বলিয়াছিলেন, "যদি ধর্মলাভ করিতেই তোমার যথার্থ বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমান্ধ প্রভৃতি স্থলে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে চল।" প্রতিবেশী স্থরেন্দ্রনাথও তাঁহাকে এই সময়ে এক দিবস তাঁহার সহিত গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। নরেন্দ্রনাথ উহাতে সম্মত হইয়া ছই-তিন জনবয়ন্ত সমভিব্যাহারে স্থরেন্দ্রনাথের সহিত দক্ষিণেশ্বরে আদিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ঐ দিবস ঠাকুরের যাহা মনে হইয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে তাহা তিনি একদিন সংক্ষেপে আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিলেন—

"পশ্চিমের ( গশার দিকের ) দরজা দিয়া নবেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাধার চুল ও বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন

#### **ন্ত্রী**শ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

পদার্থেই ইতরসাধারণের মত একটা আঁট নাই, সবই যেন তার

নরেন্দ্রকে

আল্পা এবং চক্ষ্ দেখিয়া মনে হইল তাহার মনের
ঠাকুরের খাহা অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বাদা জ্ঞার
খনে হইয়াছিল করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে! দেখিয়া মনে হইল,
বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্তণী আধার
থাকাও সস্তবে!

"মেজেতে মাত্র পাতা ছিল, বিদতে বলিলাম। ষেথানে গঙ্গাজলের জালাটি বহিয়াছে তাহার নিকটেই বিদিল। তাহার দক্ষে সেদিন তৃই-চারি জন আলাপী ছোক্রাও আদিয়াছিল। বুঝিলাম, তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত—সাধারণ বিষয়ী লোকের যেমন হয়; ভোগের দিকেই দৃষ্টি।

"গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গালা গান সে তুই-চারিটি মাত্র ওখন শিথিয়াছে। তাহাই গাহিতে বলিলাম, তাহাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ধরিল ও বোলআনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল—শুনিয়া আর সামলাইডে পারিলাম না, ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিবেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয়পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভূলিছ আপন জনে।

#### নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়

"পরে সে চলিয়া যাইলে, তাহাকে দেখিবার জন্ম প্রাণের
ভিতরটা চবিবশ ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হইয়া রহিল যে, বলিবার নহে।
সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হইত যে, মনে হইত বুকের ভিতরটা
থেন কে গামছা-নিংড়াইবার মত জোর করিয়া
নরেন্দ্রকে
দেখিবার জন্ম
নিংড়াইভেছে! তখন আপনাকে আর সামলাইভে
গারুরের পারিতাম না, ছুটিয়া বাগানের উত্তরাংশের বাউবাাকুলভা
তলায়, যেখানে কেহ বড় একটা যায় না, যাইয়া
'প্রের তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকৃতে পার্চি না'

সতাপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জালি চল অনুক্রণ সঙ্গেতে সম্বল লহ ভক্তিখন গোপনে অভি যতনে। লোভ মোহ আদি পথে দহাগণ. পথিকের করে সর্ববন্ধ শোষণ, তাই বলি মন রেখরে প্রহরী শম দম গ্রই জনে। সাধসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথায় করিও বিশ্রাম. পথভ্ৰাম্ভ হলে স্বধাইও পথ সে পান্তনিবাসিগণে। যদি দেখ পথে ভারেরি আকার. প্রাণপণে দিও দোছাই রাজার. সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ শমন ভরে যার শাসনে।

#### <u>জীজীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্</u>

বলিয়া তাক ছাড়িয়া কাঁদিতাম! থানিকটা এইরপে কাঁদিয়া তবে আপনাকে সামলাইতে পারিতাম! ক্রমান্বয়ে ছয় মাদ এরপ হইয়াছিল! আর সব ছেলেরা যারা এথানে আসিয়াছে, তালের কাহারও কাহারও জন্ম কথন মন ক্রেমা করিয়াছে, কিছু নরেক্রের জন্ম যেমন হইয়াছিল তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলে চলে!"

নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়া ঠাকুরের মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার অনেকটা ঢাকিয়া যে তিনি ঐরপে আমাদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে বিশ্বস্তস্ত্রে অবগত হইয়াছি। শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ একদিন উক্ত দিবসের কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

জ্ঞান ত গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর দহদা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে, তথায় লইয়া যাইলেন। তথন শীতকাল, উত্তরে-হাওয়া নিবারণের ঠাকরের ঐ জন্ম উক্ত বারাণ্ডার থামের অন্তরালগুলি ঝাঁপ দিয়া **प्रिवामित कथा** ५२ ঘেরা ছিল; স্থতরাং উহার ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের বাবহার-সম্বন্ধে नद्रतत्मन्न विवन्न मरकाहि यक कविशा मिल घरवर ভिতरवर वा বাহিরের কোন লোককে দেখা যাইত না। বারাণ্ডায় প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুর ঘরের দরজাটি বন্ধ করায় ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জ্জনে किছু উপদেশ দিবেন। किन्छ यात्रा वनित्नन ও করিলেন তাহা একেবারে কল্পনাতীত। সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিভধারে আননাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্বপরিচিতের গ্রায় আমাকে পরম স্লেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন

পরে আদিতে হয়? আমি তোমার জন্ম কিরপে প্রতীক্ষা করিয়া বহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই ? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলদিয়া ঘাইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে!'—ইত্যাদি কত কথা বলেন ও রোদন করেন! পরক্ষণেই আবার আমার সম্মুথে করঘোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দেবভার মত আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপীনারায়ণ, জীবের তুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি!

"আমি ত তাঁহার এরপ আচরণে একেবারে নির্বাক্—স্তম্ভিত!
মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি,

এ ত একবারে উন্মাদ—না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের নরেন্দ্রের পুনরায় আদিবার প্রতিশ্রুতি

বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে আমাকে তথায় থাকিতে বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাথম, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ আনিয়া আমাকে স্বহস্তে থাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আমি যত বলিতে লাগিলাম, 'আমাকে থাবারগুলি দিন। আমি সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া থাইগে,' তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, 'উহারা থাইবে এখন, তুমি খাও।' —বলিয়া সকলগুলি আমাকে থাওয়াইয়া ভবে নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল, তুমি শীঘ্র একদিন

#### শ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঞ্

এখানে আমার নিকটে একাকী আদিবে ?' তাঁহার ঐরপ একান্ত অন্ধরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা 'আদিব' বলিলাম এবং তাঁহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক সঙ্গীদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইলাম।

"বিদিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম তাঁহার চালচলনে, কথাবার্ত্তায়, অপর সকলের সহিত

আচরণে উন্নাদের মত কিছুই নাই। তাঁহার
প্রথম দর্শনে
সদালাপ ও ভাবসমাধি দেথিয়া মনে হইল সত্যঠাকুরের সম্বন্ধে
নরেন্দ্রের ধারণা—
ইনি অর্জান্মাদ
বলিতেছেন তাহা স্বয়ং অন্তর্গান করিয়াছেন।
কিন্তু ঈশ্বরার্থে
ব্যার্থ ই
সর্ক্ষরত্যাগী
সহিত যেমন কথা কহিতেছি, এইরূপে ঈশ্বরকে

ঐরপ করিতে চাহে কে? লোকে স্ত্রীপুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চচ্চের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্ত ঐরপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পাইলাম না বলিয়া ঐরপ কে করে বল? তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়া ঐরপ কে করে বল? তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়া যদি ঐরপ বাকুল হইয়া কেহ তাহাকে ডাকে তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় ভাহাকে দেখা দেন'—তাঁহার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া মনে হইল তিনি অপর ধর্মপ্রচারকসকলের ন্তায় কল্পনা বা রূপকের সহায়ভা লইয়া ঐরপ বলিভেছেন না, সভ্যসভাই সর্কম্ব ভাগি করিয়া এবং সম্পূর্ণ মনে ঈশ্বরকে ভাকিয়া যাহা প্রভাক দেখিয়াছেন, ভাহাই বলিভেছেন। তথন তাঁহার ইতিপূর্কের আচরণের সহিত ঐ সকল কথার সামঞ্জন্ত করিতে ঘাইয়া এবারক্রম্বি-

দেখা যায় ও তাঁহার সহিত কথা কহা যায়, কিন্তু

প্রমুখ ইংরাজ দার্শনিকগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থমধ্যে যে দকল
অর্জোন্ধাদের (monomaniae) উল্লেখ করিয়াছেন, দেই দকল
দৃষ্টাস্ত মনে উদিত হইল এবং দৃঢ়নিশ্চয় করিলাম ইনিও ঐরপ
হইয়াছেন। ঐরপ নিশ্চয় করিয়াও কিন্ত ইহার ঈথরার্থে অভ্যুত
ত্যাগের মহিমা ভূলিতে পারিলাম না। নির্বাক হইয়া ভাবিতে
লাগিলাম, উন্মাদ হইলেও ঈশবের জন্ম ঐরপ ত্যাগ জগতে বিরল
ব্যক্তিই করিতে দক্ষম; উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র,
মহাত্যাগী এবং ঐ জন্ম মানবহৃদ্ধের শ্রান্ধা, পূজা ও দন্মান পাইবার
যথার্থ অধিকারী! ঐরপ ভাবিতে ভাবিতে দেদিন তাঁহার
চরণবন্দনা ও তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া
ভাসিলাম।"

বাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুরের মনে ঐরপ অদৃষ্টপূর্ব ভাবের উদয়
হইয়াছিল তাঁহার পূর্ব্বকথা পাঠকের জানিবার স্বতঃই কৌতূহল
হইবে, এজন্য আমরা এখন সংক্ষেপে উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত
হইতেচি।

শ্রীযুত নরেন্দ্র তথন কেবলমাত্র বিত্যার্জ্জনে এবং সঙ্গীতশিক্ষায় কাল্যাপন করিতেছিলেন না—কিন্তু ধর্মতাবের তীব্র প্রেরণায়

অথগু ব্রহ্মচর্য্যপালনে ও কঠোর তপস্থায় নিযুক্ত নরেক্রের এই কালের ধর্মাকুঠান অথবা কম্বলশ্যায় রাত্রিযাপন করিতেছিলেন।

তাহার পিত্রালয়ের সন্নিকটে তদীয় মাতামহীর একথানি ভাড়াটিয়া বাটী ছিল; প্রবেশিকা পরীক্ষার পর হইডে উহার বহির্ভাগের দ্বিভলের একটি ঘরেই তিনি প্রধানতঃ বাস

#### . এ প্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

করিতেন। যখন কোন কারণে সেখানে থাকার অস্থবিধা হইত তথন উক্ত বাটীর নিকটে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া আত্মীয়ম্বজন ও পরিবারবর্গ হইতে দ্রে পৃথগ্ভাবে অবস্থানপূর্বক তিনি নিজ উদ্দেশ্যশাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার সদাশয় পিতা ও বাটীর অক্যান্য সকলে জানিত, বাটীতে বহুপরিবারের নানা গগুলোলে পাঠাভ্যাসের স্থবিধা হয় না বলিয়াই তিনি পৃথক্ অবস্থান করেন।

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ তথন ব্রাহ্মসমাজেও গমনাগমন করিতেছিলেন
এবং নিরাকার দণ্ডণ-ব্রন্মের অন্তিছে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার ধ্যানে
অনেক কাল অতিবাহিত করিতেন। তর্কযুক্তিরাহ্মসমাজে
গমনাগমন
তিনি ইতরসাধারণের ন্যায় সম্ভন্ত থাকিতে পারেন
নাই। পূর্ব্ব পুণ্যসংস্কারসমূহের প্রেরণায় তাঁহার প্রাণ তাঁহাকে
নিরস্তর বলিতেছিল—যদি ভগবান সত্যসত্যই থাকেন তাহা হইলে
মানব-হৃদয়ের ব্যাকুল আহ্বানে তিনি কথন নিজন্থরণ গোপন
করিয়া রাথিবেন না, তাঁহাকে লাভ করিবার পথ তিনি নিশ্চয়ই
করিয়া রাথিয়াছেন এবং তাঁহাকে লাভ করা ভিন্ন অন্ত উদ্দেশ্যে
জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদিগের স্মরণ আছে
একসময়ে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"যৌবনে পদার্পণ করিয়া পর্যান্ত প্রতিরাত্তে শয়ন করিলেই তৃইটি কল্পনা আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। একটিতে দেখিতাম যেন আমার অশেষ ধনজন সম্পদ ঐশ্বর্যাদি লাভ হুইয়াছে, সংসারে ষাহাদের বড় লোক বলে তাহাদিগের শীর্ষস্থানে

বেন আরু ইইয়া রহিয়াছি, মনে ইইত ঐরপ ইইবার শক্তি আমাতে সত্যসত্যই রহিয়াছে। আবার পরক্ষণে দেখিতাম, আমি যেন পৃথিবীর সর্বাধ ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশবেচ্ছায় নরেন্দ্রের অঙুত নির্ভরপূর্বাক কৌপীনধারণ, যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন এবং ক্রনাদ্য

মনে হইত ইচ্ছা করিলে আমি ঐভাবে ঋষিম্নিদের গ্রায় জীবনযাপনে সমর্থ। ঐরপে ছই প্রকারে জীবন নিয়মিত করিবার
ছবি কল্পনায় উদিত হইয়া পরিশেষে শেষোক্তটিই হৃদয় অধিকার
করিয়া বসিত। ভাবিতাম ঐরপেই মানব পরমানন্দ লাভ করিতে
পারে, আমি ঐরপই করিব। তখন ঐপ্রকার জীবনের স্থখ
ভাবিতে ভাবিতে ঈশরচিস্তায় মন নিমগ্ন হইত এবং ঘুমাইয়া
পড়িতাম। আশ্চর্যোর বিষয় প্রতাহ অনেক দিন পর্যান্ত ঐরপ
হইয়াছিল।"

ধ্যানকেই নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের একমাত্র প্রশস্ত পথরূপে এই বয়সেট স্বতঃ ধারণা করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার পূর্ববদংস্কারজ

জ্ঞান বলিয়া বেশ ব্ঝা যায়। তাঁহার বয়স যথন
নরেক্রের চারি-পাঁচ বংসর হইবে তথন সীতারাম, মহাদেব
ধালাবিক
ধ্যানামুরাগ
হইতে ক্রয় করিয়া আনয়নপূর্বক পুস্পাভরণে সচ্জিত

করিয়া উহাদিগের সম্মুথে ধ্যানের ভানে চক্ষ্ মুদ্রিত করিয়া নিস্পন্দ-ভাবে বসিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে চাহিয়া দেখিতেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় স্থদীর্ঘ জটা লম্বিত হইয়া রক্ষাদির মুদের ন্তায় মুক্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল কি না—কারণ বাটার রক্ষা

# <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

স্ত্রীলোকদিগের নিকটে তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, ধ্যান করিতে করিতে মুনিঝ্যিদের মাথায় জটা হয় এবং উহা ঐপ্রকারে মাটির ভিতর নামিয়া যায়। তাঁহার পুজনীয়া মাতা বলিতেন, ঐ সময়ে এক দিবস নরেন্দ্রনাথ হরি নামক এক প্রতিবেশী বালকের সহিত সকলের অজ্ঞাতে বাটীর এক নিভত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এত অধিককাল এক্সপ ধ্যানের ভানে বসিয়াছিলেন যে, সকলে বালকের অম্বেষণে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল পথ হারাইয়া বালক কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পরে বাটীর ঐ অংশ অর্গলবদ্ধ দেখিয়া একজন উহা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখে-বালক তথন নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিয়াছে। বাল্য-কল্পনা হইলেও উহা হইতে বুঝা যায় শ্রীযুত নরেন্দ্র কিরূপ অন্তত সংস্কার লইয়া भःभात्र अन्मश्रहन कित्रशिक्तिन। तम यादा रुष्ठेक, आमता त्य সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে তাঁহার আত্মীয়বর্গের প্রায় কেহই জানিতেন না যে, তিনি নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিয়া থাকেন। কারণ রাত্রিতে সকলে শয়ন করিবার পরে গৃহ অর্গলবদ্ধ করিয়া তিনি ধ্যান করিতে বসিতেন এবং কখন কখন উহাতে এতদুর নিমগ্ন হইতেন যে, সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইবার পরে তাঁহার ঐ বিষয়ের জ্ঞান হইত।

এইকালের কিছু পূর্ব্বের একটি ঘটনায় শ্রীযুত নরেন্দ্রের ধ্যান
মহিবিদেবেশ্রনাথের উপদেশে
করিবার প্রবৃত্তি বিশেষ উৎসাহলাভ করিয়াছিল।
বয়স্থাবর্গের সহিত তিনি একদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের
প্রস্তাপাদ আচার্য্য মহর্ষি দেবেক্রনাথের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে সিয়াছিলেন। মহর্ষি যুবকগণকে সেদিন সাদরে

নিকটে বদাইয়া অনেক দত্পদেশ প্রদানপূর্বক নিত্য ঈশবের ধ্যানাভ্যাদ করিতে অহবোধ করিয়াছিলেন। নরেজ্রনাথ্কে লক্ষ্য করিয়া তিনি দেদিন বলিয়াছিলেন, তোমাতে যোগীর লক্ষণদকল প্রকাশিত রহিয়াছে, তুমি ধ্যানাভ্যাদ করিলে যোগশাস্থ্রনির্দিষ্ট ফলদকল শীদ্রই প্রত্যক্ষ করিবে। মহর্ষির পুণ্য চরিত্রের জন্ম নরেজ্রনাথ তাঁহার প্রতি পূর্ব হইতেই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, স্ক্তরাং তাঁহার ঐরপ কথায় তিনি যে এখন হইতে ধ্যানাভ্যাদে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবিষয়ে দলেহ নাই।

বাল্যকাল হইতেই নানাবিষয়ে নরেন্দ্রনাথের বছমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে তিনি মৃশ্ববোধ-ব্যাকরণের সমগ্র স্থতগুলি আবুত্তি করিতে **নৱেন্দ্রের** পারিতেন। এক বৃদ্ধ আত্মীয় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বহুমুথী প্রতিভা ठांशांक त्कार् वनारेश निज्नुकरमत नामावनी, **८** एवर प्रतिखाजम् अवः উक वाक्तरपत स्व शिन निथा हे शाहितन । ছয় বংসর বয়সকালে তিনি রামায়ণের সমগ্র পালা কণ্ঠস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পাড়ার কোন স্থানে রামায়ণ-গান হইতেছে শুনিলেই তথায় উপস্থিত হইতেন। শুনা যায় তাঁহার বাটীর নিকটে এক স্থলে এক রামায়ণ-গায়ক এক দিবদ পালাবিশেষ গাহিতে গাহিতে উহার কোন অংশ স্থরণ করিতে পারিতেছিল না, নরেন্দ্র-नाथ जाहारक छेहा जरकमार विनया मिया जाहात निकं विरमय সমাদর ও কিছু মিষ্টার লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ ভানিতে উপস্থিত হইয়া নরেজ্রনাথ তথন মধ্যে মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেন, জ্রীরামচন্দ্রের দাস মহাবীর হতুমান্ তাহার প্রতিশ্রুতি মত

#### **শ্রিশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

গান শুনিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন কি না ৷ শুতিধরের স্থায় নরেন্দ্রনাথের প্রবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ ছিল। কোন বিষয় একবার শুনিলেই উহা তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যাইত। আবার ঐক্নপে একবার কোন বিষয় আয়ত হইলে তাঁহার স্থতি হইতে উহা কথনও অপ্সারিত হইত না। সেজ্ঞ শৈশব হইতেই তাঁহার পাঠাভ্যাসের রীতি ইতরসাধারণ বালকের তায় ছিল না। বাল্যে বিভালয়ে ভর্ত্তি হুইবার পরে দৈনিক পাঠাভ্যাস ক্রাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার জন্ম একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন. "তিনি বাটীতে আসিলে আমি ইংরাজী, বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকগুলি তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া কোন পুস্তকের কোথা হইতে কতদুর পর্যান্ত সে দিন আয়ত্ত করিতে হইবে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া যদচ্ছা শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকি তাম। মাষ্টার মহাশয় যেন নিজে পাঠাভ্যাস করিতেছেন এইরূপভাবে পুস্তকগুলির ঐ সকল স্থানের বানান, উচ্চারণ ও অর্থাদি তুই-তিন বার আবৃত্তি করিয়া চলিয়া যাইতেন। উহাতেই ঐ সকল আমার আয়ত হইয়া যাইত।" বড হইয়া তিনি পরীক্ষার তুই-তিন মাস মাত্র থাকিবার কালে নির্দ্দিষ্ট পাঠাপুস্তকসকল আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিতেন ; অক্ত সময়ে আপন অভিক্রচি মত অন্ত পৃস্তকসকল পড়িয়া কাল কাটাইতেন। এরপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালার সমগ্র সাহিত্য ও অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐরপ করিবার ফলে কিন্তু পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে কথন কথন অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। আমাদিগের স্মরণ আছে. একদিন তিনি পূর্ব্বোক্ত কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন

"প্রবেশিকা পরীক্ষার আরম্ভের তুই-তিন দিন মাত্র থাকিতে দেখি জ্যামিতি কিছুমাত্র আয়ন্ত হয় নাই; তথন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলাম এবং চবিশা ঘণ্টায় উহার চারিখানি পুস্তক আয়ন্ত করিয়া পরীক্ষা দিয়া আদিলাম!" ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দৃঢ় শরীর ও অপূর্ব্ব মেধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঐরপ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য।

অন্য পুত্তকসকল পড়িয়া নরেন্দ্রনাথ কাল কাটাইতেন গুনিয়া কেছ যেন মনে না করেন, তিনি নভেল-নাটকাদি পড়িয়াই সময় নষ্ট করিতেন। এক এক সময়ে এক এক বিষয়ের পুস্তকপাঠে তাঁহার একটা প্রবল আগ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইত। তথন নৱেন্দের ঐ বিষয়ক যত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, সকল পডিবার ঝেঁক षायुक कतिया नहेर्टन। (यमन ১৮१२ शृष्टोर्स প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বৎসরের আরম্ভ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসসমূহ পড়িবার তাঁহার বিশেষ আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং মার্শম্যান, এলফিনষ্টোন-প্রমুখ ঐতিহাদিকগণের গ্রন্থদকল পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন,—এফ.এ. পড়িবার কালে স্থায়শাত্ত্বের যত প্রকারের ইংরাজী গ্রন্থ ছিল যথা, হোয়েটলি, জেভন্দ, মিল-প্রমুখ গ্রন্থকারগণের পুস্তকদকল একে একে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বি এ, পডিবার কালে ইংলণ্ডের ও ইউরোপের সকল প্রদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাদ ও ইংরাজী দর্শনশান্ত্রদমূহ আয়ত্ত করিবার তাঁহার একাস্ত বাসনা হইয়াছিল—এইরূপ সর্বত্ত বুঝিতে इट्टेर्य।

এইরপে বছ গ্রন্থপাঠের ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কাল

#### **ত্রীত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "এখন হইডে কোন ফল পাঠ করিবার শক্তি পাঠ করিতে বদিলে উহার প্রতি ছত্ত পর পর পর পড়িয়া গ্রন্থক পাঠ করিতে বদিলে উহার প্রতি ছত্ত পর পর পর পড়িয়া গ্রন্থকারের বক্তব্য ব্রিবার আমার আবশ্বক হইত না। প্রতি প্যারার প্রথম ও শেষ ছত্ত্ব পাঠ করিলেই উহার ভিতর কি বলা হইয়াছে তাহা ব্রিতে পারিভাম। ক্রমে ঐ শক্তি পরিণত হইয়া প্রতি প্যারাও আর পড়িবার আবশ্বক হইত না। প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ চরণ পড়িয়াই ব্রিয়া ফেলিতাম; আবার প্রতকের যেখানে গ্রন্থকার কোন বিষয় তর্ক-যুক্তির দারা ব্রাইতেছেন সেখানে প্রমাণ-প্রয়োগের দারা যুক্তিবিশেষ ব্রাইতে যদি চারি-পাঁচ বা ততোধিক পৃষ্ঠা লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত যুক্তির প্রারম্ভ মাত্র পড়িয়াই ঐ পৃষ্ঠাদকল ব্রিতে পারিভাম।"

বছ পাঠ ও গভীর চিস্তার ফলে শ্রীযুত নরেক্স এই কালে বিষম তর্কপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মিথ্যা তর্ক কথন করিতেন না, মনে জ্ঞানে যাহা সত্য বলিয়া নরেক্রের তর্কশক্তি ব্রিতেন তর্কের দ্বারা সর্ব্বিত্র তাহারই সমর্থন করিতেন। কিন্তু তিনি যাহা সত্য বলিয়া ব্রিতেন তাহার বিপরীত কোনপ্রকার ভাব বা মত কেহ তাঁহার সমক্ষেপ্রকাশ করিলে তিনি চুপ করিয়া উহা কথনও শুনিয়া যাইতে পারিতেন না। কঠোর যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের মত খণ্ডন করিয়া বাদীকে নিরন্ত করিতেন। বিরল হাক্তিই তাঁহার যুক্তিসকলের নিকট মন্তক অবনত করিত না। আবার তর্কে পরাজিত হইয়া অনেকে যে তাঁহাকে স্কনয়নে দেখিত না, এ

কথা বলা বাছল্য। তর্ককালে বাদীর তুই-চারিটি কথা শুনিয়াই তিনি ব্ঝিতে পারিতেন, দে কিরুপ যুক্তিসহায়ে নিজ্প পক্ষ সমর্থন করিবে এবং উহার উত্তর জাঁহার মনে পূর্ব্ধ হইতেই যোগাইয়া থাকিত। তর্ককালে বাদীকে নিরত্ত করিতে ঐরপ তীক্ষু যুক্তি-প্রয়োগ তাঁহার মনে কিরুপে উদিত হয় এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে কয়টা নৃতন চিন্তাই বা আছে! সেই কয়টা জানা থাকিলে এবং তাহাদিগের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে কয়টা যুক্তি এপগ্যস্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই কয়টা আয়ত্ত থাকিলে বাদীকে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিবার প্রয়োজন থাকে না। কারণ বাদী যে কথা যেভাবেই সমর্থন করুক না, উহা ঐ সকলের মধ্যে পড়িবেই পড়িবে। জ্বগৎকে কোন বিষয়ে নৃতন ভাব ও চিন্তা প্রদান করিতে সমর্থ এমন ব্যক্তি বিরল জয়গ্রহণ করেন।"

স্থতীক্ষ বৃদ্ধি, অদৃষ্টপূর্ব্ব মেধা ও গভীর চিস্তাশক্তি লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ দকল বিষয় স্বল্পকাল আয়ত্ত করিয়া ফেলিভেন। দেজলু পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিহার ও বয়স্থবর্গের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিবার অবকাশের অভাব হইত না। লোকে তাঁহাকে ঐরপে অনেককাল কাটাইতে দেখিয়া ভাবিত, তাঁহার লেখা-পড়ায় আদৌ মন নাই। ইতর্সাধারণ অনেক বালক তাঁহার দেখাদেখি আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইতে যাইয়া কথন কথন আপনাদিগের পাঠাভ্যানের ক্ষতি করিয়া বসিত।

জ্ঞানার্জ্জনের ন্থায় ব্যায়াম-অভ্যাসেও নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতে অশেষ অমুরাগ ছিল। পিতা তাঁহাকে শৈশবে একটি ঘোটক কিনিয়া দিয়াছিলেন। ফলে বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি অখচালনায়

#### **এ** প্রীত্রামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

द्मक इहेगा उठिगाहित्नत । ত द्वित किम्जाष्टिक, कृष्ठि, मृत्रात्रहनत,

নরেন্দের যটিক্রীড়া, অনিচালনা, সম্ভরণ প্রভৃতি বে-সকল বালাম-বিভা শারীরিক বলের ও শক্তিপ্রয়োগকৌশলের

অভ্যাসে উৎকর্ষসাধন করে, প্রায় সেই সকলেই তিনি অনুরাণ অল্লবিন্তর পারদর্শী হইয়াছিলেন। শ্রীয়ত নব-

গোপাল মিত্র-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলায় তখন তখন পূর্ব্বোক্ত বিত্যাসকলে প্রতিঘন্দীদিগের পারদশিতার পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক পারিতোঘিক প্রদান করা হইত। আমরা শুনিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ কখন কখন উক্ত পরীক্ষা-প্রদানেও অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বয়স্তপ্রীতি ও অসীম লাহসের পরিচয় পাওয়া যাইত। ছাত্রজীবনে এবং পরে ঠাঁহাকে দলপতি ও নেতৃত্বপদে আরু করাইতে ঐ গুণদ্ব বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সাত-আট বৎসর বয়সকালে একদিন বয়স্তবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতার দক্ষিণে মেটেবুরুক্ত নামক স্থলে

লক্ষ্ণৌ প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব নবাব ওয়াজিদ্ আলি বয়স্তপ্রীতি ভুলাহস

বালকগণ আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া চাঁদপাল ঘাট হইতে একথানি টাপুরে ডিক্ষা যাতায়াতের জন্ম ভাড়া করিয়া-

ছিল। ফিরিবার কালে তাহাদিগের একজন অস্থস্থ হইয়া নৌকামধ্যে বমন করিয়া ফেলিল। মুসলমান মাঝি তাহাতে বিশেষ
অসম্ভই হইয়া চাঁদপাল ঘাটে নৌকা লাগাইবার পরে তাহাদিগকে
বলিল, নৌকা পরিক্ষার করিয়া না দিলে তাহাদিগের কাহাকেও
নামিতে দিবে না। বালকেরা তাহাকে অপরের হারা উহা পরিক্ষার

করাইয়া লইতে বলিয়া উহার নিমিত্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে চাহিলেও দে উহাতে সম্মত হইল না। তথন বচনা উপস্থিত হইয়া ক্রমে উভয় পক্ষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হওয়ায়, ঘাটে যত নৌকার মাঝি ছিল সকলে মিলিত হইয়া বালকদিগকে প্রহার করিতে উত্তত হইল। বালকগণ উহাতে কিংকর্ত্ব্যবিষ্ট হইয়া পডিল। নরেন্দ্রনাথ ভাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়:ক্রিষ্ঠ ছিলেন। মাঝিদিগের সহিত বচসার গোলঘোগে তিনি পাশ কাটাইয়া নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলেন। নিতান্ত বালক দেখিয়া माखिता ठाँहात के कार्या वाथा मिन ना। जीत मां छाँहेबा वालात ক্রমে গুরুতর হইতেছে দেখিয়া তিনি এখন বয়স্থবর্গকে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, চুইজন ইংরাজ দৈনিকপুরুষ ময়দানে বায়ুদেবনের জন্ম অনতিদূরে রাস্তা দিয়া গমন করিতেছেন। নরেজনাথ জ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট গমন ও অভিবাদনপূর্বক তাঁহাদিগের হস্তধারণ করিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইলেও, তুই-চারিটি কথায় ও ইঞ্চিতে তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা যথাসম্ভব বুঝাইতে বুঝাইতে ঘটনাস্থলে লইয়া যাইবার জন্ম আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়দর্শন অল্পবয়স্ক वालरकत अक्रम कार्या मनागा मिनिक बरात क्रम मुक्क इहेन। তাঁহারা অবিলম্বে নৌকাপার্যে উপস্থিত হইয়া সমন্ত কথা বৃঝিতে পারিলেন এবং হস্তস্থিত বেত্র উঠাইয়া বালকদিগকে ছাডিয়া দিবার क्य मावितक जारम्य कदिलन । अन्तित शादा राषिश माविता ভয়ে যে যাহার নৌকায় সরিয়া পড়িল এবং নরেজনাথের বয়স্থবর্গও অব্যাহতি পাইল। নরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে দৈনিক্ষয় দেদিন তাঁহার

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

উপর প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে থিয়েটার দেখিতে যাইতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নরেক্রনাথ উহাতে সম্মত না হইয়া ক্বতজ্ঞতাপূর্ণ-হাদয়ে ধন্মবাদ প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাল্যজীবনের অক্সান্ত ঘটনাও নরেন্দ্রনাথের অশেষ দাহদের পরিচয় প্রদান করে। ঐরপ তুই-একটির এখানে উল্লেখ করা

প্রসঙ্গ-বিরুদ্ধ হইবে না। ভৃতপূর্ব্ব ভারত-সমাট্

কৌশলে 'সিরাপিস' নামক রণতরী-দর্শনের অসুজ্ঞালাভ

দপ্তম এড্ওয়ার্ড যে বংসর 'প্রিহ্স্ অব্ ওয়েল্স্'-রূপে ভারতপরিভ্রমণে আগমন করেন, সেই বংসর নরেক্রনাথের বয়ংক্রম দশ-বার বংসর ছিল। বটিশ-

রাজের 'দিরাপিন' নামক একথানি বৃহৎ রণতরী ঐ

সময়ে কলিকাভায় আদিয়াছিল এবং আদেশপত্র গ্রহণপূর্বক কলিকাভার বহু ব্যক্তি ঐ ভরীর অভ্যন্তর দেখিতে গিয়াছিল। বালক নরেন্দ্রনাথ বয়স্থবর্গের সহিত উহা দেখিতে অভিলাষী হইয়া আদেশপত্র পাইবার আশায় একথানি আবেদন লিখিয়া চৌরন্ধীর আফিসগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দাররক্ষক বিশেষ বিশেষ গণ্যমান্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত কোন আবেদনকারীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। তথন অনতিদ্রে দণ্ডায়মান হইয়া সাহেবের সহিত দেখা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে তিনি, যাহারা ভিতরে যাইয়া আদেশপত্র লইয়া ফিরিতেছিলেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাহারা সকলেই উক্ত আফিসের ত্রিভলের এক বারাপ্তায় গমন করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ ব্রিলেন, ঐথানেই ব্রি সাহেব আবেদন গ্রহণপূর্বক আদেশপত্র দিতেছেন।

তথন ঐস্থানে গমন করিবার অন্ত কোন পথ আছে কি না অমুসন্ধান করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, উক্ত বারাণ্ডার পশ্চাতের ঘরে সাহেবের পরিচারকদিগের বাইবার জন্ম বাটীর অন্তাদিকে এক-পার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত লোহময় সোপান রহিয়াছে। কেহ দেখিতে পাইলে লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা ব্রিয়াও তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া তদবলমনে ত্রিভলে উঠিয়া যাইলেন এবং সাহেবের গৃহের ভিতর দিয়া বারাণ্ডায় প্রবেশপ্র্কক দেখিলেন, সাহেবের চারিদিকে আবেদনকারীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং সাহেব সম্মুখস্থ টেবিলে মাথা হেঁট করিয়া ক্রমাগত আদেশপত্রসকলে সহি করিয়া যাইতেছেন। তিনি তথন সকলের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন এবং যথাকালে আদেশপত্র পাইয়া সাহেবকে অভিবাদন করিয়া অন্য সকলের লায় সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া আফিসের বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

শিমলা-পল্লীর বালকদিগকে ব্যায়ামশিক্ষা দিবার জন্ম তথন কর্ণওয়ালিস্ খ্লীটের উপরে একটি জিম্ন্যাষ্টিকের আখড়া ছিল।

আথড়ার ট্রাপিজ খাটাইবার কালে বিভ্রাট হিন্দুমেলা-প্রবর্ত্তক শ্রীযুত নবগোপাল মিত্রই উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাটীর অতি সন্নিকটে ধাকায় নরেন্দ্রনাথ বয়স্থবর্গের সহিত ঐ স্থানে নিত্য

আগমনপূর্বক ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। পাড়ার লোক নবগোপাল বাবুর সহিত পূর্ব হইতে পরিচয় থাকায় তাঁহা-দিগের উপরেই তিনি আথড়ার কার্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। আথড়ায় একদিন ট্রাপিজ (দোল্না) থাটাইবার জন্ম বালকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও উহার গুরুভার দারুময় ফ্রেম থাড়া করিতে

# <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

পারিতেছিল না। বালকদিগের ঐ কার্য্য দেখিতে রাস্তায় লোকের ভিড় হইয়াছিল: কিন্তু কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর इटेटिक ना। जनकात मध्य अकजन वनवान टेश्तांक 'रानात'-रक দণ্ডায়মান দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সাহায্য করিবার জন্ম তাহাকে অমুরোধ করিলেন। দেও তাহাতে দানন্দে দমত হইয়া বালক-দিগের সহিত যোগদান করিল। তখন দড়ি বাঁধিয়া বালকের। ট্রাপিজের শীর্ষদেশ টানিয়া উজ্ঞোলন করিতে লাগিল এবং সাহেব পদঘয় গর্ত্তমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইতে সহায়তা করিতে লাগিল। ঐরপে কার্য্য বেশ অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় দড়ি ছিঁড়িয়া ট্রাপিজের দারুময় শরীর পুনরায় ভূতলশায়ী হইল এবং উহার এক পদ সহসা উঠিয়া পড়ায় সাহেবের কপালে বিষম আঘাত লাগিয়া দে প্রায় সংজ্ঞাশূত হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেবকে অচৈতন্ত ও তাহার ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল ক্ষিরপ্রাব হইতেছে দেখিয়। সকলে তাহাকে মৃত স্থির করিয়া পুলিস-হাঙ্গামার ভয়ে যে र्य मिरक भारतिन भनामन करितन। रक्रवन नरतस्त्रनाथ ७ छाँशाज তুই-এক জন বিশেষ ঘনিষ্ঠ দক্ষী মাত্ৰই ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়-উদ্ভাবনে মনোনিবেশ कतिरान। नरतक्तनाथ निराकत वश्व हिन्न ও আর্জ করিয়া সাহেবের ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার মুখে জলদেচন ও ব্যক্তন করিয়া তাহার চৈতক্তদম্পাদনে যতু করিতে লাগিলেন। অনস্তর দাহেবের চৈতত্ত হইলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া সমুখস্থ ট্রেনিং একাডেমি' নামক স্থূলগুহের অভ্যস্তরে লইয়া যাইয়া শয়ন করাইয়া, নবগোপালবাবুকে শীঘ্র একজন ডাক্তার লইয়া আসিবার নিমিত্ত

সংবাদ প্রেরিত হইল। ডাক্তার আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন আঘাত সাংঘাতিক নহে, এক সপ্তাহের শুক্রমায় সাহেব আরোগ্য হইবে। নরেন্দ্রনাথের শুক্রমায় এবং ঔষধ ও পথ্যাদির সহায়ে সাহেব ঐ কালের মধ্যেই স্কৃত্ব হইল। তথন পল্লীর কয়েকজন সন্ত্রাস্ত ব্যক্তির নিকটে চাঁদা সংগ্রহপূর্বক সাহেবকে কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়া নরেন্দ্রনাথ বিদায় করিলেন। ঐরপ বিপদে পড়িয়া অবিচলিত থাকা সম্বন্ধে অনেকগুলি ঘটনা আমরা নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে শ্রবণ করিয়াছি।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুত নরেন্দ্র সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যৌবনে
পদার্পণ করিয়া তাঁহার উক্ত নিষ্ঠা বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি
বলিতেন, "মিথ্যা কথা হইবে বলিয়া ছেলেদের
নরেন্দ্রের
সভ্যনিষ্ঠা
কথনও জুজুর ভয় দেখাই নাই, এবং বাটীতে কেহ

ঐরূপ করিতেছে দেখিলে তাহাকে বিষম তিরস্কার
করিতাম। ইংরাজি পড়িয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে

বাচনিক সত্যনিষ্ঠা তথন এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল।"

স্থৃদ্চ শরীর, স্থতীক্ষ বৃদ্ধি এবং অভুত মেধা ও পবিত্রতা লইয়া
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে নিয়ত সদানন্দে থাকিতে
দেখা যাইত। ব্যায়াম, সদীত, বাছ ও নৃত্যশিক্ষা,
নির্দোষ
বয়স্তবর্গের সহিত নির্দোষ রন্ধ-পরিহাস প্রভৃতি
সর্কবিধ ব্যাপারেই তিনি নিঃসন্ধোচে অগ্রসর
হইতেন। বাহিরের লোকে তাঁহার ঐরপ আনন্দের কারণ বৃথিতে
না পারিয়া অনেক সময়ে তাঁহার চরিত্রে দোষকল্পনা করিয়া বসিত।
তেজন্মী নরেন্দ্রনাথ কিন্ধ লোকের প্রশংসা বা নিন্দায় কথনও

#### **ত্রীত্রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

ল্রক্ষেপ করিতেন না। লোকের অযথা নিন্দাবাদকে অপ্রমাণিত করিতে তাঁহার গর্বিত হাদয় কথনও নিজ মন্তক নত করিত না।

দরিন্দ্রের প্রতি দয়া করা নরেন্দ্রনাথের আজীবন স্বভাবদিদ্ধ
ছিল। তাঁহার শৈশবকালে বাটীতে ভিক্কৃক আদিয়া বস্ত্র, তৈজসাদি
যাহা চাহিত, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া
দরিন্দ্রের প্রতি
নরেন্দ্রনাথের দয়া
বালককে তিরস্কার করিতেন এবং ভিক্কৃককে পয়সা
দিয়া ঐসকল ছাড়াইয়া লইতেন। কয়েকবার ঐরপ হওয়ায় মাতা
একদিন বালক নরেন্দ্রকে বাটীর দ্বিতলে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া
রাখিয়াছিলেন। জ্বনৈক ভিক্কৃক ঐসময়ে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষার
জন্ম উচিচঃস্বরে প্রার্থনা জ্ঞাপন করায় বালক গ্রাক্ষ দিয়া তাঁহার

মাতার কয়েকথানি উত্তম বস্ত্র তাহাকে প্রদান করিয়া বসিয়াছিল।

মাতা বলিতেন, "শৈশবকাল হইতে নরেন্দ্রের একটা বড় দোষ ছিল। কোন কারণে যদি কথনও তাহার ক্রোধ উপস্থিত হইত, ভাহা হইলে সে যেন একেবারে আত্মহারা হইয়া নরেন্দ্রের ক্রোধ যাইত এবং বাটার আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তছনছ করিত। পুত্রকামনায় কাশীধামে ৺বীরেশ্বরের নিকট বিশেষ মানত করিয়াছিলাম। ৺বীরেশ্বর বোধ হয় তাঁহার একটা ভূতকে পাঠাইয়া দিয়াছেন! না হইলে ক্রোধ হইলে সে অমন ভূতের মত অশান্ত ব্যবহার করে কেন ?" বালকের ঐরপ ক্রোধের তিনি চমৎকার ঔরধও বাহির করিয়াছিলেন। যথন দেখিতেন, তাহাকে কোনমতে শাস্ত করিতে পারিতেছেন না, তথন ৺বীরেশ্বরকে শারণ করিয়া শীতল জল চুই-এক ঘড়া তাহার মাথায়

ঢালিয়া দিতেন। বালকের ক্রোধ উহাতে এককালে প্রশমিত হইত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার কিছুকাল পরে নরেক্রনাথ একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ধর্ম-কর্ম করিতে আদিয়া আর কিছু না হউক, ক্রোধটা তাঁহার (ঈশ্বরের) কুপায় আয়ন্ত করিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বে ক্রুদ্ধ হইলে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতাম এবং পরে উহার জন্ম অন্থতাপে দগ্ধ হইতাম। এখন কেহ নিষ্কারণে প্রহার করিলে অথবা নিতান্ত অপকার করিলেও ভাহার উপর পূর্ব্বের ন্যায় বিষম ক্রোধ উপস্থিত হয় না।"

মন্তিষ্ক ও হানয় উভয়ের সমসমান উৎকর্ষপ্রাপ্তি সংসারে বিরল লোকের দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঁহাদের ঐরপ হয় তাঁহারাই মহস্থ-সমাজে কোন না কোন বিষয়ে নিজ মহন্ত প্রতিষ্ঠিত নয়েন্দ্রের করিয়া থাকেন। আবার আধ্যাত্মিক জগতে মন্তিক ও হালয়ের সমসমান উৎকর্ষ বাঁহারা নিজ অসাধারণত্ব সপ্রমাণ করিয়া থান, মন্তিক ও হালয়ের সহিত কল্পনাশক্তির প্রবৃদ্ধিও বাল্যকাল হইতে তাঁহাদিগের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। নয়েক্রনাথের জীবনালোচনায় পূর্কোক্ত কথা সত্য বলিয়া হালয়ক্ষম হয়। ঐ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্তের এথানে উল্লেখ করিলে পাঠক বৃক্ষিতে পারিবেন।

নরেন্দ্রনাথের পিতা এক সময়ে বিষয়কর্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অধিককাল তথায় থাকিতে হইবে বৃঝিয়া নিজ পরিবারবর্গকে তিনি কিছুকাল পরে ঐ স্থানে আনাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার ভার ঐকালে নরেন্দ্রনাথের উপরই অপিত হইয়াছিল।

#### **ত্রী**শ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

নরেক্রের বয়স তথন চৌদ্ধ-পনর বৎসর মাত্র ছিল। ভারতের মধ্যপ্রদেশে তথন রেল হয় নাই, স্বতরাং রায়পুরে যাইতে হইলে

নরেন্দ্রের প্রথম ধ্যানতন্মরতা---রান্নপুর থাইবার পথে খাপদসঙ্গুল নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া একপক্ষেরও
অধিককাল গো-যানে করিয়া যাইতে হইত।
ঐরণে অশেষ শারীরিক কষ্টভোগ করিতে হইলেও
নরেক্সনাথ বলিতেন, বনস্থলীর অপুর্ব্ব সৌন্দর্য্য-

দর্শনে উক্ত কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই তাঁহার মনে হয় নাই এবং অ্যাচিত হইয়াও যিনি ধরিত্রীকে এরপ অমুপম বেশভূষায় সাজাইয়া রাথিয়াছেন, তাঁহার অসীম শক্তি ও অনস্ত প্রেমের দাক্ষাৎ পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "বনমধ্যগত পথ দিয়া যাইতে যাইতে ঐ কালে যাহা দেখিয়াছি ও অফুভব করিয়াছি, তাহা শ্বতি-পত্তে চিরকালের জন্ম দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ একদিনের কথা। উন্নতনীর্ষ বিদ্ধানিবির পাদদেশ দিয়া সেদিন আমাদিগকে যাইতে হইয়াছিল। পথের ছুই পার্ষেই গিরিশুক্ষসকল গগনস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান; নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতা ফল-পুষ্প-সম্ভাবে অবনত হইয়া পর্বত-পূর্চের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া বহিয়াছে; মধুর কাকলিতে দিক পূর্ণ করিয়া নানাবর্ণের বিহগকুল কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গমন, অথবা আহার-অল্লেঘণে কথন কথন ভূমিতে অবতরণ করিতেছে—ঐ সকল বিষয় দেখিতে দেখিতে মনে একটা অপূর্ব্ব শান্তি অহুভব করিতেছিলাম। ধীর-মন্থর গভিতে চলিতে চলিতে গো-যানসকল ক্রমে ক্রমে এমন একস্থলে উপস্থিত रहेन **यिथा**नि পर्काजनुबन्न स्वत त्थाम अधनत हहेगा वनभथा

এককালে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তথন তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, এক পার্শ্বের পর্বতগাত্তে মন্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি স্বর্হৎ ফাট রহিয়াছে এবং ঐ অন্তর্নাকে পূর্ণ করিয়া মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তর পরিশ্রমের নিদর্শন-স্বরূপ একথানি প্রকাণ্ড মধুচক্র লখিত রহিয়াছে। তথন বিশ্বয়ে মগ্ন হইয়া দেই মক্ষিকা-রাজ্যের আদি-অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন ত্রিজ্ঞগৎ-নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির উপলব্ধিতে এমন ভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের নিমিত্ত বাহ্নদংজ্ঞার এককালে লোপ হইল। কতক্ষণ ঐ ভাবে গো-যানে পড়িয়াছিলাম, শ্বরণ হয় না। যথন পুনরায় চেতনা হইল তথন দেখিলাম, উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আদিয়া পড়িয়াছি। পো-যানে একাকী ছিলাম বলিয়া ঐ কথা কেহ জানিতে পারে নাই। প্রবল কল্পনাসহায়ে ধ্যানের রাজ্যে আর্চ্ হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে বোধ হয় ইহাই প্রথম।

নরেন্দ্রনাথের পিতৃপরিচয় সংক্ষেপে প্রদানপূর্বক আমরা বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বহুশাথায় বিভক্ত শিমলার দত্ত-গরিবারেরা কলিকাতার প্রাচীন বংশসকলের মধ্যে সন্ত্যাসী অন্ততম ছিলেন। ধনে, মানে এবং বিভাগৌরবে গিতামহ এই বংশ মধ্যবিত্ত কায়স্থ-গৃহস্থদিগের অগ্রণী ছিল। নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ শ্রীযুক্ত রামমোহন দত্ত ওকালতী করিয়া বেশ উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন এবং বহুগোগ্রীপরিবৃত হইয়া শিমলার গৌরমোহন মুখাজ্জির লেনস্থ নিজ্জ ভবনে সদম্মানে বাদ করিতেন। তাঁহার পুত্র হুগাচরণ পিতার বিপুল সম্পত্তির

# **এতি**রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

অধিকারী হইয়াও স্বল্পবয়নে সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্রজ্ঞা ष्प्रवाचन करतन। खना यात्र, वानाकान इटेट खे खेयु छ छ्राहित्। সাধু-সন্ন্যাসি-ভক্ত ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি তাঁহাকে শান্ত-অধ্যয়নে নিযুক্ত বাথিয়া স্বল্পকালে স্থপণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিবাহ করিলেও তুর্গাচরণের সংসারে আসক্তি ছিল না। নিজ উভানে সাধুদকেই তাঁহার অনেক কাল অতিবাহিত হইত। স্বামী বিবেকানন বলিতেন, তাঁহার পিতামহ শাস্তমর্যাদা ब्रक्षाशृक्षक शूज्यूथ नित्रीक्षण कविवाव श्रद्धकाल भरवष्टे हिविनिरनव মত গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন । সংসার পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেও বিধাতার নির্বন্ধে শ্রীযুত তুর্গাচরণ নিজ সহধমিণী ও আত্মীয়বর্গের সহিত তুইবার স্বল্পকালের জন্ত মিলিত হইয়াছিলেন। জাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ যথন তুই-ভিন বৎসরের হইবে, তথন তাঁহার महधर्मिनी ও আত্মীয়বর্গ বোধ হয় তাঁহারই অন্বেষণে ৺কাশীধামে গমনপূর্বক কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বেলপথ না থাকায় মন্ত্রান্তবংশীয়েরা তথন নৌকাযোগেই কাশীতে আগিতেন। দুর্গা-চরণের সহধর্মিণীও ঐরপ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে শিশু বিশ্বনাথ এক স্থানে নৌকা হইতে জলে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার মাতাই উহা সর্বাত্যে দর্শন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে ঝক্ষপ্রদান করিয়া-ছিলেন। অশেষ চেষ্টার পরে সংজ্ঞাশৃত্য মাতাকে জলগর্ভ হইতে तोकाय छेठारेट यारेया तथा तथा तथा जिन निक मखात्नय रख তথনও দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া বহিয়াছেন। ঐরপে মাতার অপার স্বেহই সেইবার বিশ্বনাথের প্রাণ-রক্ষার হেতু হইয়াছিল।

কাশী পৌছিবার পরে এীযুত তুর্গাচরণের সহধিমণী নিত্য

৺বিশ্বনাথ-দর্শনে গমন করিতেন। রৃষ্টি হইয়া পথ পিচ্ছিল হওয়ায়
একদিন শ্রীমন্দিরের সম্মুথে তিনি সহসা পড়িয়া যাইলেন। ঐ স্থান
দিয়া গমন করিতে করিতে জনৈক সন্ন্যাসী উহা দেখিতে পাইয়া
ক্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সম্বত্নে উত্তোলনপূর্বক তাঁহাকে মন্দিরের সোপানে বসাইয়া শরীরের কোন স্থানে
শুরুতর আঘাত লাগিয়াছে কি না পরীক্ষা করিতে অগ্রসর
হইলেন। কিন্ত চারি চক্ষের মিলন হইবামাত্র হুর্গাচরণ ও তাঁহার
সহধর্মিণী পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন এবং সন্মাসী
হুর্গাচরণ বিতীয়বার তাঁহার দিকে না দেখিয়া ক্রুতপদে তথা হইতে
অস্তুহিত হইলেন।

শাস্ত্রে বিধি আছে, প্রব্রজ্যাগ্রহণের দাদশ বংসর পরে সন্ন্যাসী ব্যক্তি 'স্বর্গাদপি গরীষসী' নিজ জন্মভূমি সন্দর্শন করিবেন। শ্রীষ্ত দুর্গাচরণ ঐ জন্ম দাদশ বংসর পরে একবার কলিকাতায় আগমন-পূর্বক জনৈক পূর্ববন্ধুর ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অন্থরোধ করিয়াছিলেন—যাহাতে তাঁহার আগমনবার্তা তাঁহার আগ্মীয়বর্গের মধ্যে প্রচারিত না হয়। সংসারী বন্ধু সন্ম্যাসী দুর্গাচরণের ঐ অন্থরোধ অগ্রাহ্ম করিয়া গোপনে তাঁহার আগ্মীয়দিগকে ঐ সংবাদ প্রেরণ করিয়া শ্রীষ্ত দুর্গাচরণকে বাটীতে লইয়া ঘাইলেন। দুর্গাচরণ ঐক্রপে বাটীতে ঘাইলেন বটে, কিন্তু কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া গ্রহমধ্যে এক কোণে বিদ্যা বহিলেন। শুনা যায়, একাদিক্রমে ভিন অহারাক্র তিনি

# **এ** প্রিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঐরপে একাসনে বসিয়াছিলেন। তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গ শক্ষিত হইয়া উঠিলেন এবং গৃহদ্বার পূর্ব্বের ন্থায় রুদ্ধ না রাথিয়া উন্মুক্ত করিয়া রাথিলেন। পরদিন দেখা গেল, সন্ন্যাসী তুর্গাচরণ সকলের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় অন্তহিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত তুর্গাচরণের পুত্র বিশ্বনাথ বয়োবৃদ্ধির সহিত ফার্সি ও
ইংরাজীতে বিশেষ বৃহৎপত্তিলাভপূর্বক কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি
হইয়াছিলেন। তিনি দানশীল ও বন্ধুবৎসল ছিলেন
নরেন্দ্রের শিতা
এবং বেশ উপার্জ্জন করিলেও কিছুই রাখিয়া য়াইতে
বিশ্বনাথ
পারেন নাই। পিতৃধর্ম পুত্রে অনুগত হইয়াই বোধ
হয় তাঁহাকে সঞ্চয়ী ও মিতবায়ী হইতে দেয় নাই। বাস্তবিক,
অনেক বিষয়েই বিশ্বনাথের স্বভাব সাধারণ গৃহস্থের স্থায় ছিল না।
তিনি কল্যকার ভাবনায় কথন ব্যস্ত হইতেন না, পাত্রাপাত্র বিচার
না করিয়াই সাহায়্য করিতে অগ্রসর হইতেন, স্বেহপরায়ণ হইলেও
বিদেশে দ্রে অবস্থানকালে অনেকদিন পর্যন্ত আত্মীয়-পরিজনের
কিছুমাত্র সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন—ঐরপ
অনেক বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ বৃদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছিলেন। সঙ্গীতাদি কলাবিন্তায় তাঁহার বিশেষ অহুরাগ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তাঁহার পিতা স্থকণ্ঠ ছিলেন এবং রীতিমত বিশ্বনাথের সঙ্গীত-প্রিয়তা গাহিতে পারিতেন। সঙ্গীতচর্চাকে নির্দ্ধোষ আমোদ বলিয়া ধারণা ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্ত নরেক্রনাথকে

বিদ্যার্জ্জনের দহিত দঙ্গীত শিথিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার দহধ্মিণী শ্রীমতী ভূবনেশ্বরীও বৈষ্ণব ভিক্ষুক ও রাতভিথারীদকলের ভন্তনগান একবারমাত্র প্রবণ করিয়াই স্থর-তাল-লয়ের দহিত দম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

খুষ্টান-পুরাণ বাইবেলপাঠে এবং ফার্দি-কবি হাফেজের বয়েৎসকল আর্ত্তি করিতে শ্রীয়ৃত বিশ্বনাথের বিশেষ প্রীতি ছিল।

মহামহিম ঈশার পুণ্যচরিতের হুই-এক অধ্যায়
বিশ্বনাথের
তাঁহার নিতপাঠ্য ছিল এবং উহার ও হাফেজের
ম্সলমানী
আচার-ব্যবহার
প্রেমগর্ভ কবিতাসকলের কিছু কিছু তিনি নিজ
স্ত্রীপুত্রদিগকে কথন কথন শ্রবণ করাইতেন।
ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষ্ণো, লাহোর প্রভৃতি ম্সলমানপ্রধান স্থানসকলে কিছুকাল বাস করিয়া তিনি ম্সলমানদিগের
আচার-ব্যবহারের কিছু-কিছুর প্রতি অন্থরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন।
নিত্য পলারভোজন করার প্রথা বোধ হয় ঐরপেই তাঁহার পরিবাধমধ্যে উপন্থিত হইয়াছিল।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ একদিকে যেমন ধীর গম্ভীর ছিলেন, আবার
তেমনি রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। পুত্রকন্তার মধ্যে কেহ
বিশ্বনাধের
কথন অন্তায় আচরণ করিলে তিনি তাহাকে কঠোর
বাক্যে শাসন না করিয়া তাহার ঐরপ আচরণের
কথা তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট এমনভাবে প্রচার করাইয়া
দিত্তেন, যাহাতে সে আপনিই লজ্জিত হইয়া আর কথনও ঐরপ
করিত না। দৃষ্টাভশ্বরূপে একটি ঘটনার এথানে উল্লেখ করিলেই
পাঠক ব্রিতে পারিবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেক্সনাথ একদিন

#### <u> এতিরামক্ফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

কোন বিষয় লইয়া মাতার সহিত বচসা করিয়া তাঁহাকে তুই-একটি কটু কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীয়ত বিশ্বনাথ তাঁহাকে ঐজগ্র কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া যে গৃহে নরেন্দ্র তাঁহার বয়স্থবর্গের সহিত উঠাবসা করিতেন, তাহার ধারের উপরিভাগে একথণ্ড কয়লা ধারা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিলেন—'নরেনবাবু তাঁহার মাতাকে অভ এই সকল কথা বলিয়াছেন।' নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বয়স্থবর্গ ঐগৃহে প্রবেশ করিতে ধাইলেই ঐ কথাগুলি তাঁহাদের চক্ষে পড়িড এবং নরেন্দ্র উহাতে অনেকদিন পর্যান্ত নিজ অপরাধের জন্ম বিষম সক্ষেচ অক্ষতব করিতেন।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ বহু আত্মীয়কে প্রতিপালন করিতেন। অন্নদানে তিনি সর্বাদা মুক্তহন্ত ছিলেন। দূরসম্পর্কীয় কেহ কেহ তাঁহার অন্নে জীবনধারণ করিয়া আলস্থে কাল কাটাইত, কেহ বিশ্বনাথের দানশীলতা করি তা নরেন্দ্রনাথ বড় হইয়া ঐ সকল অযোগ্য

ব্যক্তিকে দানের জন্ম পিতাকে অনেক সময় অন্থোগ করিতেন।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ তাহাতে বলিতেন, "মন্থ্যজীবন যে কতদ্র তৃঃখময়
তাহা তুই এখন কি ব্রিবি? যখন ব্রিতে পারিবি, তখন ঐ
তৃঃখের হস্ত হইতে ক্ষণিক মৃক্তির জন্ম যাহারা নেশা-ভাক করে,
তাহাদিগকে পর্যান্ত দ্বার চক্ষে দেখিতে পারিবি!"

বিশ্বনাথের অনেকগুলি পুত্র-কন্মা হইয়াছিল। তাহারা সকলেই
অশেষ সদ্গুণসম্পন্ন ছিল। কন্মাগুলির অনেকেই
বিশ্বনাথের মৃত্যু
কিন্তু দীর্ঘন্ধীবন লাভ করে নাই। তিন-চারি কন্মার
পরে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হওয়ায় তিনি পিতামাতার বিশেষ প্রিয়

হইমাছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে নরেন্দ্রনাথ যথন বি.এ. পরীক্ষা দিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন, তথন তাঁহার পিতা সহসা হুদ্রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রীপুত্রেরা এককালে নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইয়াছিল।

নবেক্রনাথের মাতা শ্রীমতী ভূবনেশ্বরীর মহত্ব-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি কেবলমাত্র স্থরপা এবং দেবভক্তি-পরায়ণা ছিলেন না, কিন্তু বিশেষ বৃদ্ধিমতী এবং নরেন্দ্রের মাতা কার্য্যকুশলা ছিলেন। তাঁহার পতির স্থবহৎ সংসারের সমস্ত কার্য্যের ভার তাঁহার উপরেই ক্রন্থ ছিল। শুনা যায়, তিনি অবলীলাক্রমে উহার স্থচারু বন্দোবস্ত করিয়া বয়নাদি শিল্পকার্যা সম্পন্ন করিবার মত অবসর করিয়া লইতেন। রামায়ণ-মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থ-পাঠ ভিন্ন তাঁহার বিভাশিক্ষা অধিকদূর অগ্রদর না হইলেও. নিজ স্বামী ও পুত্রাদির নিকট হইতে তিনি অনেক বিষয় মুখে মুখে এমন শিখিয়া লইয়াছিলেন যে, উাহার সহিত কথা কহিলে তাঁহাকে শিক্ষিতা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার স্মৃতি ও ধারণাশক্তি বিশেষ প্রবল ছিল। একবার মাত্র শুনিয়াই তিনি কোন বিষয় আবৃত্তি ক্রিতে পারিতেন এবং বছপূর্বের কথা ও বিষয়সকল তাঁহার কল্য-সংঘটিত ব্যাপারসকলের তায় স্মরণ থাকিত। স্বামীর মৃত্যুর পরে দারিদ্রো পতিতা হইয়া তাঁহার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজি বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল! সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যিনি প্রতিমাদে সংসার পরিচালনা করিতেন, সেই জাঁহাকে তথন মাসিক ত্রিশ টাকায় আপনার ও নিক্ত পুত্রগণের ভর্ণপোষণ

১ পিতার মৃত্যু বি.এ. পরীক্ষার পরে হয়। অষ্ট্রম অধ্যায়ের ৭ম প্যারা জঃ।

# **শ্রিশ্রামক্বফলীলাপ্রসঙ্গ**

নিৰ্বাহ করিতে হইত। কিন্তু ভাহাতেও তাঁহাকে একদিনের নিমিত্ত বিষয় দেখা যাইত না। ঐ অল্প আয়েই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের দকল বন্দোবন্ত এমনভাবে সম্পন্ন করিতেন যে. লোকে দেখিয়া তাঁহার মাসিক বায় অনেক অধিক বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিক. পতির সহসা মৃত্যুতে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী তথন কিরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিতা হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। সংসার-নির্বাহের কোনরূপ নিশ্চিত আয় নাই—অথচ তাঁহার স্থুপালিতা বুদ্ধা মাতা ও পুত্রসকলের ভরণপোষণ এবং বিচ্চাশিক্ষার বন্দোবস্ত কোনরূপে নির্বাহ করিতে হইবে—তাহার পতির সহায়ে যে-সকল আত্মীয়গণ বেশ হুই পয়দা উপার্জ্জন করিতেছিলেন তাঁহারা দাহায্য করা দূরে থাকুক, সময় পাইয়া তাঁহার তাঘা অধিকারসকলেরও লোপদাধনে কুত্দকল্প—তাঁহার অশেষদদগুণদাপন্ন জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্র-নাথ নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়াও অর্থকর কোনরূপ কাজকর্ম্মের সন্ধান পাইতেছেন না এবং সংসারের উপর বীতরাগ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত উহা ত্যাগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—ঐরপ ভীষণ অবস্থায় পতিতা হইয়াও শ্রীমতী ভূবনেশ্বরী যেরপ ধীবস্থির-ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধার স্বতঃই উদয় হয়। ঠাকুরের দহিত নরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আলোচনায় আমাদিগকে পরে পাঠকের সম্মুথে তাঁহার এইকালের পারিবারিক অভাব প্রভৃতির কথার উত্থাপন করিতে হইবে। সেজ্ঞ এখানে ঐ বিষয় বিবৃত করিতে আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া আমরা তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে দিতীয়বার আগমনের কথা এখন পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হই।

# চতুর্থ অধ্যায়

# নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

যথার্থপুরুষকারদম্পন্ন স্থিরলক্ষাবিশিষ্ট পুরুষদকলে অপরের মহত্ত্বের পরিচয় পাইলে মুক্তকণ্ঠে উহা স্বীকারপূর্বক প্রাণে

যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমিক বলিরা
ধারণা করিয়াও
লরেন্দ্রের
ছিতীয়বার
ঠাকুরের নিকটে
আসিতে বিলম্ব
করিবার করেন

অপূর্ব্ব উলাদ অমূভব করিতে থাকেন। আবার দেই মহত্ব যদি কথন কাহারও মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব অভাবনীয়রপে প্রকাশিত দেখেন তবে তচ্চিস্তার মগ্ন হইয়া তাঁহাদিগের মন কিছুকালের জন্ম মৃদ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। ঐরূপ হইলেও কিন্তু ঐ ঘটনা তাঁহাদিগকে নিজ গস্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিয়া ঐ পুরুষের অমুকরণে কথন প্রবৃত্ত করে না। অথবা

বহুকালব্যাপী দল্প, সাহচর্য্য ও প্রেমবন্ধন ব্যতীত তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্যকলাপ ঐ পুরুষের বর্ণে দহন। রঞ্জিত হইয়া উঠে না।
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রথম দর্শনলাভ করিয়া নরেক্রনাথেরও ঠিক ঐরপ অবস্থা হইয়াছিল। ঠাকুরের অপূর্ব ত্যাগ এবং মন ও ম্থের একান্ত ঐক্যদর্শনে মৃগ্ধ এবং আরুষ্ট হইলেও নরেক্রের হুদয় জীবনের আদর্শরিপে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সহসা সম্মত হয় নাই। স্তরাং বাটীতে কিরিবার পরে তাঁহার মনে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব চরিত্র ও আচরণ কয়েকদিন ধরিয়া পুন: পুন: উদিত হইলেও নিজ্ব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে তাঁহার নিকটে পুনরায় গমনের কথা তিনি দূর ভবিশ্বতের গর্ভে ঠেলিয়া রাথিয়া আপন কর্ত্রেয় মনোনিবেশ করিয়া-

#### <u> এতিরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ঠাকুরকে অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া धार्या कराहे य जाहारक के विषया अपनकीं महाग्रजा करियाहिन, একথা বুঝিতে পারা যায়। আবার, ধ্যানাভ্যাদ এবং কলেছে পাঠ ব্যতীত নরেন্দ্র তথন নিত্য সঙ্গীত ও ব্যায়াম-চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন— ততুপরি বয়স্থবর্গের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে তাঁহা-দিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের অনুসরণে কলিকাতায় নানাস্থানে প্রার্থনা ও আলোচনা-সমিতিদকল গঠন করিতেছিলেন। স্থতরাং সহস্রকর্মে রত নরেন্দ্রনাথের মনে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কথা কয়েক পক্ষ চাপা পড়িয়া থাকিবে, ইহাতে বিচিত্র কি ? কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দৈনন্দিন কর্ম তাঁহাকে এরপে ভুলাইয়া রাখিলেও তাঁহার শ্বতি ও সত্যনিষ্ঠা অবসর পাইলেই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী গমনপূর্বক নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উত্তেজিত করিতেছিল। সেইজন্মই প্রথম দর্শনের প্রায় মাদাব্ধিকাল পরে আমরা শ্রীযুত নরেন্দ্রকে একদিবদ একাকী পদত্তজে পুনরায় দক্ষিণেখরাভিমুখে গমন করিতে দেখিতে পাইয়া থাকি। উক্ত দিবসের কথা তিনি পরে এক সময়ে আমাদিগকে যেভাবে বলিয়াছিলেন, আমরা সেই-ভাবেই উহা এখানে পাঠককে বলিতেছি—

"দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী যে কলিকাতা হইতে এত অধিক দুরে তাহা ইতিপূর্বে গাড়ী করিয়া একবারমাত্র যাইয়া ব্রিতে পারি নাই। বরাহনগরে দাশরথি সান্ধ্যাল, সাতকড়ি লাহিড়ী প্রভৃতি বন্ধুদিগের নিকটে পূর্বে হইতে যাতায়াত ছিল। ভাবিয়াছিলাম রাসমণির বাগান তাহাদের বাটীর নিকটেই হইবে, কিন্তু যত যাই পথ যেন আর ফুরাইতে চাহে না! যাহা হউক, জিঞ্জাসা করিতে

#### নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

করিতে কোনরূপে দক্ষিণেশ্বরে পৌছিলাম এবং একেবারে ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি পূর্বের ক্যায় তাঁহার

শ্য্যাপার্শ্বে অবস্থিত ছোট তক্তাপোষধানির উপর নরেন্দ্রের বিতীয়বার আগদন ও নাই। আমাকে দেখিবামাত্র সাহলাদে নিকটে গাঁকুরের প্রভাবে ডাকিয়া উহারই একপ্রাস্তে বসাইলেন। বসিবার সহসা অভ্ত প্রভাক্ষাকৃতি

অস্পষ্টম্বরে আপনা-আপনি কি বলিতে বলিতে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে সরিয়া আসিতেছেন। ভাবিলাম, পাগল বুঝি পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আবার কোনরূপ পাগলামি করিবে। ঐরূপ ভাবিতে না ভাবিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণপদ আমার অকে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মূহুর্ত্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চক্ষ্ চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিছ যেন এক সর্ব্বগ্রাসী মহাশৃল্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তথন দারূণ আতকে অভিভৃত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল—আমিছের নাশেই মরণ, সেই মরণ সমুথে—অতি নিকটে! সাম্লাইতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো, তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!' অছুত পাগল আমার ঐ কথা ভনিয়া থল্ থল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং হন্তবারা আমার বক্ষ

#### <u>শ্রীপ্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসম্ব</u>

ম্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'তবে এখন থাক্, একেবারে কাজ নাই, কালে হইবে!' আশ্চর্যের বিষয়, তিনি ঐরপে স্পর্শ করিয়া ঐ কথা বলিবামাত্র আমার সেই অপূর্ব্ব প্রত্যক্ষ এককালে অপনীত হইল; প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং ঘরের ভিতরের ও বাহিরের পদার্থসকলকে পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিতে পাইলাম।

"বলিতে এত বিলম্ব হইলেও ঘটনাটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া গেল এবং উহার দারা মনে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল।

ঐক্বপ প্রত্যক্ষের কারণাহেষণে ও ভবিশ্বতে পুনরায় ঐক্বপে অভিভূত না হইরা পড়িবার ক্ষম্ম

নরেন্দ্রের চেইা

ন্তক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এটা কি হইল ? দেখিলাম ত উহা এই অভুত পুরুষের প্রভাবে সহসা উপস্থিত হইয়া সহসা লয় হইল। পুন্তকে Mesmerism (মোহিনী ইচ্ছাশক্তি-সঞ্চারণ) ও Hypnotism (সমোহনবিছা) সম্বন্ধে পড়িয়া-ছিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, উহা কি এরপ কিছ একটা ? কিন্তু এরপ সিন্ধান্তে প্রাণ সায়

দিল না। কারণ তুর্বল মনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তিদম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐদকল অবস্থা আনমন করেন; কিন্তু আমি ত ঐরপ নহি, বরং এতকাল পর্যান্ত বিশেষ বৃদ্ধিমান ও মানদিক-বল-দম্পন্ন বলিয়া অহন্ধান করিয়া আদিতেছি। বিশিষ্ট গুণশালী পুক্ষের সন্ধলাভপূর্বক ইতর্সাধারণে যেমন মোহিত এবং তাহার হন্তের ক্রীড়াপুত্তলিম্বরূপ হট্যা পড়ে, আমি ত ইহাকে দেখিয়া দেইরূপ হই নাই, বরং প্রথম হইতেই ইহাকে অর্দ্ধোনাদ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। তবে আমার সহসা ঐরপ হইবার কারণ কি? ভাবিয়া চিস্তিয়া কিছুই দ্বির করিতে পারিলাম না;

#### নরেন্দ্রনাথের দ্বিভীয় ও তৃতীয়বার আগমন

প্রাণের ভিতর একটা বিষম গোল বাঁধিয়া রহিল। মহাকবির কথা মনে পড়িল—পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক তত্ত্ব আছে, মানব-বৃদ্ধি-প্রস্ত দর্শনশাস্ত্র যাহাদিগের স্বপ্নেও রহস্তভেদের কল্পনা করিতে পারে না। মনে করিলাম, উহাও ঐরপ একটা; ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, উহার কথা ব্ঝিতে পারা যাইবে না। মতেরাং দৃঢ় সংকল্প করিলাম, অভুত পাগল নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া আর যেন কথনও ভবিস্ততে আমার মনের উপর আধিপভ্যলাভপূর্বক ঐরপ ভাবাস্তর উপস্থিত করিতে না পারে।

"আবার ভাবিতে লাগিলাম, ইচ্ছামাতেই এই পুরুষ যদি আমার ক্রায় প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের দৃঢ়সংস্কারমন্ন গঠন ঐক্লপে

ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের নানা জল্পনা ও তাঁহাকে ব্যিবার সংকল্প ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কাদার তালের মত করিয়া উহাকে আপন ভাবে ভাবিত করিতে পারেন, তবে ইহাকে পাগলই বা বলি কিরপে? কিন্তু প্রথম দর্শনকালে আমাকে একান্তে লইয়া যাইয়া ষেরপে সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন

নেই-সকলকে ইহার পাগলামির থেয়াল ভিন্ন সভ্য বলিয়া কিরপে
মনে করিতে পারি ? স্করাং পূর্ব্বোক্ত অভ্যুত উপলবির কারণ
যেমন খুঁ জিয়া পাই তাম না, শিশুর ন্থায় পবিত্র ও সরল এই পুরুষের
সংক্ষেও কিছু একটা স্থিরনিশ্চয় করিতে পারিলাম না। বৃদ্ধির
উন্মেষ হওয়া পর্যান্ত দর্শন, অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্কসহায়ে প্রত্যেক
বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির না করিয়া কথনও নিশ্চিত্ত
হইতে পারি নাই, অভা সেই স্বভাবে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া
প্রাণে একটা ষন্ধ্রণা উপস্থিত হইল। ফলে মনে পুনরায় প্রবন্ধ

#### **এ** এরামক্ষলীলাপ্রসঙ্গ

সংকল্পের উদয় হইল, যেরপে পারি এই অদ্ভূত পুরুষের স্বভাব ও শক্তির কথা যথাযথভাবে বুঝিতে হইবেই হইবে।

"এরপে নানা চিন্তা ও সংকল্পে সেদিন আমার সময় কাটিতে লাগিল। ঠাকুর কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে যেন এক ভিন্ন ব্যক্তি

হইয়া গেলেন এবং পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় নানাভাবে নরেন্দ্রের সহিত আমাকে আদর-যত্ন করিয়া থাওয়াইতে ও সকল গাকুরের পরিচিতের ক্যায় ব্যবহার লাগিলেন। অতি প্রিয় আত্মীয় বা দথাকে বছকাল পরে নিকটে পাইলে লোকের থেরূপ হইয়া থাকে,

আমার সহিত তিনি ঠিক দেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। থাওয়াইয়া, কথা কহিয়া, আদর এবং রঙ্গ-পরিহাস করিয়া তাঁহার যেন আর আশ মিটিতেছিল না। তাঁহার এরূপ ভালবাসা ও ব্যবহারও আমার স্বল্প চিস্তার কারণ হয় নাই। ক্রমে অপরাত্র অতীতপ্রায় দেখিয়া আমি তাঁহার নিকটে সেদিনকার মত বিদায় যাজ্ঞা করিলাম। তিনি যেন তাহাতে বিশেষ ক্ষ্ম হইয়া 'আবার শীদ্র আসিবে, বল' বলিয়া পূর্বের ন্থায় ধরিয়া বসিলেন। স্ক্তরাং সেদিনও আমাকে পূর্বের ন্থায় আসিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে বাটীতে ফিরিতে হইয়াছিল।"

উহার কতদিন পরে নরেক্রনাথ ঠাকুরের নিকটে পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে ঠাকুরের ভিতরে পূর্ব্বোক্তরপ অন্তুত শক্তির পরিচয় পাইবার পরে তাঁহাকে জানিবার-ব্বিবার জন্ম তাঁহার মনে প্রবল বাসনার উদয় দেখিয়া মনে হয়, এবার দক্ষিণেশ্বরে আসিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

# নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

উক্ত আগ্রহই তাঁহাকে যত শীঘ্র সম্ভব ঠাকুরের শ্রীপদপ্রাম্ভে উপস্থিত করিয়াছিল, তবে কলেজের অমুরোধে উহা সপ্তাহকাল বিলয়ে হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কোন নৱেলনাথের বিষয় অমুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি মনে একবার ত তীয়বার আগমন জাগিয়া উঠিলে নরেন্দ্রনাথের আহার-বিহার ও বিশ্রামাদির দিকে লক্ষা থাকিত না এবং যতক্ষণ না ঐ বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতেন ততক্ষণ তাঁহার প্রাণে শাস্তি হইত না। অতএব ঠাকুরকে জানিবার সম্বন্ধে তাঁহার মন যে এখন ঐরূপ হইবে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আবার পাছে তাঁহার পুর্বের ন্তায় ভাবান্তর আদিয়া উপস্থিত হয়, এই আশস্কায় শ্রীয়ত নরেন্দ্র যে নিজ মনকে বিশেষভাবে দৃঢ় ও সতর্ক করিয়া তৃতীয় দিবলে ঠাকুরের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন এ-কথাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঘটনা কিন্তু তথাপি অভাবনীয় হইয়াছিল। ঠাকুরের ও औ्रयुक नरतरक्षत्र निकर्षे छ्रमश्रस्त यामता यादा अनियाहि, তাহাই এখন পাঠককে বলিতেছি।

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন জনতা ছিল বলিয়াই হউক বা অন্ত কোন কারণেই হউক, ঠাকুর ঐদিন নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার সহিত শ্রীযুত বহুলাল মল্লিকের পার্শ্ববর্ত্তী উভানে বেড়াইতে সমাধিষ্ঠ ঠাকুরের আর্শেনরন্দ্রের বাইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। যহুলালের মাতা বাহুলজ্ঞার ও তিনি স্বয়ং ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি-লোপ সম্পন্ন ছিলেন এবং উভানের প্রধান কর্মাচারীর প্রতি তাঁহাদিগের আদেশ ছিল যে, তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর যথনই উভানে বেড়াইতে আদিবেন তথনই গঙ্কার ধারের

#### <u>জীজীরামকুঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ</u>

বৈঠকখানা-ঘর তাঁহার বসিবার নিমিত্ত খুলিয়া দিবে। ঐ দিবসেও ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত উত্থানে ও গলাতীরে কিছুক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া নানা কথা কহিতে কহিতে ঐ ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্র অনভিদ্রে বিদ্যা ঠাকুরের উক্ত অবস্থা স্থিরভাবে লক্ষ্য করিভেছিলেন, এমন সময় ঠাকুর পূর্ব্বদিনের ন্থায় সহসা আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। নরেন্দ্র পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকিয়াও ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব দিনের মত না হইয়া উহাতে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল! কিছুক্ষণ পরে যথন তাঁহার পুনরায় চৈতন্ত হইল তথন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া মৃত্যমপুর হাস্থা করিতেছেন!

বাহৃদংজ্ঞা লৃপ্ত হইবার পরে শ্রীযুত নরেন্দ্রের ভিতরে দেদিন কিরপ অন্নভব উপস্থিত হইয়াছিল, তৎদম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে কোন কথা বলেন নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বিশেষ রহস্থের কথা বলিয়া তিনি উহা আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর এক দিবস ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে ব্ঝিতে পারিয়াছিলাম. নরেন্দ্রের উহা শ্বরণ না থাকিবারই কথা। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"বাহ্নপংজ্ঞার লোপ হইলে নরেক্রকে দেদিন নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কে সে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে (জন্মগ্রহণ করিয়াছে), কতদিন এখানে (পৃথিবীতে)

## নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। দেও তদবস্থায় নিজের অস্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐসকল প্রশ্নের যথায়থ উত্তর দিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে বাহা দেখিয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম তাহার ঐ প্রাপ্ত নরেন্দ্রক কালের উত্তরসকল তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছিল। চাকুরের সে-সকল কথা বলিতে নিষেধ আছে। উহা হইতেই কিন্তু জানিয়াছি, দে (নরেন্দ্র ) যেদিন জানিতে পারিবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ়সংকল্পসহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে! নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।"

নরেক্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের ইভিপুর্ব্বে যে-সকল দর্শন উপস্থিত 
হইয়াছিল ভাহার কিছু কিছু তিনি পরে এক সময়ে আমাদিণকে 
বলিয়োছিলেন। পাঠকের স্থবিধার জন্ম উহা আমরা এখানেই 
বলিতেছি। কারণ ঠাকুরের নিকট উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া মনে 
হইয়াছিল, নরেক্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার 
ঐ দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল! ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"একদিন দেখিতেছি—মন সমাধিপথে জ্যোতিশায় বল্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্ৰ-স্থা-তারকামণ্ডিত স্থুলজগৎ সহজে অতিক্রম নরেন্দ্রনাথের করিয়া উহা প্রথমে স্কল্প ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। সম্বন্ধে ঠাকুরের ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর অরসমূহে উহা যতই অভূত দর্শন আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মৃত্তিসমূহ পথের তৃই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতিশায় ব্যবধান (বেড়া)

#### <u> ত্রী</u> ত্রী রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

প্রদারিত থাকিয়া থণ্ড ও অথণ্ডের বাজ্যকে পৃথক করিয়া রাথিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লভ্যন করিয়া ক্রমে অথণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, एमिशनाम रमशारन मुर्खिविभिष्ठे त्कर वा किहूरे आत नारे, मिवा-দেহধারী দেবদেবীসকলে পর্যান্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদুর নিম্নে নিজ্ঞ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম দিব্যজ্যোতিঃঘনতত্ম দাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিত হইয়া বদিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইহারা মানব ত দূরের কথা দেবদেবীকে পর্যান্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইহাদিগের মহত্ত্বে বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি সম্মুখে অবস্থিত অথণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রবিরহিত, সমরদ জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেব-শিশু ইহাদিগের অক্ততমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব স্থললিত বাভ্যুগলের দ্বারা ভাহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল; পরে वौगानिन्छि निक अमृजमश्री वानी द्वादा नामरद आख्वानशृर्कक नमाधि হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযুদ্ধ করিতে লাগিল। স্থকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুখিত হইলেন এবং অদ্ধন্তিমিত নিনিমেষ লোচনে দেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গাহার মুখের প্রসন্মোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে इहेन, वानक राम छाँशाद वहकारनद भूर्वभदिष्ठि अनरमद धन। অডুত দেব-শিশু তথন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিতে नागिन, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার দহিত যাইতে হইবে।' ঋষি তাঁহার এরপ অমুরোধে কোন কথা না বলিলেও ভাঁহার

#### নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তথন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শ্রীরমনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে! নরেক্রকে দেখিবামাত্র ব্রিয়াছিলাম, এ দেই ব্যক্তি।"

সে যাহা হউক, ঠাকুরের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে নরেক্রের মনে দ্বিতীয়বার এরূপ ভাবাস্তর উপস্থিত হওয়াতে তিনি যে এক-কালে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন একথা বলা বাছল্য। তিনি প্রাণে

প্রাণে অম্বভব করিয়াছিলেন, এই ত্রতিক্রমণীয় দৈব-

অভূত প্রত্যক্ষের ফলে নরেন্দ্রের ঠাকুরের সম্বব্দে ধারণা

শক্তির নিকটে তাঁহার মন ও বৃদ্ধির শক্তি কতদ্র অকিঞ্চিৎকর! ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার ইতিপ্র্বের অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা পরিবর্তিত হুইল, কিন্তু

দক্ষিণেখনে ঠাকুরের প্রীপদপ্রান্তে প্রথম উপস্থিত হইবার দিবসে তিনি তাঁহাকে একান্তে বে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে-সকলের অর্থ ও উদ্দেশ্য যে এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ক্ষম হইয়া-ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। তিনি বৃঝিয়াছিলেন, ঠাকুর দৈবশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক মহাপুরুষ। ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার স্থায় মানবের মনকে ফিরাইয়া তিনি উচ্চপথে চালিত করিতে পারেন;

১ ঠাকুর তাঁহার অপূর্ব্ব সরল ভাষার উক্ত দর্শনের কথা আমাদিগকে বলিয়া-ছিলেন। দেই ভাষার যথাযথ প্ররোগ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা তাঁহার ভাষা যথাসাধ্য রাখিয়া আমর। উহা এথানে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। দর্শনোক্ত দেবশিশু সমজে লিজ্ঞাসা করিয়া আমর। অস্ত এক সময়ে জানিয়াছিলাম, ঠাকুর বয়ং ঐ শিশুর আকার ধারণ করিয়াছিলেন।

#### <u>শীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

ভবে বোধ হয়, ভগবদিচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণ একীভৃত হওয়াতেই সকলের সম্বন্ধে তাঁহার মনে ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হয় না; এবং এই অলৌকিক পুরুষের ঐরূপ অ্যাচিত রূপালাভ তাঁহার পক্ষে স্বল্প ভাগ্যের কথা নহে!

পূর্ব্বোক্ত মীমাংসায় নরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়াই আসিতে হইয়াছিল এবং ইতিপূর্ব্বের অনেকগুলি ধারণাও তাঁহাকে উহার

উহার ফলে নরেন্দ্রের গুরুবিষয়ক ধারণার পরিবর্জন অমুসরণে পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল। আপনার ন্তায় তুর্বল, স্কল্পাক্তি ও দৃষ্টি-সম্পন্ন মানবকে অধ্যাত্ম-জগতের পথপ্রদর্শক বা শ্রীগুরুরপে গ্রহণ করিতে এবং নির্বিব্যারে তাঁহার সকল কথা-অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত

হইতে ইতিপূর্বে তাহার একাস্ত আপত্তি ছিল। ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ঐধারণা সমধিক পুষ্টিলাভ করিয়াছিল,

একথা বলিতে হইবে না। পূর্ব্বোক্ত তুই দিবসের ঘটনার ফলে তাঁহার ঐ ধারণা বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইল। তিনি নৃঝিলেন, বিরল হইলেও সভাসতাই এমন মহাপুরুষসকল সংসারে জন্মপরিগ্রহ করেন যাঁহাদিগের অলৌকিক ত্যাগ, তপস্তা, প্রেম ও পবিত্রতা সাধারণ মানবের ক্ষুদ্র মন্ত্রিপ্রস্ত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণাকে বছদ্রে অতিক্রম করিয়া থাকে; স্কুতরাং ইহাদিগকে গুরুরপে গ্রহণ করিলে তাহাদিগের পরম মন্ত্রল সাধিত হয়। ফলতঃ ঠাকুরকে গুরুরণে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেও তিনি নিবিবচারে তাঁহার সকল কথা গ্রহণে এখনও সম্মত হয়েন নাই।

ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না, পূকাদংস্কারবশতঃ এই ধারণা নরেন্দ্রনাথের মনে বাল্যকাল হইতেই প্রবল ছিল। তজ্জগু ব্রাহ্ম-

## নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

সমাজে প্রবিষ্ট হইলেও তন্মধ্যগত দাম্পত্য-জীবনদংস্কার-সম্বন্ধীয় ঠাকুরের সভা-সমিতিতে যোগদানে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সংসর্গে নরেন্দ্রের ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রবৃত্তি ব্যাগী ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অপূর্ব্বশক্তির ভাববৃদ্ধি পরিচয়লাভৈ তাঁহাতে উক্ত ভ্যাগের ভাব এখন ইইতে বিশেষরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু দর্বাপেক্ষা একটি বিষয় এখন হইতে শ্রীযুত নরেল্রের চিন্তার বিষয় হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এরপ শক্তিশালী মহাপুরুষের সংস্রবে আদিয়া মানব-মন অর্দ্ধপরীক্ষা, পরীক্ষা না করিয়া ঠাকুরের অথবা পরীক্ষা না করিয়াই জাঁচার সকল কথায় কোন কথা বিশ্বাস স্থাপন কবিয়া বসে। উতা চইতে আপনাকে গ্ৰহণ না বাঁচাইতে হইবে। সেজগু পূর্ব্বোক্ত তুই দিবসের করিবার নরেন্দ্রের সংকল ঘটনায় ঠাকুরের প্রতি তাঁহার মনে বিশেষ ভক্তি-শ্রদার উদয় হইলেও তিনি এখন হইতে দুঢ়দকল্প করিয়াছিলেন যে, বিশেষ পরীক্ষাপুর্বক স্বয়ং অফুভব বা প্রত্যক্ষ না করিয়া তাঁহার অভুত দর্শন-সম্বন্ধীয় কোন কথা কথন গ্রহণ করিবেন না, ইহাতে তাঁহার অপ্রিয়ভান্ধন হইতে হয় তাহাও স্বীকার। স্থতরাং আধ্যাত্মিক জগতের অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব তত্ত্বসকল গ্রহণ করিবার জন্ম মনকে সর্বাদা প্রস্তুত বাখিতে একদিকে তিনি যেমন যত্ত্বশীল হইয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি আবার ঠাকুরের প্রত্যেক অম্ভত দর্শন ও ব্যবহারের কঠোর বিচারে আপনাকে এখন হইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের স্থতীক্ষ বৃদ্ধিতে ইহা সহক্ষেই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, প্রথম দিবসের যে-সকল কথার জন্ম তিনি ঠাকুরকে অর্দ্ধোন্মাদ

#### <u>শ্রীশ্রীরামক্রমঞ্জলীলাপ্রসক্র</u>

বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেই কেবলমাত্র সেই-সকল কথার অর্থবাধ হয়। কিন্তু তাঁহার সত্যামুসন্ধিংস্থ যুক্তিপরায়ণ মন ঐ কথা নরেন্দ্রের সহসা স্বীকার করে কিরূপে? স্থতরাং ঈশ্বর যদি অন্তঃপর অক্টান কথন তাঁহাকে ঐসকল কথা ব্ঝিবার সামর্থ্য প্রদান করেন তথন উহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া তিনি উহাদিগের সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির করিতে অগ্রসর না হইয়া কেমন করিয়া ঈশ্বর-দর্শন করিয়া স্বয়ং কৃতকৃতার্থ হইবেন, এখন হইতে ঠাকুরের নিকট আগমনপূর্ব্বক তির্ঘয় শিক্ষা ও আলোচনা করিতে নিযুক্ত হুইয়াভিলেন।

তেজস্বী মন কোনরূপ নৃতনতত্ত-গ্রহণকালে নিজ পূর্ব্বমতের পরিবর্ত্তন করিতে আপনার ভিতরে একটা প্রবল বাধা অন্থভব করিতে থাকে। নরেন্দ্রনাথেরও এখন ঠিক ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ঠাকুরের অভ্যুত শক্তির পরিচয় নরেন্দ্রের বর্ত্তমান পাইয়াও তাহাকে সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিতেন্মানসিক অবস্থা ছিলেন না এবং আরুষ্ট অন্থভব করিয়াও তাহা হইতে দ্রে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ঐরূপ চেষ্টার ফলে কভদ্র কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

# পঞ্চম অধ্যায়

## ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

আমরা বলিয়াছি, অভ্ত পুণ্যসংস্কারসমূহ লইয়া শ্রীযুত্ত নরেক্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্ত অপর সাধারণ হইতে ভিন্ন ভাবের

নরেন্দ্রের পূর্ব-জীবনের অসাধারণ প্রত্যক্ষসমূহ— নিদ্রার পূর্বের জ্যোতিঃদর্শন প্রত্যক্ষণকল তাঁহার জীবনে নানা বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। দৃষ্টাস্তস্বরূপে এরপ কয়েকটির উল্লেখ করিলেই পাঠক বৃঝিতে পারিবেন। নরেন্দ্র

বলিতেন—"আজীবন নিদ্রা যাইব বলিয়া চক্ষু মৃদ্রিত করিলেই জ্রমধ্যভাগে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিবিন্দু

দেখিতে পাইতাম এবং একমনে উহার নানারপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে থাকিতাম। উহা দেখিবার স্থবিধা হইবে বলিয়া লোকে যেভাবে ভূমিতে মন্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করে, আমি দেইভাবে শ্যায় শয়ন করিতাম। ঐ অপূর্ব্ধ বিন্দু নানাবর্ণে পরিবর্ত্তিত ও বন্ধিত হইয়া ক্রমে বিম্বাকারে পরিণত হইত এবং পরিশেষে ফাটিয়া যাইয়া আপাদমন্তক শুভ্র-তর্ব্বল জ্যোতিতে আবৃত করিয়া ফেলিত!
— ঐরপ হইবামাত্র চেতনালুগু হইয়া নিজ্রাভিভূত হইতাম! আমি জানিতাম, ঐরপেই সকলে নিজা যায়। বহুকাল পর্যান্ত ঐরপ ধারণা ছিল। বড় হইয়া যথন ধানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম তথন চক্ষু মৃক্রিত করিলেই ঐ জ্যোতিবিন্দু প্রথমেই সন্মুথে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং উহাতেই চিত্ত একাগ্র করিতাম। মহর্ষিঃ

#### **ন্ত্রী**শ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

দেবেল্রনাথের উপদেশে কয়েকজন বয়স্তের সহিত যথন নিতা ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলাম তথন ধ্যান করিবার কালে কাহার কিরপ দর্শন উপলব্ধি উপস্থিত হইড, পরস্পরে তদ্বিয়া আলোচনা করিতাম। ঐ সময়ে তাঁহাদিগের কথাতেই ব্রিয়াছিলাম, ঐরপ জ্যোতিঃদর্শন তাহাদিগের কথনও হয় নাই এবং তাহাদিগের কেহই আমার তায় প্রেণাক্ত ভাবে নিজা যায় না!

"बावाद वानाकान इटेट ममर्य ममर्य कान वस, वास्ति वा স্থানবিশেষ দেখিবামাত্র মনে হইত, উহাদিগের দহিত আমি বিশেষ পরিচিত, ইতিপূর্বে কোথায় উহাদিগকে দেখিয়াছি। স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতাম, কিছতেই মনে আসিত বিশেষ-দর্শনে না-কিন্ত কোনমতে ধারণা হইত না যে উহাদিগকে পূর্বে স্মৃতির উদয় हेिल्यास्त (मिथ नाहे! श्राप्रहे मध्या मध्या जेन्न হইত। হয়ত বয়স্থবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কোন স্থানে নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে এমন সময় তাহাদিগের মধ্যে একজন একটা কথা বলিল, অমনি সহদা মনে হইল—তাই ত এই গুহে, এই সকল ব্যক্তির সহিত, এই বিষয় লইয়া আলাপ যে ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি এবং তথনও যে এই ব্যক্তি এইরূপ কথা বলিয়াছিল। কিন্তু ভাবিয়া চিস্তিমা কিছুতেই স্থির করিতে পারিতাম না—কোথায়, কবে ইহাদিগের সহিত ইতিপূর্বে এইরূপ আলাপ হইয়াছিল! পুনর্জন্ম-বাদের বিষয় যথন অবগত হইলাম তথন ভাবিয়াছিলাম, তবে বুঝি জনান্তরে এসকল দেশ ও পাত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম এবং তাহারই আংশিক স্মৃতি কথন কথন আমার অন্তরে এরপে উপস্থিত হইয়া থাকে। পরে বুঝিয়াছি, ঐ বিষয়ের ঐরপ মীমাংসা

## ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

যুক্তিযুক্ত নহে। এখন সানে হয়, ইহজনো যে-সকল বিষয় ও ব্যক্তির সহিত আমাকে পরিচিত হইতে হইবে, জন্মিবার পূর্কে সেইসকলকে চিত্রপরস্পরায় আমি কোনরূপে দেখিতে পাইয়া-ছিলাম এবং উহারই শ্বতি জন্মিবার পরে আমার অস্তরে আজীবন সময়ে সময়ে উদিত হইয়া থাকে।"

ঠাকুরের পবিত্র জীবন এবং দমাধিস্থ হইবার কথা নানা লোকের<sup>২</sup> নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কোনরূপ

অবস্থান্তর বা অভুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইবে, একথা

ঠাক্রের দেবীশক্তি প্রত্যক্ষ
করিয়া নরেন্দ্রের
অন্তর্মপ দাঁড়াইল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদফলনা ও বিশ্বর
প্রান্তে আগমন করিয়া উপয়া পরি তুই দিন তাঁহার

বেরপ অলৌকিক প্রতাক্ষ উপস্থিত হইল তাহার তুলনায় তাঁহার পূর্বীপরিদৃষ্ট প্রতাক্ষদকল নিতান্ত মান ও অকিঞ্চিংকর বলিয়া বোধ

১ এই অভ্যুত প্রত্যক্ষের কথা শ্রীয়ৃত নরেন্দ্র তাহার সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরেই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে তিনি উহার সম্বন্ধে এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

২ আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, দক্ষিণেখরে আসিবার কালে প্রীয়ত নরেন্দ্র কলিকাভার জেনারেন্দ্র এনেস্ক্রিস্ ইন্টিটিউশন নামক বিভালয় হইতে এক এ পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন। উদার্লেচতা স্থপতিত হেটী সাহেব তথন উক্ত বিভালরের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাহেবের বহুমুঝী প্রতিভা, পরিত্র লীবন এবং ছাত্রদিপের সহিত সর্বা সপ্রেম্ম আচরণের জন্ম নরেন্দ্রনাম ইংলাকে বিশেষ ভক্তি-প্রমা করিতেন। সাহিত্যের অধ্যাপক সহসা অনুস্থ হইরা পড়ার হেটী সাহেব এক্দিম এক.এ. রাসের ছাত্রবৃক্ষকে সাহিত্য অধ্যয়ন করাইতে প্রযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ওয়ার্ডস্থলার্বের ক্ষিত্রবার আলোচনা-প্রস্তুত্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যামুক্তবে উক্ত কবির ভাবসমাধি হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সমাধির কথা বৃশ্বিতে না পারাম্ব তিনি

#### শীশীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ছইতে লাগিল এবং তাহার ইয়তা করিতে তাহার অসাধারণ বৃদ্ধি পরাভব স্বীকার করিল। স্বতরাং ঠাকুরের বিষয় অম্থাবন করিছে যাইয়া তিনি এখন বিষম সমস্তায় পতিত হইয়াছিলেন। কারণ ঠাকুরের অচিস্তা দৈবীশক্তি-সহায়েই যে তাঁহার ঐরপ অদৃষ্টপূর্ক প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এ বিষয়ে সংশয় করিবার তিনি বিন্দুমাত্র কারণ অমুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন নাই এবং মনে মনে ঐ বিষয়ে যতই আলোচনা করিয়াছিলেন ততই বিশ্বয়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথের সহসা যেরূপ অন্তৃত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিশ্বয়ের অবধি থাকে না। শাস্ত্র বলেন, স্বল্পাঞ্জিসম্পন্ন সামান্ত-অধিকারী

মানবের জীবনে ঐরপ প্রত্যক্ষ বছকালের ত্যাগ ও

নরেশ্র কতদুর উচ্চ অধিকারী চিলেন তপস্থায় বিরল উপস্থিত হয় এবং কোনরূপে একবার উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুর ভিতরে ঈশ্বর-

প্ৰকাশ উপলব্ধি করিয়া মোহিত হইয়া সে এককালে

তাঁহার বশুতা স্বীকার করে। নরেন্দ্র যে এক্নপ করেন নাই, ইহা স্বল্প বিশ্বয়ের কথা নহে এবং উহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়

তাহাদিগকে উক্ত অবস্থার কথা যথাবিধি বুঝাইরা পরিশেবে বলিরাছিলেন, "চিভের পরিক্রভা ও বিষয়বিশেবে একাগ্রভা হইতে উক্ত অবস্থার উদর হইরা থাকে; ঐ প্রকার অবস্থার অধিকারী ব্যক্তি বিরল দেখিতে পাওরা বার; একমাত্র দক্ষিণেষরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকাল ঐরপ অবস্থা হইতে দেখিয়াছি—তাঁহার উক্ত অবস্থা একদিন দর্শন করিয়া আসিলে তোমরা এ বিষয় হাদয়দম করিতে পারিবে।" ঐরপে হেষ্টা সাহেবের নিকট হইতে প্রীযুভ নরেক্র ঠাকুরের কথা প্রথম প্রবণ করিবার পরে স্থরেক্র-নাথের আলরে তাঁহার প্রথম দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। আবার আক্রসমাঞ্জে ইভিপ্রের্ফি প্রভিবিধি থাকার তিনি ঠাকুরের কথা ঐস্থানেও প্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

## ঠাকুরের অহেতৃক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

তিনি আধ্যাত্মিক জগতে কতদ্ব উচ্চ অধিকারী ছিলেন। অতি উচ্চ আধার ছিলেন বলিয়াই ঐ ঘটনায় তিনি এককালে আত্মহারা হইয়া পড়েন নাই এবং সংঘত থাকিয়া ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও আচরণের পরীক্ষা ও কারণ-নির্ণয়ে আপনাকে বহুকাল পর্যান্ত নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অভিভূত না হইলেও এবং এককালে বশুতা স্বীকার না করিলেও, তিনি এখন হইতে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম সাক্ষাতের দিবস হইতে ঠাকুরও অক্সপক্ষে নরেন্দ্রনাথের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অমুভব করিয়াছিলেন। অপরোক্ষ-

নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুর কতদূর আকৃষ্ট হইয়া-ছিলেন বিজ্ঞানসম্পন্ন মহামূভব গুরু স্থযোগ্য শিশুকে দেখিবামাত্র আপনার সমৃদয় জীবনপ্রত্যক্ষ তাহার অস্তরে ঢালিয়া দিবার আকুল আগ্রহে যেন এক-কালে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে গভীর

আগ্রহের পরিমাণ হয় না, সে স্বার্থগন্ধশৃত অহেতুক অধৈষ্য, পূর্ণসংষত আত্মারাম গুরুগণের হৃদয়ে কেবলমাত্র দৈব প্রেরণাতেই উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রেরণাবশেই জগন্গুরু মহাপুরুষগণ উত্তম অধিকারী শিশুকে দেখিবামাত্র অভয় ব্রহ্মজ্ঞ-পদবীতে আরুঢ় করাইয়া তাহাকে আপ্তকাম ও পূর্ণ করিয়া থাকেন।

नदिक्तनाथ (यिनिन मिक्किराश्वदि अकाकी आश्रमन कदबन, ठाकूद

১ শাল্রে ইহা শান্তবী দীক্ষা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শান্তবী দীক্ষার বিভারিত বিবরণের জন্ত 'গুরুতাব, উত্তরার্ক—>র্থ অধ্যার' ক্রষ্টবা।

#### **ন্ত্রীশ্রীমামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্ষ**

বে এদিন তাঁহাকে এককালে সমাধিস্থ করিয়া ব্রহ্মপদবীতে আর্চ় করাইতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলৈন, এবিষয়ে সংশয়মাত নাই।

কারণ, উহার তিন-চারি বৎসর পরে শ্রীযুত নরেন্দ্র

প্রথম দিবসে
নরেক্রকে ব্রহ্মজ্ঞপদবীতে আরাঢ়
করাইবার
ঠাকুরের চেষ্টা

যথন সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের বশুতা স্বীকার করিয়া-ছিলেন এবং নির্কিকল্প সমাধিলাভের জ্বন্ত ঠাকুরের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিভেছিলেন, তথন এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে আমাদিগের

সম্মুখে অনেক সময় বলিতেন, "কেন? তুই যে

তথন বলিয়াছিলি তোর বাপ-মা আছে, তাদের সেবা করিতে হাইবে ?" আবার কথন বা বলিতেন, "দেখ, একজন মরিয়া ভূত হাইয়াছিল। অনেককাল একাকী থাকায় সন্ধীর অভাব অয়ভব করিয়া সে চারিদিকে অয়েষণ করিতে আয়ন্ত করিল। কেহ কোন ছানে মরিয়াছে ভানিলেই সে সেথানে ছুটিয়া য়াইত; ভাবিত, এইবার ব্রি তার একজন সন্ধী জুটিবে। কিন্তু দেখিত, মৃতব্যক্তি গালবারি-ম্পর্লে বা অহ্য কোন উপায়ে উদ্ধার হাইয়া গিয়াছে। মৃতবাং ক্লেমনে ফিরিয়া আদিয়া সে পুনরায় পূর্বের হায় একাকী কালবাপন করিত। এরপে সেই ভূতের সন্ধীর অভাব আয় কিছুতেই বুচে নাই। আমারও ঠিক ঐরপ দশা হাইয়াছে। তোকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম এইবার ব্রি আমার একটি সন্ধী জুটিল—কিন্তু তুইও বল্লি, তোর বাপ-মা আছে। কাজেই আমার আয় সন্ধী পাওয়া হাইল না!" ঐরপে ঐ দিবসের ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর অভংপর নরেজনাধের সহিত অনেক সয়য় রন্ধ-পরিহাস করিতেন।

## ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

সে যাহা হউক, সমাধিস্থ হইবার উপক্রমে নরেক্রনাথের হৃদয়ে 
দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইভে দেখিয়া ঠাকুর সেদিন যেরূপে নিরক্ত 
হইয়াছিলেন, ভাহা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। ঘটনা এরূপ

নরেন্দ্রের প্রথম ও দিতীয় দিবসের অস্কৃত প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রভেদ হওয়ায় নরেক্রের সম্বন্ধে ইভিপুর্ব্বে তিনি যাহা দর্শন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তবিষয়ে ঠাকুরের সন্দিহান হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদিগের অন্ত্যান, সেইজন্মই তিনি, নরেক্র ভৃতীয় দিবস দক্ষিণেশবে আগমন করিলে শক্তিবলে তাঁহাকে অভিভৃত করিয়া

তাহার জীবন সম্বন্ধে নানা রহস্তকথা তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজ প্রত্যক্ষ সকলের সহিত উহাদিগের প্রক্য দেখিয়া নিশ্চিম্ব হইয়াছিলেন। উক্ত অন্তমান সত্য হইলে ইহাই ব্রিতে হয় যে, নরেজ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত তুই দিবদে একই প্রকারের সমাধি-অবস্থা লাভ করেন নাই। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত তুই দিবদে তাঁহার তুই বিভিন্ন প্রকারের উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথকে পূর্ব্বোক্তভাবে পরীক্ষা করিয়া ঠাকুর একভাবে নিশ্চিন্ত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, বলিন্তে পারা যায় না। কারণ, তিনি দেখিয়াছিলেন, যে-সকল গুণ বা শক্তি-

নরে<u>লের</u> সম্বন্ধে ঠাকুরের ভয় প্রকাশের মধ্যে একটি বা তুইটির মাত্র অধিকারী হুইয়া মানব সংসারে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল

প্রতিপত্তি লাভ করে, নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ঐরপ

আঠারটি শক্তি-প্রকাশ পূর্ণমাত্রায় বিশ্বমান এবং ঈশ্বর, জগৎ ও মানব-জীবনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে চরম-সত্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীযুক্ত

## <u> এতিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

নরেন্দ্র উহাদিগকে সমাক্রণে আধ্যাত্মিক পথে নিযুক্ত করিতে না পারিলে ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। ঠাকুর বলিতেন, এরপ হইলে নরেন্দ্র অন্ত সকল নেতাদিগের ন্যায় এক নবীন মত ও দলের স্ষ্টিমাত্র করিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিয়া যাইবে: কিন্তু বর্তমান যুগপ্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্ত যে উদার আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপলব্ধি ও প্রচার আবশ্রক, তাহা প্রত্যক্ষ করা এবং উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে সহায়তা করিয়া জগতের যথার্থ কল্যাণ্দাধন করা ভাহার দারা সম্ভবপর হইবে না। স্থতরাং নরেক্র যাহাতে স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অমুসরণ করিয়া তাঁহার সদৃশ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে. সেজন্ম এখন হইতে ঠাকুরের প্রাণে অসীম আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর দর্বনা বলিতেন—গেঁড়ে, ভোবা প্রভৃতি যে-সকল জলাধারে স্রোত নাই সেথানেই যেমন দল বা নানারপ উদ্ভিজ্জ-দামের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরপ আধ্যাত্মিক জগতে যেথানে আংশিক সত্যমাত্রকে মানব পূর্ণ সত্য विनया धात्रणा कविया निन्धिष्ठ इटेया वरम, रमथारनटे मन वा गण्डि-নিবদ্ধ সজ্বসকলের উদয় হইয়া থাকে। অসাধারণ মেধা ও মানসিক-গুণসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ বিপথে গমন করিয়া পাছে ঐরপ করিয়া বদেন. এই ভয়ে ঠাকুর কতরূপে তাঁহাকে পূর্ণ সত্যের অধিকারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া বিশ্বিত হইতে হয়।

অভএব দেখা যাইতেছে, নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইবার প্রথম হইডেই ঠাকুর নানা কারণে তাঁহার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অফুভব করিয়াছিলেন এবং যতদিন না তিনি বৃঝিতে পারিয়াছিলেন যে নরেন্দ্রের আর পূর্বোক্তভাবে বিপথে গমন করিবার সম্ভাবনা

## ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

নাই, ডতদিন পর্যন্ত উক্ত আকর্ষণ তাঁহাতে সহজ্ঞ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে নাই। ঐসকল কারণের অন্থ্ধাবনে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্কম হয়, উহাদের কতকগুলি নরেক্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের ঠাকুরের নরেক্রের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণের কারণ এবং অবশিষ্টগুলি পাছে নরেক্র কালধর্মপ্রভাবে দারৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা প্রভৃতি কোনরূপ বন্ধনকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার মহৎ জীবনের চর্ম-লক্ষ্যসাধনে আংশিকভাবেও অসমর্থ হন, এই ভয় হইতে উথিত হইয়াছিল।

বছকালব্যাপী ত্যাগ ও তপস্থার কলে কৃত্র 'অহং-মম'-বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় জগৎ-কারণের সহিত নিত্য অদ্বৈত-ভাবে অবস্থিত ঠাকুর, ঈশবের জনকল্যাণদাধনরূপ টক আকৰ্ষণ কর্মকে আপনার বলিয়া অফুক্ষণ উপলব্ধি করিতে-উপস্থিত হওয়া যেন স্বাভাবিক ছিলেন। উহারই প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ক্ষম হইয়া-ও অবগ্রন্থারী ছিল যে, বর্ত্তমান যুগের ধর্মপ্লানি-নাণ-রূপ স্থমহৎ কার্য্য তাঁহার শ্রীর-মনকে যন্ত্রশ্বরূপ করিয়া সাধিত হয়, ইতাই বিরাটেচ্ছার অভিপ্রেত। আবার উহারই প্রভাবে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র স্বার্থস্থসাধনের জন্ম শ্রীযুত নরেন্দ্র জন্মপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু ঈশবের প্রতি একান্ত অনুরাগে পুর্বোক্ত জনকল্যাণদাধনরূপ কর্ম্মে তাহাকে সহায়তা করিতেই আগমন করিয়াছেন। স্থতরাং স্বার্থশূত্ত নিতামূক্ত নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার পরমাখীয় বলিয়া বোধ হইবে এবং তাঁহার প্রতি তিনি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? অতএব আপাত-দৃষ্টিতে

#### **শ্রীশ্রীরামক্ষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আকর্ষণ দেখিয়া বিস্ময়ের উদয় হইলেও উহা যে স্বাভাবিক এবং অবশুস্থাবী তাহা স্বন্নচিন্তার ফলেই ব্ঝিতে পারা যায়।

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কভদূর নিকট-আত্মীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং কিরূপ তন্ময়ভাবে ভালবাদিয়া-ছিলেন তাহার আভাগ প্রদান করা একপ্রকার সাধ্যাতীত বলিয়। আমাদিগের মনে হইয়া থাকে। সংসারী মানব যে-সকল কারণে

ঠাকুরের

**ভালবাসা** সাংসারিক

অপরকে আপনার জ্ঞান করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা নরেন্দ্রের প্রতি অর্পণ করিয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র এথানে বর্ত্তমান ছিল না; কিন্তু নরেল্রের বিরহে এবং মিলনে ঠাকুরের যেরূপ ব্যাকুলতা এবং উল্লাস দর্শন ভাবের নহে করিয়াচি তাহার বিন্দুমাত্তেরও দর্শন অগ্যত্ত কোথাও

আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। নিষ্কারণে একজন অপরকে যে এতদুর ভালবাদিতে পারে, ইহা আমাদিগের ইতিপূর্বে জ্ঞান ছিল না। নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের অন্তত প্রেম দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, কালে সংসারে এমন দিন আসিবে যখন মানব মানবের মধ্যে ঈশ্বরপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া সভাসভাই এরপ নিষ্কারণে ভালবাসিয়া ক্লতকুতার্থ হইবে।

ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের আগমনের কিছুকাল পরে স্বামী প্রেমানন্দ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন। हिक खासवामा নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে সপ্তাহ বা কিঞ্চিদ্ধিক কাল সম্বন্ধে স্বামী প্রেমানন্দের কথা দক্ষিণেশ্বরে আসিতে না পারায় ঠাকুর তাঁহার জন্য কিরপ উৎক্রিডিচিত্তে তথন অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে



বাবুরাম স্বামী প্রেমানন্দ )

## ঠাকুরের অহেভুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

তিনি মোহিত হইয়া ঐ বিষয় আমাদের নিকট অনেকবার কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"স্বামী বন্ধানন্দের সহিত হাটথোলার ঘাটে নৌকায় উঠিতে

বামী প্রেমানন্দের প্রথম দিন দক্ষিণেষরে আগমন ও ঠাকুরকে নরেন্দ্রের জম্ম উৎক্রেন্তির জম্ম যাইয়া ঐদিন রামদয়াল বাবুকে তথায় দেখিতে
পাইলাম। তিনিও দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন জানিয়া
আমরা একত্তেই এক নৌকায় উঠিলাম এবং
প্রায় সন্ধ্যার সময় রাণী রাসমণির কালীবাটীতে
পৌছিলাম। ঠাকুরের ঘরে আদিয়া শুনিলাম,
তিনি মন্দিরে ৺জগদস্বাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন।
স্থামী ব্রহ্মানন্দ আমাদিগকে এস্থানে অপেকা

করিতে বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্ম মন্দিরাভিম্থে চলিয়া
গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে ধারণ করিয়া
'এখানটায় সিঁড়ি উঠিতে হইবে—এখানটায় নামিতে হইবে' ইত্যাদি
বলিতে বলিতে লইয়া আসিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। ইতিপ্রেই
তাঁহার ভাববিভার হইয়া বাহ্যসংজ্ঞা হারাইবার কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এজন্ম ঠাকুরকে এখন এরপে মাতালের ন্যায় টলিতে
টলিতে আসিতে দেখিয়া ব্রিলাম তিনি ভাবাবেশে রহিয়াছেন।
ঐরপে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি ছোট তক্তাপোষখানির উপর
উপবেশন করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিত্ব হইয়া পরিচয়
জিজ্ঞাসাপ্র্রেক আমার মুখ ও হস্ত-পদাদির লক্ষণ-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত
হইলেন। কয়ুই হইতে অঙ্কুলি পর্যন্ত আমার হাতখানির ওজন
পরীক্ষা করিবার জন্ম কিছুক্ষণ নিজহত্তে ধারণ করিয়া বলিলেন,
'বেশ।' এরপে কি বৃঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। উহার

#### <u>শ্রীপ্রামক্ষলীলাপ্রসঙ্গ</u>

পরে রামদয়াল বাবুকে এীযুত নরেন্দ্রের শারীরিক কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাদা করিলেন এবং তিনি ভাল আছেন জানিয়া বলিলেন, 'দে অনেকদিন এখানে আদে নাই, তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে. একবার আসিতে বলিও।'

"ধর্মবিষয়ক নানা কথাবার্ত্তায় কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আনন্দে কাটিল। ক্রমে দশটা বাজিবার পরে আমরা আহার করিলাম

ঠাকুরের

উৎক্**ঠাদ**র্শনে

এবং ঠাকুরের ঘরের পূর্ব্বদিকে—উঠানের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে তথায় শয়ন করিলাম। ঠাকুর সারারাত্র দারুণ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্ম ঘরের ভিতরেই শ্যা প্রেমানদের চিন্তা প্রস্তুত হইল। শয়ন করিবার পরে এক ঘণ্টাকাল

অতীত হইতে না হইতে ঠাকুর পরিধেয় বস্ত্রথানি वामरकत गाम वजरन धावन कविया घरतत वाहिरत आभामिरजत শ্ব্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রামদয়াল বাবুকে সম্বোধন করিয়া विनित्नन, 'अर्था, चूमूरन ?' आमता উভয়ে শশবান্তে শয়ার উঠিয়া विशा विननाम, 'आरख ना।' উटा छनिया ठाकूत विनित्न, 'तिथ, নরেন্দ্রের জন্ম প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা-নিংডাবার মত জোরে মোচড় দিচ্চে; তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো; সে শুদ্ধ সতগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ; তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।' রামদয়াল বাবু কিছুকাল পূর্বে হইতেই দক্ষিণেখবে যাতায়াত করিতেছিলেন, সেজগু ঠাকুরের বালকের স্থায় স্বভাবের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি ঠাকুরের ঐরপ বালকের ক্রায় আচরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন এবং রাত্রি পোহাইলেই নরেন্দ্রের সহিত

## ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

দেখা করিয়া তাঁহাকে আদিতে বলিবেন ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া ঠাকুরকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দে রাত্রে ঠাকুরের দেই ভাবের কিছুমাত্র প্রশমন হইল না। আমাদিগের বিশ্রামের অভাব হইতেছে বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্ত নিজ শযায় যাইয়া শয়ন করিলেও পরক্ষণেই ঐকথা ভূলিয়া আমাদিগের নিকটে পুনরায় আগমনপূর্বক নরেক্রের গুণের কথা এবং তাহাকে না দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রশ্নপ কাতরভা দেখিয়া বিশ্বিত হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইহার কি অন্তুত ভালবাদা এবং যাহার জন্ত ইনি ঐরপ করিতেছেন দে ব্যক্তি কি কঠোর! দেই রাত্রি ঐরপে আমাদিগের অতিবাহিত হইয়াছিল। পরে রজনী প্রভাত হইলে মন্দিরে যাইয়া ৺জগদম্বাকে দর্শন করিয়া ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণপূর্বক আমরা কলিকাভায় ফিরিয়া আদিয়াছিলাম।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণেনরেন্দ্রের শ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নরেন্দ্রনাথ অনেকপ্রতি ঠাকুরের দিন আসেন নাই বলিয়া ঠাকুর বিশেষ উৎকণ্ঠিত
ভালবাসা সম্বন্ধে
বিকৃতিনাথের হইয়া বহিয়াছেন। তিনি বলেন, "সেদিন ঠাকুরের
কথা মন যেন নরেন্দ্রময় হইয়া রহিয়াছে, মুথে নরেন্দ্রের
গুণামুবাদ ভিন্ন অন্ত কথা নাই। আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,
'দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধসন্ত্গুণী; আমি দেখিয়াছি সে অথণ্ডের ঘরের

#### <u> विवीतामक्रकनीमाञ्चल</u>

চারিজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন; তাহার ক্তপ্তণ তাহার ইয়তা হয় না'--বলিতে বলিতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্ম এককালে অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং পুত্রবিরতে মাতা যেরূপ কাতর হন দেইরূপ অজস্র অঞ্চ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে কিছুডেই আপনাকে সংযত করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া এবং আমরা তাঁহার এরপ ব্যবহারে কি ভাবিব মনে করিয়া ঘরের উত্তরন্ধিকের বারাণ্ডায় জ্রুতপদে চলিয়া যাইলেন এবং 'মাগো, আমি ভাকে না দেখে আর থাকতে পারি না'. ইত্যাদি রুদ্ধস্বরে বলিতে বলিতে বিষম ক্রন্দন করিতেছেন, শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কতকটা সংযত করিয়া তিনি গৃহমধ্যে আমাদিগের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া কাতর-করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'এত কাঁদলাম, কিন্তু নরেক্ত এল না; তাকে একবার দেখ বার জন্ম প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্চে, বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্চে; কিন্তু আমার এই টানটা সে কিছু বুঝে না'—এইরূপ বলিতে বলিতে আবার অন্থির **रहेशा जिनि शृद्ध वाहित्र हिमा याहेलन। किছुक्क भारत आवाद** গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বুড়ো মিন্সে, তার জন্ত দেখি ? ভোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয় না ! কিন্তু অপরে দেখে কি ভাব্বে, বল দেখি? কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পাচ্চি না।' নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া রহিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম নিশ্চয়ই নবেন্দ্র দেবতুল্য পুরুষ হইবেন, নতুবা তাঁহার প্রতি ঠাকুরের এত টান (कन ? পরে ঠাকুরকে শান্ত করিবার জন্ম বলিতে লাগিলাম, 'তাই

## ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

ত মহাশয়, তার ভারি অক্সায়, তাকে না দেখে আপনার এত কট इय- अक्था क्लान का मार्ग ना।' अहे घटनात कि इकान भरत অন্ত এক দিবসে ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া नियाছिलन। नरतरस्त्र वितरह ठाकुत्ररक रयमन अभीत रमिशाछि ভাহার সহিত মিলনে আবার তাঁহাকে তেমনি উল্লসিত হইতে দেখিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুরের জন্মতিথি-দিবদে দক্ষিণেশবে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ভক্তগণ দেদিন তাঁহাকে न्छन वञ्च, महन्दन-भूष्ण-मानाापि भवादेश मत्नाद्व माटक माकादेश-ছিল। তাঁহার ঘরের পূর্বের, বাগানের দিকের বারাভায় কীর্ত্তন হইতেছিল। ঠাকুর ভক্তগণপরিবৃত হইয়া উহা শুনিতে শুনিতে कथन किছुक्रालय जा जावाविष्टे इट्रेटिक्सिन, कथन वा এक এकि मध्य जाथय निया कीर्जन जमारेया निट्छिलिन : किन्छ नदबस ना व्यानाम् काँशात व्यानत्मत्र वााचाक श्रेटकिन। मर्पा मर्पा हातिमिरक रिष्टि हिल्म अवः चामानिशटक वनि छिल्मिन, 'छाइ छ नदिस षांत्रिम ना!' दिना প্রায় তুই প্রহর, এমন সময় নরেক্ত আসিয়া সভামধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠাকুর একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার স্বন্ধে বদিয়া গভীর ভাবাবিষ্ট হইলেন। পরে সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত কথায় ও তাঁহাকে আহারাদি করাইতে ব্যাপত হইলেন। দেদিন তাঁহার আর কীর্ত্তন শুনা হইল না।"

ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত নরেক্স যে দেবত্র্লভ প্রেমের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিশ্বিত হইতে হয়। উহাতে অবিচলিত থাকিয়া তিনি যে যথার্থ সত্যলাভের আশয়ে

#### শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, সত্যাহ্মরাগ তাঁহার ভিতরে কতদ্র প্রবল

ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসার পাত্র হইরাও নরেন্দ্রের অচল থাকা ভাহার উচ্চাধিকারিত্বের

পরিচয়

ছিল। অগুণক্ষে ঠাকুর যে নরেন্দ্রের ঐরপ ভাবে ক্ষুণ্ণ না হইয়া শিশ্যের কল্যাণের নিমিত্ত পরীক্ষা প্রদানপূর্বক তাঁহাকে আধ্যাত্মিক দকল বিষয় উপলব্ধি করাইয়া দিতে পর্ম আহলাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নিরভিমানিত্ব এবং মহায়ভবত্বের কথা অমুধাবন করিয়া বিশ্ময়ের অবধি থাকে না। ঐরপে নরেন্দ্রের দহিত ঠাকুরের সম্বন্ধের

কথা আমরা যতই আলোচনা করিব ততই একপক্ষে পরীক্ষা করিয়া লইবার এবং অন্তপক্ষে পরীক্ষা প্রদানপূর্বক উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বদকল উপলব্ধি করাইয়া দিবার আগ্রহ দেখিয়া মৃগ্ধ হইব এবং বৃঝিতে পারিব, যথার্থ গুরু উচ্চ অধিকারী ব্যক্তির ভাব রক্ষা করিয়া কিরপে শিক্ষাদানে অগ্রসর হন ও পরিণামে কিরপে তাহার হদয়ে চিরকালের নিমিত্ত শ্রেষা ও পৃঞ্জার স্থল অধিকার করিয়া বদেন।

# ষষ্ঠ অধ্যায়—প্ৰথম পাদ

# ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের পুত সহবাদলাভে ধন্ত হইয়াছিলেন। পাঠক হয়ত ইহাতে বুঝিবেন যে, আমরা বলিতেছি তিনি ঐ কয় বর্ষ নিরস্তর দক্ষিণেশকে नदान ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের পুত্তসঙ্গ কতকাল লাভ তাহা নহে। কলিকাতাবাসী অন্ত সকল ভক্তগণেক করিয়াচিল স্থায় তিনিও ঐ কয় বৎসর বাটী হইতেই ঠাকুরেক নিকটে গমনাগমন করিয়াছিলেন। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, প্রথম হইতে ঠাকুরের অশেষ ভালবাসার অধিকারী হওয়ায় ঐ কয় বৎসর তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে এক বা তুই দিবস তথায় গমন এবং অবসর পাইলেই তুই-চারি দিন वा ততোধিক कान उथाय व्यवसान कवा नत्त्रस्त्रनात्थव कीवरन करम একটা প্রধান কর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সময়ে সময়ে ঐ নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার প্রতি প্রথম হইতে বিশেষভাবে আরুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ নিয়ম বড় একটা ভক্ করিতে দেন নাই। কোন কারণে নরেক্রনাথ এক সপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে না আসিতে পারিলে ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্ম এককালে অধীয় হইয়া উঠিতেন এবং উপযুগপরি সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে নিজ-সকাশে আনয়ন করিতেন, অথবা স্বয়ং কলিকাভায় আগমনপূর্বক তাঁহার সহিত কয়েক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়া আসিতেন-।

## **এ** প্রীরামকুফলীলাপ্রসক

আমাদের যতদ্র জানা আছে, ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পরে প্রথম ছই বংসর ঐরপে নরেক্রের দক্ষিণেশরে নিয়মিতভাবে গমনাগমনের বড় একটা ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু বি.এ. পরীক্ষা দিবার পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে পিতার সহসা মৃত্যু হইয়া সংসারের সমস্ত ভার যথন তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল, তথন নানা কারণে কিছুদিনের জন্ম তিনি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম ভক্ষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, উক্ত পাঁচ বৎসর কাল ঠাকুর যেভাবে নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত
হইলে উহাতে পাঁচটি প্রধান বিভাগ নয়নগোচর
হয়—
কালের আচরণের
১ম—দেখা যায়, ঠাকুর তাঁহার আলৌকিক
পাঁচটি বিভাগ
অন্তর্গৃষ্টি-সহায়ে প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই বুঝিডে
পারিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথের ক্রায় উচ্চ অধিকারী আধ্যাত্মিক রাজ্যে
বিরল, এবং বছকালসঞ্চিত প্লানি দূরপূর্বক সনাতনধর্মকে যুগপ্রয়োজনসাধনাম্বায়ী করিয়া সংস্থাপনরূপ যে কার্য্যে শুগ্রীপ্রীজগদমা
তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সহায়তা করিবার
ক্ষান্থ শুন্ত শুরুপরিগ্রহ করিয়াছেন।

২য়—অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসায় ডিনি নরেন্দ্রনাথকে চির-কালের নিমিত্ত আবন্ধ করিয়াছিলেন।

স্থানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, ভাঁহার অন্তদৃষ্টি নবেজনাথের মহত্ব এবং জীবনোদেশ সম্বন্ধে ভাঁহার নিকটে মিধ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে নাই।

## ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলোকিক সম্বন্ধ

৪র্ধ-নানাভাবে শিক্ষা প্রদানপূর্বক তিনি নরেন্দ্রনাথকে উক্ত সমহান জীবনোদ্বেশ্য-সাধনের উপযোগী ষম্বস্বরূপে গঠিত করিয়া उनियाहितन।

৫ম-শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইলে অপরোক্ষ-বিজ্ঞান-সম্পন্ন নরেন্দ্রনাথকে তিনি কিরুপে ধর্মসংস্থাপনকার্য্যে অগ্রসর হইতে इटेरव जिव्हरम जेनरमण अमानभूक्वक भित्रभारम जेक कार्यात এवः নিজ সজ্যের ভার তাঁহার হত্তে নিশ্চিন্তমনে অর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, নরেক্রনাথের দক্ষিণেশ্বর আগমনের यज्ञकान शृद्ध जरीय मश्च-পतिচायक करयकि অভূত वर्नन ठाकूत्वय

অন্তত দৰ্শন

বিশ্বাস ও

**ভা**লবাসা

অন্তদু ষ্টি-সন্মুথে প্রতিভাত হইয়াছিল। উহাদিগের প্রভাবেই তিনি নরেন্দ্রকে প্রথম হইতে অসীম হইতে ঠাকুরের বিশ্বাস ও ভালবাসার নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া-নরেন্দের উপর ছিলেন। ঐ বিশ্বাস ও ভালবাসা তাঁহার হাদয়ে আজীবন সমভাবে প্রবাহিত থাকিয়া নরেন্দ্রনাথকে

তাহার প্রেমে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। অতএব বুঝা যাইতেছে, বিখাস ও ভালবাসার ভিত্তিতে সর্বাদা দণ্ডায়মান থাকিয়া ঠাকুর নরেক্রকে শিক্ষাপ্রদান ও সময়ে সময়ে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর रहेशाहित्वन ।

প্রশ্ন হইতে পারে, যোগদৃষ্টি-সহায়ে নরেন্দ্রনাথের মহত্ব এবং জীবনোদ্বেশ্য জানিতে পারিয়াও ঠাকুর তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে, মায়ার अधिकादा श्रविष्ठे इन्हेश (मञ्धादन कवितन मानवमाधादानव का ক্থা—ঠাকুরের ক্যায় দেব-মানবদিগের দৃষ্টিও স্বল্পবিস্তর পরিচ্ছিন্ন

#### **ত্রীক্রামকৃষ্ণদীলাপ্রসঙ্গ**

হইয়া দৃষ্ট-বিষয়ে ভ্রম-সম্ভাবনা উপস্থিত করে। সে জয়ই কথন কথন এরপ পরীক্ষার আবশুক হইয়া থাকে। ঠাকুর আমাদিগকে जे विषय व्याहेट याहेया विलिएन, "शाम ना নরেন্দ্রকে পরীক্ষা থাকিলে গড়ন হয় না," অথবা বিশুদ্ধ স্বর্ণের সহিত করিবার কারণ অন্ত ধাতু মিলিত না করিলে যেমন উহাতে অলঙ্কার গঠন করা চলে না, সেইরূপ জ্ঞানপ্রকাশক শুদ্ধ সত্ত্তপের সহিত রজঃ ও তমোগুণ কিঞ্মাত্র মিলিত না হইলে উহা হইতে অবতার-পুরুষদিগের ক্রায় দেহ-মনও উৎপন্ন হইতে পারে না। ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা ইতিপূর্বের দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীজগদম্বার রূপায় অভুত জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়া অলোকিক দর্শনসমূহ তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইলেও, তিনি কত সময়ে ঐসকল দর্শন সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পুনরায় পরীক্ষা করিয়া তবে উহাদিগকে নিশ্চিম্বমনে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব নরেক্রনাথের সম্বন্ধে তাঁহার যে-সকল অন্তত দর্শন এখন উপস্থিত হইয়াছিল সে-সকলকেও তিনি যে পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি আছে ?

নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আচরণের পাঁচটি বিভিন্ন বিভাগ পূর্ব্বোক্তরূপে নিদ্দিষ্ট হইলেও উহাদিগের মধ্যে বিশ্বাস ও ভালবাসা, পরীক্ষা এবং শিক্ষাপ্রদানরূপ তিনটি বিভাগের ঠাকুর নরেন্দ্রকে বভাবে স্থীকার করিতে হয়। উক্ত তিন বিভাগের মধ্যে দেখিতেন প্রথম বিভাগের কার্য্যের অথবা নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার পরিচয় আমরা ইতিপূর্কে

## ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

পাঠককে সংক্ষেপে দিয়াছি। ঐ বিষয়ের আরও অনেক কথা আমাদিগকে পরে বলিতে হইবে। কারণ, এখন হইতে ঠাকুরের জীবন নরেন্দ্রনাথের জীবনের সহিত যেরূপ বিশেষভাবে জডিত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত অন্ত কোন ভক্তের জীবনের সহিত উহা ইতিপূর্ব্বে আর কথনও এরপে মিলিত হয় নাই। কথিত আছে, ভগবান ঈশা তাঁহার কোন শিষ্যপ্রবরের সহিত মিলিত হইবামাত্র বলিয়াছিলেন, "পর্বতেসদৃশ অচল অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই পুরুষের জীবনকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া আমি আমার আধ্যাত্মিক মন্দির গঠিত করিয়া তুলিব!" নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের মনেও ঐরূপ ভাব দৈবপ্রেরণায় প্রথম হইতেই উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাহার বালক, তাহার স্থা, তাঁহার আদেশ পালন করিতেই সংসারে জন্মগ্রহণ ক্রিয়াছে, এবং তাঁহার ও তাহার জীবন পূর্ব্ব হইতে চিরকালের মত প্রণায়িযুগলের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমবন্ধনে সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে !--তবে, ঐ প্রেম উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেম, যাহা প্রেমাস্পদকে সর্ব্বপ্রকার ষাধীনতা প্রদান করিয়াও যুগে যুগে আপনার করিয়া রাখে-যাহাতে আপনার জন্ম কিছু না চাহিয়া পরস্পর পরস্পরকে যথাসর্বস্বদানেই কেবলমাত্র পরিতৃপ্তি লাভ করে। বাস্তবিক ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা অহেতৃক প্রেমের যেরূপ ঘভিনয় দেখিয়াছি, সংসার ইতিপূর্ব্বে আর কথনও ঐরপ দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। সেই অলৌকিক প্রেমাভিনয়ের কথা পাঠককে াষ্পাষ্পভাবে বুঝাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোপায় ? তথাপি শত্যামুরোধে উহার আভাস প্রদানের চেষ্টা মাত্র করিয়া আমরা

#### **ন্ত্রীন্ত্রীরামকৃষ্ণদীলাপ্রসঞ্চ**

নরেদ্রের সহিত ঠাকুরের সর্বপ্রকার আচরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হুইতেছি।

ঠাকুরের একনিষ্ঠা, ত্যাগ এবং পবিত্রতা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার প্রতি প্রথম দিন হইতে আরুষ্ট হইয়াছিলেন. ঠাকুরও বোধ হয় তেমনি যুবক নরেন্দ্রের অদীয আত্মবিশ্বাস, তেজম্বিতা এবং সত্যপ্রিয়তা-দর্শনে माधावत्वव মুগ্ধ হইয়া প্রথমদর্শন হইতে তাঁহাকে আপনার **खबशा**त्रग कतिया नहेया ছिल्न। या गमुष्टि-महारय नरबन्धनारभव মহত্ব ও উজ্জ্বল ভবিশ্রৎ সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা গণনায় না আনিয়া যদি আমরা এই চুই পুরুষপ্রবরের পরস্পরের প্রতি অন্তত আকর্ষণের কারণ-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কথাই প্রতীয়মান হয়। অন্তর্গু ষ্টশৃত্ত জনসাধারণ শীযুত নরেন্দ্রের অভুত আত্মবিশ্বাদকে দম্ভ বলিয়া, অসীম তেজ-স্বিতাকে ঔষতা বলিয়া এবং কঠোর সতাপ্রিয়তাকে মিখ্যা ভান অথবা অপরিণত বৃদ্ধির নিদর্শন বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। লোক-প্রশংসালাভে তাঁহার একান্ত উদাসীনতা, স্পষ্টবাদিতা, সর্কবিষয়ে নি:সঙ্কোচ স্বাধীন ব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি কোন কার্য্য কাহারও ভয়ে গোপন না করা হইতেই তাহারা যে এরপ মীমাংসায় উপনীত इहेबाहिन, এकथा निःमत्नह। आमारात्र मत्न आरह, औषुउ নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বের তাঁহার জ্বনৈক প্রতিবেশী ठाँशां कथा উল্লেখ कविया এकतिन आमातिगरक वनियाहितन. "এই বাটীতে একটা ছেলে আছে, তাহার মত ত্রিপণ্ড ছেলে কখন त्मि नाहे; वि.व. भाग करवह वतम त्यन धवादक मदा त्मरथ-

## ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

বাপ্ খুড়োর সামনেই তবলায় চাঁটি দিয়ে গান ধরলে, পাড়ার বরোজ্যেঠদের সামনে দিয়েই চুকট খেতে খেতে চল্লো—এইরূপ সকল বিষয়ে!" উহার স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া একদিন—বোধ হয় সেদিন আমরা দিতীয় বা ভূতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তাঁহার পুণ্য-দর্শনলাভে ধন্ত হইয়াছিলাম—আমরা নরেন্দ্রনাথের গুণাফ্রবাদ এইরূপে শুনিতে পাইয়াছিলাম—রতন নামক যত্লাল মলিকের উত্থানবাটীর প্রধান কর্মচারীর সহিত কথা কহিতে কহিতে আমাদিগকে দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়া-

ঠাকুরের নিকট হইতে গ্রন্থকারের নরেন্দ্রের প্রশংসা-শ্রবণ ছিলেন, "এরা সব ছেলে মন্দ নয়, দেড়টা পাশ করিয়াছে ( এফ.এ. পাশ দিবার জন্ম সেই বৎসর আমরা প্রস্তুত হইতেছিলাম ), শিষ্ট, শাস্ত ; কিস্কু নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না !—বেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়,

তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে! দে রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হঁশ থাকে না!— আমার নরেক্রের ভিতর এতটুকু মেকি নাই, বাজিয়ে দেথ—টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখ-কান টিপে কোনও রকমে হু'ভিনটে পাস করেছে, ব্যস্, এই পর্য্যস্ত—ঐ কর্ভেই যেন তাদের সমন্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেক্রের কিন্তু তা নয়, হেদে থেলে সব কাজ করে, পাস করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়! সে বাক্ষসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্ত সকল বাক্ষের ন্তায় নয়—দে যথার্থ ব্রক্ষজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে ভার জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধে নরেক্রকে এত ভালবাসি?" ঐরপ শ্রমণ মুঝ

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস**ক

হইয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার মানদে আমর। তাঁহাকে জিজ্ঞানা করিয়াছিলাম, "মহাশয়, নরেন্দ্র কোথায় থাকে ?" তছত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলোন, "নরেন্দ্র বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, বাড়ী শিমলায়।" পরে কলিকাভায় ফিরিয়া অহুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম, আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রতিবেশীর নিকট হইতে যাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেক্তি নিন্দাবাদ শুনিয়াছিলাম দেই যুবকই ঠাকুরের বছপ্রশংদিত নরেন্দ্রনাথ! বিশ্বিত হইয়া আমরা দেদিন ভাবিয়াছিলাম, বাহিবের কতকগুলি কার্যামাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা সময়ে সময়ে অপরের সম্বন্ধে কতকগুর অন্থায় সিদ্ধান্ত করিয়া বিদি!

शृर्त्वाक श्रमत्त्र जात्र এकि कथा अथारन विमाल मन इहेरव না। ঠাকুরের ঞ্রিমুখে নরেন্দ্রনাথের এরপ গুণামুবাদ শুনিবার কয়েক মাস পূর্বে জনৈক বন্ধুর ভবনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের দর্শনলাভ একদিন আমাদিগের ভাগো উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিন তাঁহাকে দর্শনমাত্রই গ্রন্থ কারের ভ্রমধারণা করিয়াছিলাম, ভ্রমধারণাবশতঃ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হই নাই। কিন্তু তাঁহার সেই দিনকার কথাগুলি এমন গভীরভাবে আমাদিগের শ্বতিতে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, এতকাল পরেও উহাদিগকে যেন কাল শুনিয়াছি এইরূপ মনে হইয়া থাকে। কথাগুলি বলিবার পূর্বের যে অবস্থায় আমরা উহাদিগকে প্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস পাঠককে দেওয়া কর্ত্তব্য ; নতুবা এীযুত নরেন্দ্রের সম্বন্ধে দেদিন আমাদিগের কেন ভ্রমধারণা উপস্থিত হইয়াছিল, সে কথা বুঝিতে পারা ষাইবে না।

## ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

যে বন্ধুর আলয়ে আমরা সেদিন শ্রীযুত নরেক্সকে দেখিয়াছিলাম, তিনি তথন কলিকাতার শিমলাপল্লীস্থ গৌরমোহন মুথাজ্জির লেনে

নরেন্দ্রের বাসভবনের সম্মুখেই একটি দ্বিতলবাটী জনৈক বন্ধুর ভাড়া করিয়া ছিলেন। স্কুলে পড়িবার কালে ভবনে নরেন্দ্রকে প্রথম দেখা প্রাক্ষা দিবার তুই বৎসর পূর্বের তিনি

বিলাত যাইবেন বলিয়া বোম্বাই পর্যাস্ত গমন করিয়াছিলেন। কিন্ত

নানা কারণে সম্প্রপারে গমনে অসমর্থ হইয়া একথানি সংবাদপত্তের সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালায় প্রবন্ধ ও কবিতা লিথিয়া পুস্তকসকল প্রণয়ন করিতেছিলেন। কিছুকাল পূর্বের তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ঐ ঘটনার পরে নানা লোকের মুথে গুনিতে পাইয়াছিলাম, তাঁহার স্বভাব উচ্ছুঙ্খল হইয়াছে এবং নানা অসত্পায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে তিনি কুন্তিত হইতেছেন না। ঘটনা সভ্য বা মিথাা নির্দ্ধারণ করিবার জন্মই আমরা সেদিন সহসা তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

ভৃত্যের দারা সংবাদ পাঠাইয়া আমরা বাহিরের ঘরে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে একজন যুবক সহসা সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন

এবং গৃহস্বামীর পরিচিতের ন্থায় নিঃসঙ্কোচে নিকটস্থ এ কালে

একটি তাকিয়ায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া একটি হিন্দী
বাহ্নিক গীতের একাংশ গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন।
আচরণ যতদ্র মনে আছে, গীতটি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, কারণ

'কানাই' ও 'বাঁশরী' এই তুইটি শব্দ কর্ণে স্পষ্ট প্রবেশ করিয়াছিল। সৌধীন না হইলেও, যুবকের পরিকার পরিচ্ছদ, কেশের পারিপাট্য

#### <u>শ্রীপ্রামকুম্বলীলাপ্রসঙ্গ</u>

এবং উন্ধানা দৃষ্টির সহিত 'কালার বাঁশরী'র গান ও আমাদিপের উচ্ছু অল বন্ধুর সহ ঘনিষ্ঠতার সংযোগ করিয়া লইয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ স্থনমনে দেখিতে পারিলাম না। গৃহমধ্যে আমরা যে বিদিয়া রহিয়াছি তিষিয়ে কিছুমাত্র জ্রাক্ষেপ না করিয়া, তাঁহাকে ঐরপ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার এবং পরে তামাকু দেবন করিতে দেখিয়া আমরা ধারণা করিয়া বসিলাম, আমাদিগের উচ্ছু আল বন্ধুর ইনি একজন বিশ্বন্ত অক্ষচর এবং এইরূপ লোকের সহিত মিলিত হইয়াই তাঁহার অধঃপতন হইয়াছে। দে যাহা হউক, গৃহমধ্যে আমাদের অন্তিত্ব দেখিয়াও তিনি ঐরপ বিষম উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া আপন ভাবে থাকায় আমরাও তাঁহার সহিত পরিচয়ে অগ্রসর হইলাম না।

किष्ट्रकन भरत आमानिरभत वाना-वस्त्र वाहिरत आमिरनन धवः वहकान भरत भवन्भरत माकारनाज कविराम आमानिभरक इरे-একটি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই পূর্ব্বোক্ত বন্ধর সহিত নরেন্দ্রের যুবকের সহিত সানন্দে নানা বিষয়ের আলাপে সাহিতা-প্রবুত্ত হইলেন। তাঁহার এরপ উদাসীনতা ভাল अश्वतीय नाशिन ना। उथापि महमा विमायश्रहण कराहि। আলাপ ভদ্রোচিত নহে ভাবিয়া সাহিত্যদেবী বন্ধ যুবকের সহিত ইংরাজী ও বন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে যে বাক্যালাপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা তবিষয় শ্রবণ করিতে লাগিলাম। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য যথাযথ ভাব-প্রকাশক হইবে, এই বিষয়ে উভয়ে অনেকাংশে একমত হইয়া কথা আরম্ভ করিলেও মহুয়াক্রীবনের যে কোন প্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য বলা উচিত কি না, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। যতদূর মনে আছে, দকল প্রকার

## ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত করিবার পক্ষ আমাদিগের বন্ধ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যুবক ঐ পক্ষ থগুনপূর্ব্বক তাঁহাকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, স্থ বা কু যে কোন প্রকার ভাব যথায়থ প্রকাশ করিলেও রচনাবিশেষ যদি ফুরুচিসম্পন্ন এবং কোন প্রকার উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠাপক না হয়, তাহা হইলে উহাকে কথনই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। আপনপক্ষ সমর্থনের জন্ম যুবক তখন 'চদর' (Chaucer) হইতে আরম্ভ করিয়া যত খ্যাতনামা ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের প্তক্ষকলের উল্লেখ করিয়া একে একে দেখাইতে লাগিলেন তাঁহারা সকলেই ঐরপ করিয়া সাহিত্যজগতে অমরত লাভ করিয়াছেন। উপসংহারে যুবক বলিয়াছিলেন, "স্ব এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মাতুষ তাহার অন্তরের আদর্শবিশেষকে প্রকাশ कतिराङ्के मर्कामा मराइडे त्रशियारह। जाममीवरमायत उपनानि अ প্রকাশ লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারতমা বর্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগদকলকে নিভা ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বান জীবনোন্দেশ্র করিয়া নিশ্চিম্ত হইয়া বদিয়া আছে -They idealise what is apparently real. পভাদিগের সহিত তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দারা উচ্চাঙ্গের দাহিত্যসৃষ্টি কথনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাতনিত্য ভোগস্থথাদিলাভে সম্ভুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শনকল অস্তবে অমুভব করিয়া বহি:ফু দকল বিষয় দেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া বহিয়াছে-They want to realise the ideal. এরপ মানবই ব্পার্ক

#### <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

শাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে আবার বাহারা দর্কোচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া উহা জীবনে পরিণত করিতে ছুটে, ভাহাদিগকে প্রায়ই সংসারের বাহিরে বাইয়া দাঁড়াইতে হয়। এরপ আদর্শ জীবনে পূর্ণভাবে পরিণত করিতে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকেই কেবলমাত্র দেখিয়াছি—সে জন্মই তাঁহাকে শ্রহা করিয়া থাকি।"

যুবকের ঐ প্রকার গভীর ভাবপূর্ণ বাক্য এবং পাণ্ডিভ্যে সেদিন
চমৎক্বত হইলেও, আমাদিগের বন্ধুর দহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ দম্বদ্ধ
দেখিয়া তাঁহার কথায় ও কাজে মিল নাই ভাবিয়া
ভহার পরে
ঠাকুরের নিকটে আমরা ক্ষ্ম হইয়াছিলাম। অনস্তর বিদায় গ্রহণনরেন্দ্রের মহন্বের পূর্বক আমরা সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াপরিচয়লাভ
ছিলাম। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে আমরা
ঠাকুরের নিকটে শ্রীযুভ নরেন্দ্রের গুণাকুবাদশ্রবণে মৃগ্ধ হইয়া তাঁহার
সহিত পরিচিত হইবার জন্ম তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম
এবং পূর্বপরিদৃষ্ট যুবককে ঠাকুরের বহু প্রশংসিত নরেন্দ্রনাথ বলিয়া
জ্ঞানিতে পারিয়া বিশ্বয়্যাগরে নিময় হইয়াছিলাম।

গতাত্মগতিক স্বভাবসম্পন্ন সাধারণ মানব ঐরপে নরেন্দ্রনাথের বাহ্ আচরণসমূহ দেখিয়া তাঁহাকে দান্তিক, উদ্ধৃত এবং অনাচারী বলিয়া অনেক সময়ে ধারণা করিয়া বসিলেও, ঠাকুর অধ্য দেখা হইতে ঠাকুরের কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কথনও ঐরপ ভ্রমে পতিত লরেন্দ্রকে হয়েন নাই। প্রথম দর্শনকাল হইতেই তিনি বুঝিতে প্রথিত পারা পারিয়াছিলেন, নরেন্দ্রের দন্ত ও উদ্ধৃত্য তাহার ক্তেইনিছিত অসাধারণ মানসিক শক্তিসমূহের ফলস্বরূপ বিশাল

জাত্মবিশ্বাস হইতে সম্দিত হয়, তাঁহার নিরস্কৃশ স্বাধীন জাচরণ জাহার স্বাভাবিক আত্মসংখ্যের পরিচায়ক ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, তাঁহার লোকমান্তে উদাসীনতা তদীয় পৃত স্বভাবের আত্মপ্রসাদ হইতেই সম্থিত হইয়া থাকে। তিনি ব্রিয়াছিলেন, কালে নরেন্দ্রের অসাধারণ স্বভাব সহস্রদল কমলের ন্তায় পূর্ণ বিকশিত হইয়া নিজ অম্পম গৌরব ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তথন তাপদক্ষ সংসাবের সংঘর্ষে আসিয়া তাঁহার ঐ দস্ত ও ইন্ধত্য অসীম করুণাকারে পরিণত হইবে, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব আত্মবিশ্বাদ হতাশ প্রাণে বিশ্বাদের পূনঃপ্রতিষ্ঠা করিবে, তাঁহার স্বাধীন আচরণ সংয্মত্মপ্র সীমায় সর্ব্বথা অবস্থিত থাকিয়া যথার্থ স্বাধীনতালাভের উহাই একমাত্র পথ বলিয়া অপরকে নির্দেশ করিবে।

সেই জ্বাই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম পরিচরের দিন হইতেই ঠাকুর সকলের নিকটে শতমুখে নরেন্দ্রের প্রশংসা করিতেছেন।

উচ্চ জাধার বুঝিয়া নরেন্রকে প্রকান্যে প্রশংসা প্রকাশভাবে সর্বাদা প্রশংসালাভ করিলে তুর্বল
মনে অহঙ্কার প্রবৃদ্ধ হইয়া তাহাকে বিনাশের পথে

অগ্রসর করে, একথা বিশেষভাবে জানিয়াও যে তিনি নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া-

ছিলেন, তাহার কারণ—তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন নবেক্রের হাদয়মন ঐরূপ তুর্বলতা হইতে অনেক উদ্ধে অবস্থান করিতেছে।
বিষয়ক কয়েকটি দৃষ্টাস্থের এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক ঐ কথা

ৰ্বিতে পারিবেন—

মহামনস্বী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুত বিজয়ক্কঞ্চ গোস্বামী প্রভৃতি লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্রাশ্বনেত্গণ ঠাকুরের দহিত দামলিত হইয়া

#### **জীজীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

একদিন একত সমাসীন বহিয়াছেন। যুবক নরেক্রও তথায় উপবিষ্ট ঠাকুর ভাবমুথে অবস্থিত হইয়া প্রসম্মনে কেশব ও বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে *নরেন্দের* নরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি আরুষ্ট হইবামাত্র তাহার ପ୍ରଥମିକ ବିଜ শক্তি সম্বন্ধে ভাবী জীবনের উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার মানসপটে সহসা ঠাকুরের কথা অঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং উহার সহিত কেশব-প্রমুখ ব্যক্তিদিগের পরিণত জীবনের তুলনা করিয়া তিনি পরমঙ্গেহে नदब्रस्ताथरक निबीकन कविरा नागिर्ना। भारत माजाजक दहेरन विनाम, "मिथनाम, द्रमव (यद्ग्रेश এकটा मिक्कित विर्मिष উৎकर्ष জগদিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর এরপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিভামান! আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্তায় জ্ঞানালোকে উচ্ছল বহিয়াছে; পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরের জ্ঞান-স্থ্য উদিত হইয়া মায়া-মোহের লেশ পর্যান্ত তথা হইতে দ্রীভূত করিয়াছে!" অন্তদৃষ্টিশৃন্ত তুর্বলচেতা মানব ঠাকুরের শ্রীমুথ হইতে এরপ প্রশংসালাভ করিলে অহন্ধারে স্ফীত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িত। नरतरत्वत मरन किन्न উহাতে मम्पूर्ग विभरी करनत छेमग्र हरेन। ভাঁহার অলৌকিক অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন মন উহাতে আপনার ভিতরে ডুবিয়া যাইয়া এীযুত কেশব ও বিজয়ের অশেষ গুণরাজীর সহিত নিজ তাৎকালিক মানসিক অবস্থার নিরপেক্ষ তুলনায় প্রবৃত্ত হইল এবং আপনাকে এরপ প্রশংসালাভের অযোগ্য দেখিয়া ঠাকুরের কথায় ভীত্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—"মহাশয় করেন কি ? লোকে আপনার ঐরপ কথা শুনিয়া আপনাকে উন্মান বলিয়া

নিশ্চর করিবে। কোথার জগদ্বিখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয় এবং কোথার আমার ন্থায় একটা নগণ্য স্থলের ছোড়া!—আপনি তাঁহাদিগের সহিত আমার তুলনা করিয়া আর কথনও ঐরপ কথাসকল বলিবেন না।" ঠাকুর উহাতে তাঁহার প্রতি সম্ভষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "কি কর্ব রে, তুই কি ভাবিস্ আমি ঐরপ বলিয়াছি, মা ( শ্রীশ্রীজ্ঞাদম্বা) আমাকে ঐরপ দেখাইলেন, তাই বলিয়াছি; মা ত আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কথনও দেখান নাই, তাই বলিয়াছি।"

'মা দেখাইয়াছেন ও বলাইয়াছেন' বলিলেই ঠাকুর যে ঐরপ স্থলে নরেন্দ্রের হন্তে সর্ব্বদা নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহা নহে। তাঁহার এরপ দর্শনসকলের সত্যতা সম্বন্ধে সনিষ্ণ হইয়া न(ब्राम्बर वे न्महेवानी निर्जीक नारतन चानक नगरत विद्या কথার প্রতিবাদ বনিতেন, "মা দেখাইয়া থাকেন অথবা আপনার মাথার থেয়ালে ঐ সকল উপস্থিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে ? আমার ঐরপ হইলে আমি নিশ্চয় বুঝিতাম, আমার মাথার থেয়ালে ঐরপ দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন এ কথা নি:সন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছে, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে অনেক স্থলে প্রতারিত করে। ততুপরি বিষয়বিশেষ-দর্শনের বাসনা যদি আমাদিগের মনে সতত জাগরিত থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই. উহারা (ইন্দ্রিয়গ্রাম) আমাদিপকে পদে পদে প্রভারিত করিয়া থাকে। আপনি আমাকে স্বেহ করেন এবং সকল বিষয়ে আমাকে বড দেখিতে ইচ্ছা করেন—সেইজয় হয় ত আপনার এরপ দর্শনসকল আসিয়া উপস্থিত হয়।"

#### শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ঐরপ বলিয়া শ্রীযুত নরেক্ত পাশ্চাত্য শারীর-বিজ্ঞানে স্বসংবেছ দর্শনসমহ সম্বন্ধে যে সকল অনুসন্ধান ও গবেষণা আছে এবং যেরপে তাহাদিগকে ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রমাণিত করা सर्वात्म व হইয়াছে, সেই দকল বিষয় নানা দৃষ্টান্ত সহায়ে ত্তকণক্রিতে ৰুগ্ধ হইয়া ঠাকুরকে ব্যাইতে সময়ে সময়ে অগ্রসর হইতেন। ঠাকরের ঠাকুরের মন যথন উচ্চ ভাবভূমিতে অবস্থান করিত, *অগবাতাকে* জিজাসা তথন নরেন্দ্রের ঐরূপ বাল-স্থলভ চেষ্টাকে সত্যনিষ্ঠার পরিচায়কমাত্র ভাবিয়া তিনি তাহার উপর অধিকতর প্রসন্ধ হইতেন। কিন্তু সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালে নরেন্দ্রের তীক্ষ যুক্তিসকল ঠাকুরের বালকের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন সরল মনকে অভিভূত করিয়া কথন কথন বিষম ভাবাইয়া তুলিত। তথন মুগ্ধ হইয়া তিনি ভাবিতেন, "তাইত, কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণ নরেন্দ্র ত মিথ্যা বলিবার লোক নহে; তাহার ন্যায় দৃঢ় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিসকলের মনে সত্য ভিন্ন মিথ্যা সঙ্কল্পের উদয় হয় না, এ কথা শাল্পেও আছে ; তবে কি আমার দর্শনসমূহের ভ্রমসম্ভাবনা আছে ?" আবার ভাবিতেন, "কিন্তু আমি ত ইতিপূর্বে নানারপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, মা ( এএ জগদম্বা ) আমাকে সভ্য ভিন্ন মিথ্যা কথন দেখান নাই এবং তাঁহার শ্রীমুথ হইতে বারংবার আখাসও পাইয়াছি, তবে সভ্যপ্রাণ नरत्रक आभात पर्मनम्बन भाषात्र त्थग्रात्न छेशश्चिष्ठ इम्, এक्शा राम কেন ? —কেন ভাছার মন বলিবামাত্র ঐ সকলকে সভ্য বলিয়া উপলব্ধি করে না ?"

এরপ ভাবনায় পতিত হইয়া মীমাংসার জন্ম ঠাকুর অবশেষে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং "ওর (নরেন্দ্রের)

কথা শুনিস্ কেন? কিছুদিন পরে ও (নরেন্দ্র) সর কথা সভ্য বলে মানুবে"—তাঁহার শ্রীমুথ হইতে এইরূপ আখাস-বাণী শুনিয়া ভবে নিশ্চিম্ভ হইতে পারিভেন। দৃষ্টাম্ভম্বরূপে এখানে একদিনের ঘটনার উল্লেখ করিলেই পাঠকের পূর্ব্বোক্ত বিষয় হৃদয়দ্বম হইবে—

তখন কুচবিহার-বিবাহে মতভেদ লইয়া ব্রাহ্মগণ তুই দলে বিভক্ত হইরাছেন এবং সাধারণ বান্ধসমাজের প্রতিষ্ঠা কয়েক বৎদর হইল হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ শ্রীযুত ন বিষয়ক কেশবের নিকট সময়ে সময়ে গমনাগমন করিলেও দস্তান্ত— সাধারণ সমাজে সাধারণ সমাজেই নিয়মিতভাবে যোগদানপূর্বক ঠাকুরের রবিবাসরীয় উপাসনাকালে তথায় নবেলকে দেখিতে আসা করিতেছেন। কোন কারণবশতঃ নরেন্দ্র এই সময়ে তুই-এক সপ্তাহ দক্ষিণেশবে ঠাকুরের নিকটে যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর প্রতিদিন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষাপূর্বক নিরাশ হইয়া স্থির করিলেন স্বয়ং কলিকাতায় যাইয়া অগু নরেক্রকে দেখিয়া षांगिरवन्। भरत मर्तन भष्टिन, स्मितन दविवात-नरतन यहि কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোথাও গমন করে এবং কলিকাতায় যাইয়াও তাহার দেখা না পান ? তথন স্থির করিলেন, শাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সান্ধ্যোপাসনাকালে দে ভজন গাহিতে নিশ্চিত উপস্থিত হইবে, দেখানে যাইলেই তাহাকে দেখিতে পাইব। আবার ভাবিলেন, সহসা সমাজে এরপে উপস্থিত হইলে বান্ধভক্তগণের অসম্ভোষের কারণ হইব না ত ? পরক্ষণেই মনে হইল-কেন, কেশবের সমাজে এরপে কয়েকবার উপস্থিত হইয়াও ত তাঁহাদিগের দভোষ ভিন্ন অসভোষ দেখি নাই এবং বিজয়,

#### **শ্রিশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

শিবনাথ প্রভৃতি সাধারণ সমাজের নেতৃগণ দক্ষিণেশ্বরে এরপে ইভিপর্বে অনেক সময় আসিয়াছেন ? ঠাকুরের সরল মন এরপ মীমাংসা করিবার কালে একটি বিষয় স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইল। তাহার সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীযুত কেশব ও বিজয়ের ধর্ম-সম্বন্ধীয় মতের পরিবর্ত্তন লক্ষ্যপূর্বক শিবনাথ-প্রমুখ সাধারণ সমাজভুক ব্রাহ্মগণের অনেকে যে তাঁহার নিকটে পূর্বের ন্যায় গমনাগমন ক্রমশঃ ছাডিয়া দিতেছেন, এ কথা ঠাকুরের মনে ক্ষণকালের জন্তও উদিত হইল না। না হইবারই কথা—কারণ ঈশ্বরের প্রতি তীত্র অমুরাগে মানব-মন উচ্চ ভাবভূমিকায় আরোহণপূর্বক তাঁহার পূর্ণ কুপাদৌভাগ্যলাভে যত অগ্রদর হইবে, ততই তাঁহার ইতিপূর্বের ধর্মমতদকল ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইবে, এ বিষয়ের সভ্যতা তিনি আক্রীবন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মগণ সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্মই এতকাল সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, অতএব আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকলের ইতি নির্দেশ করিতে তাঁহারা যে এখন ভিন্ন পথে অগ্রসর হইবেন, এ কথা ভিনি বুঝিবেন কিরূপে।

সন্ধ্যা সমাগতা। শত বান্ধভক্তের পৃত হৃদয়োচ্ছাদ 'দত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি মন্ত্রসহায়ে উর্দ্ধে উথিত হুইয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হুইতে লাগিল। ক্রমে উপাসনা তাহার তথার ভাগমনের ফল ভাগমনের ফল ভাগাত্তিক শ্রকান্তিকতা-বৃদ্ধির জন্ম আচার্য্য বেদী হুইতে ব্রাহ্মস্ত্রকে সম্বোধনপূর্বক উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে অর্দ্ধবাহ্য-অবস্থাপন্ন ঠাকুর ব্রাহ্মমন্দিরে

প্রবিষ্ট ইইয়া বেদিকায় উপবিষ্ট আচার্য্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন। স্নতরাং তাঁহার সহসা আগমনের বার্ত্তা সক্রমধ্যে প্রচারিত হইতে বিলম্ব ইইল না এবং ইতিপূর্ব্বে বাঁহারা তাঁহাকে কখন দর্শন করেন নাই, তাঁহাদিগের কেহ বা দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ বা বেঞ্চির উপরে উঠিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ঐরপে সক্রমধ্যে বিশৃন্ধলা উপস্থিত হইতে দেখিয়া আচার্য্য নিজ কার্য্যনাধনে বিরত হইলেন এবং ভজন-মণ্ডলীমধ্যে উপবিষ্ট নরেক্রনাথ, ঠাকুর যেজন্ম সহসা তথায় উপস্থিত হইয়াছেন ব্রিতে পারিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বেদীস্থ আচার্য্য বা সমাজস্থ অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া ঠাকুরকে সাদরাহ্বান করা দ্বে থাকুক, তাঁহাকে বিজয়ক্ষণ-প্রম্থ ব্রান্ধগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মতবৈধ-আনয়নের কারণক্রপে নিশ্চয় করিয়া তাঁহার প্রতি সাধারণ শিষ্টাচার-প্রদর্শনেও সেদিন উদাসীন হইয়া রহিলেন।

ঠাকুর এদিকে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বেদীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তথন তাঁহার

উক্ত অবস্থা দেখিবার জন্ম উপস্থিত জনসাধারণের জনতানিবারণ আগ্রহবৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ব-বিশৃষ্খলতার বৃদ্ধি ভিন্ন জনতা গাস হাস হইল না এবং উহা নিবারণ করা অসম্ভব দেখিয়া জনতা ভালিয়া দিবার উদ্দেশ্যে সমাজ-

গৃহের প্রায় সমস্ত গ্যাসালোক নির্বাপিত করা হইল। ফলে মন্দিরের বাহিরে আদিবার জন্ম অন্ধকারে জনভামধ্যে বিষম গওগোল উপস্থিত হইল।

#### **ঞ্জীত্রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

সমাজ্य কেহ ঠাকুরকে সাদরে গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া শ্রীযুত নরেক্স ইতিপূর্বে মর্মাহত হইয়াছিলেন। অন্ধকারে কিরুপে তাঁহাকে মন্দিরের বাহিরে আনয়ন করিবেন, নরেন্দ্রের ঠাকুরকে তদ্বিষয়ে তিনি এখন বিষম চিস্কিত হইলেন। কোনরপে অতঃপর ঠাকুরের সমাধিভক হইবামাত্র মন্দিরের বাহিরে পশ্চাতের দ্বার দিয়া তিনি তাঁহাকে কোনরূপে আনয়ন ও দক্ষিণেশ্বরে বাহিরে আনয়নপূর্বক তাঁহার সহিত গাড়ীতে পৌছাইয়া উঠিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর পৌছাইয়া দিলেন। CWGT নরেন্দ্র বলিতেন, "আমার জন্ম ঠাকুরকে সেদিন এরপে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া মনে কতদ্র তু:খ-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলা অসম্ভব। ঐ কার্যাের জন্ম তাঁহাকে সেদিন কত না তিরস্কার করিয়াছিলাম! তিনি কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় কুল্ল হওয়া বা আমার কথায় কর্ণপাত করা, কিছুই করেন নাই।

"আমার প্রতি ভালবাসার জন্ম তিনি ঐরপে আপনার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না দেখিয়া তাঁহার উপর বিষম কঠোর বাক্য

প্রয়োগ করিতেও কথন কথন কুন্তিত হই নাই \
তাহাকে
তালবাদিবার

মন্ত নরেন্দ্রের

তাহাকে
তালবাদিবার

মন্ত নরেন্দ্রের

তাহাকে
তাহার

মুগ্যাতার বাণী
ভনিয়া আরম্ভ

হওয়া

ত্রীসকল কথা শুনিয়া বিষম চিস্তিত হইয়াছিলেন 

ত্রিমান্ত বিষয়ে অত চিস্তা করার পরিণাম ভাবিয়া সতর্ক

হওয়া
ত্রীসকল কথা শুনিয়া বিষম চিস্তিত হইয়াছিলেন 

ত্রিমান্ত ক্রিমান্ত ক্রিমান্ত ক্রিমান্ত হুয়াছিলেন 

ত্রিমান্ত ক্রিমান্ত ক্রেমান্ত হুয়াছিলেন 

ত্রিমান্ত ক্রেমান্ত ক্রেমান্ত হুয়াছিলেন 

ত্রিমান্ত ক্রেমান্ত ক্রেমান্ত হুয়াছিলেন 

ত্রিমান্ত ক্রেমান্ত ক্রিমান্ত ক্রেমান্ত ক্রেমান্ত ক্রেমান্ত ক্রেমান্ত ক্রিমান্ত ক্রেমান্ত ক্রেমান্ত ক্রেমান্ত ক্রেমান্ত ক্রিমান্ত ক্রেমান্ত ক্রিমান্ত ক্রেমান্ত ক্রমান্ত ক্রেমান্ত ক্রমান্ত ক্রেমান্ত ক্রেমান্ত ক্রেমান্ত ক্রেমান্ত ক

আমি যে তোকে না দেখে থাক্তে পারি না।' দাকণ বিমর্থ হইয়া ঠাকুর মাকে ( শ্রীশ্রীজ্ঞগদখাকে ) ঐ কথা জানাইতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'ঘা শালা, আমি তোর কথা শুন্ব না, মা বললেন—'তুই ওকে (নরেক্রেকে) সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস্, ভাই ভালবাসিস্, যেদিন ওর (নরেক্রের) ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর ম্থ দেখতেও পারবি না।' ঐরপে আমি ইতিপ্র্বেষ যত কথা ব্রাইয়াছিলাম, ঠাকুর সেই সকলকে এক কথায় সেই দিন উড়াইয়া দিয়াছিলেন।"

# ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

# ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

নরেন্দ্রনাথের পবিত্র হৃদয়-মন উচ্চভাবসমূহকে আশ্রয় করিয়া मर्त्रामा कार्या ज्ञानत इय, ठाकूरतत जीक्रमुष्टि व कथा क्षेत्रभ मिन

হইতে ধরিতে দক্ষম হইয়াছিল। নরেক্রের সহিত নরেন্দ্রের মহন্ত ঠাকুরের দৈনন্দিন আচরণসকল সেজ্বন্তই অন্তভাবের সম্বন্ধে ঠাকরের হইতে নিত্য দেখা যাইত। ভগবন্ধক্তির হানি হইবে

বাণী

विनया चारात. विरात, भयन, निजा, क्रम, धारामि সর্ববিধ বিষয়ে যে ঠাকুর নানা নিয়ম স্বয়ং পালনপূর্বক নিজ ভক্ত-সকলকে এরপ করিতে সর্বাদা উৎসাহিত করিতেন, তিনিই আবার নিঃসঙ্কোচে সকলের সমক্ষে এ কথা বারম্বার স্পষ্ট বলিতেন,—নরেন্দ্র ঐ নিয়মসকলের ব্যতিক্রম করিলেও তাহার কিছুমাত্র প্রতাবায় रहेरव ना! 'नरबन्ध निजानिक'—'नरबन्ध धाननिक'—'नरबन्धव ভিতরে জ্ঞানাগ্নি সর্বাদা প্রজনিত থাকিয়া সর্বপ্রকার আহার্যা-দোষকে ভম্মীভৃত করিয়া দিতেছে, দেজগু যেখানে-দেখানে যাহা-তাহা ভোজন করিলেও তাহার মন কল্ষিত বা বিক্লিপ্ত হইবে না'-- 'জ্ঞানখড়গ-সহায়ে সে মায়াময় সম্ভ বন্ধনকে নিতা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, মহামায়া দেজতা ভাহাকে কোন মতে নিজায়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না.'—নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ঐরণ কত কণাই না আমরা ঠাকুরের শ্রীমুথ হইতে নিত্য শুনিতে পাইয়া তথন বিশ্বয়সাগরে নিমগ্ন হইতাম।

মাড়োয়ারী ভক্তগণ ঠাকুরকে দেখিতে আদিয়া মিছরি, পেন্ডা, বাদাম, কিস্মিদ্ প্রভৃতি নানাপ্রকার থাছদ্রব্য তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়া যাইল। ঠাকুর ঐ সকলের কিছুমাত্র মাড়োয়ারী স্বয়ং গ্রহণ করিলেন না, সমীপাগত কোন ভক্তকেও আনীত আহার্য্য নিক্ষামভাবে দান করিতে আদৌ জানে না, সাধুকে এক থিলি পান দিবার সময়েও বোলটা কামনা তাহার সহিত জুড়িয়া দেয়, ঐরপ সকাম দাতার অন্ধতাজনে ভক্তির হানি হয়!" স্বতরাং প্রশ্ন উঠিল—তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্যসকল কি করা যাইবে ? ঠাকুর বলিলেন, "যা, নরেন্দ্রকে ঐ সকল দিয়ে আয়, সে ঐ সকল থাইলেও তাহার কোন হানি হইবে না!"

নরেন্দ্র হোটেলে থাইয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিল, "মহাশয়, মাজ হোটেলে সাধারণে যাহাকে অথান্ত বলে, থাইয়া আসিয়াছি।" যাকুর ব্ঝিলেন, নরেন্দ্র বাহাত্রী-প্রকাশের জন্ম ঐ কথা বলিতেছে না, কিন্তু সে ঐরপ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে বা তাঁহার গৃহস্থিত ঘটি বাটি প্রভৃতি পাত্র- নরেন্দ্রের ভাকহানি ইইবে না থাকে, তাহা হইলে পূর্বে হইতে সাবধান হইতে পারিবেন, এজন্ম ঐরপ বলিতেছে। ঐরপ ববিষয়া

বলিলেন, "তোর ভাহাতে দোষ লাগিবে না; শোর গোরু থাইয়া যদি কেছ ভগবানে মন রাখে, তাহা হইলে উহা হবিয়ালের তুল্য, মার শাকপাতা থাইয়া যদি বিষয়-বাসনায় তুবে থাকে, ভাহা

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

হইলে উহা শোর গোরু খাওয়া অপেক্ষা কোন অংশে বড় নহে।
তুই অথাত থাইয়াছিল তাহাতে আমার কিছুই মনে হইতেছে
না, কিন্তু (অন্ত সকলকে দেখাইয়া) ইহাদিগের কেহ যদি
আসিয়া ঐ কথা বলিত, তাহা হইলে তাহাকে স্পর্শ প্র্যন্ত
করিতে পারিতাম না!

এব্বপে প্রথম দর্শনকাল হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকটে যেরপ ভালবাসা, প্রশংসা ও সর্কবিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহা পাঠককে যথায়থ বুঝান একপ্রকার ঠাকুরের শাধ্যাতীত বলিয়া বোধ হয়। মহামুভব শিয়ের নরেন্দ্রের উন্নতি আম্বরিক শক্তির এতদুর সম্মান রাথিয়া তাহার ও আত্মবিক্রয় সহিত সর্ববিষয়ে আচরণ করা জগদগুরুগণের জীবনেতিহাসে অন্তত্ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ঠাকুর অন্তরের সকল কথা নরেন্দ্রনাথকে না বলিয়া নিশ্চিম্ব হইতে পারিতেন না, সকল বিষয়ে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেন, তাঁহার দহিত তর্ক করাইয়া সমীপাগত ব্যক্তিসকলের বৃদ্ধি ও বিশ্বাদের বল পরীক্ষা করিয়া লইতেন এবং সম্যক্রণে পরীকা না করিয়া কোন বিষয় সভ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে জাঁহাকে কখনও অমুরোধ করিতেন না। বলা বাছল্য, ঠাকুরের ঐরপ আচরণ শ্রীয়ত নরেন্দ্রের আত্মবিশাস, পুরুষকার, সত্যপ্রিয়তা ও শ্রদাভজিকে স্বল্পকালের মধ্যেই শভধারে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল

এবং তাঁহার অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসা ত্র্ভেগ্ন প্রাচীরের ন্তায় চতুর্দিকে অবস্থানপূর্বক অসীম স্বাধীনভাপ্রিয় নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার

হন্ত হইতে নিজ্য বক্ষা করিয়াছিল। ঐরপে প্রথম দর্শন-দিবদের পরে বৎসরকাল অতীত হইতে না হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের প্রেম চিরকালের নিমিত্ত আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের অহেতুক প্রেমপ্রবাহ তাঁহাকে ধীরে ধীরে এ পথে কতদ্র অগ্রসর করিয়াছে, তাহা কি তথন তিনি সম্পূর্ণ বৃবিতে পারিয়াছিলেন? —বোধ হয় নহে। বোধ হয়, ঠাকুরের অপার্থিব প্রেমলাভে অনহুভূতপূর্ব বিশুদ্ধ আনন্দে তাঁহার হৃদয় নিরম্ভর পূর্ণ ও পরিভূপ্ত থাকিত বলিয়া উহা যে কতদ্র তুর্লভ দেববাস্থিত পদার্থ—তাহা স্বার্থপর কঠোর সংসারের সংঘর্ষে আসিয়া তুলনায় বিশেষরূপে বৃবিতে তথনও তাঁহার কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল। পূর্বেজাক্ত কথাসকল পাঠকের হৃদয়ক্ষম করাইতে কয়েকটি দৃষ্টাম্ভের অবভারণা করিলে মন্দ হুইবে না—

ঠাকুরের নিকটে শ্রীযুত নরেন্দ্রের আগমনের কয়েক মাস পরে
১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণেতা
শ্রীযুত ম— দক্ষিণেখরে আসিয়া ঠাকুরের পুণ্যদর্শনগহিত নরেন্দ্রের লাভে ধন্ত হইয়াছিলেন। বরাহনগরে অবস্থান
তব্ব বাধাইলা করায় কিরুপে তথন তাঁহার কয়েকবার উপর্যুপরি
দেওলা ঠাকুরের নিকট আসিবার স্থবিধা হইয়াছিল,
ঠাকুরের তুই-চারিটি জ্ঞানগর্ভ শ্লেষপূর্ণ বাক্য তাঁহার জ্ঞানাভিমান
বিদ্রিত করিয়া কিরুপে তাঁহাকে চিরকালের মত বিনীত শিক্ষার্থীর
পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ঐ সকল কথা তিনি তৎপ্রণীত গ্রন্থের
স্থানবিশেষে স্বয়্ধং লিপিবছ্ক করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, "ঐ
কালে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে রাজিয়াপন করিয়া-

#### **এতি**রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ছিলাম। পঞ্চবটীতলে কিছুক্ষণ স্থিব হইয়া বনিয়া আছি, এমন সময়ে ঠাকুব সহসা তথায় আদিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হস্তধারণ-পূর্বাক হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 'আন্ধ তোর বিভা-বৃদ্ধি ব্যা যাবে; তুই ত মোটে আড়াইটা পাশ করিয়াছিস, আন্ধ সাড়ে তিনটা পাশ করা নাষ্টার এসেছে; চল, ভার সঙ্গে কথা কইবি।' অগত্যা ঠাকুরের সহিত যাইতে হইল এবং ঠাকুরের ঘরে যাইয়া শ্রীযুত ম—র সহিত পরিচিত হইবার পরে নানা বিষয় আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। ঐরপে আমাদিগকে কথা কহিতে লাগাইয়া দিয়া ঠাকুর চুপ করিয়া বিদয়া আমাদিগের আলাপ শুনিতে ও আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীযুত ম— সেদিন বিদায় গ্রহণপূর্বাক চলিয়া যাইলে বলিলেন, 'পাশ করিলে কি হয়, মাষ্টারটার মাদীভাব,' কথা কহিতেই পারে না!' ঠাকুর ঐরপে আমাকে সকলের সহিত তর্কে লাগাইয়া দিয়া তথন রক্ষ দেখিতেন।"

শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরের গৃহস্থতন্তগণের মধ্যে অন্ততম ছিলেন। বোধ হয়, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার ভক্ত কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ইনি ঠাকুরের নিকট শ্রীকেদারনাথ গমনাগমন করিতেন। কিন্তু কর্মস্থল পূর্ব্ববৈদ্ধের চট্টোপাধ্যায় ঢাকা সহরে থাকায় পূজাদির অবকাশ ভিন্ন অন্ত সময়ে ইনি ঠাকুরের নিকটে বড় একটা আসিতে পারিতেন না।

নরেন্দ্রনাথ তথন বি এ. পড়িতে আরম্ভ করিরাছিলেন এবং শ্রীযুত ম—
 বি.এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা আইন (বি.এল্.) পড়িতেছিলেন—সেই কথাই ঠাকুর ঐরাপে নির্দ্দেশ করিরাছিলেন।

২ ঠাকুর এছলে অঞ্চ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কেদারনাথ ভক্তসাধক ছিলেন এবং বৈষ্ণব-তদ্মোক্ত ভাব অবলম্বনার সাধন-পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। ভজন কীর্ত্তনাদি শুনিলে তাঁহার ত্ব-নয়নে অশ্রধারা প্রবাহিত হইত। ঠাকুর সেম্বন্ধ সকলের নিকটে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। কেদারনাথের ভগবৎ-প্রেম দেখিয়া ঢাকার বহুলোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিত। অনেকে আবার তাঁহার উপদেশমত ধর্মজীবন-গঠনে অগ্রসর হইত। শুনা যায়, ঠাকুরের নিকটে যথন বহুলোকের সমাগম হইতে থাকে, তথন ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে পরিশ্রাম্ভ ও ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি এক সময়ে শ্রশীক্রপন্মাতাকে বলিয়াছিলেন, 'মা, আমি আর এত বক্তে পারি না; তুই কেদার, রাম, গিরিশ ও বিজয়কে একট্ একট্ শক্তি দে, যাতে লোকে ভাদের কাছে গিয়ে কিছু শেথবার পরে এথানে ( আমার নিকটে ) আদে এবং তুই-এক কথাতেই চৈতভালাভ করে।' —কিছ্ব উহা অনেক পরের কথা।

কিছুকালের নিমিত্ত অবদর গ্রহণ করিয়া শ্রীযুত কেদার ঐ কালে কলিকাভায় আগমনপূর্বক ঠাকুরের নিকটে মধ্যে মধ্যে

কেদারের ভর্কশক্তি ও নরেন্দ্রের সহিত প্রথম পরিচয় আসিবার স্থ্যোগলাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরও সাধক-ভক্তকে নিকটে পাইয়া পরম উৎসাহে তাঁহাক সহিত ধর্মালাপ করিতে এবং সমীপাগত অন্তাক্ত ভক্তগণকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিতে-

ছিলেন। শ্রীযুত নরেক্স এই সময়ে একদিন ঠাকুরেক্স

নিকটে আসিয়া কেদারনাথকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং ভজন

শ্রীযুত কেলারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচল্র দন্ত, গিরিশচল্র ঘোষ ও বিজয়কৃষ্ণ
গোশামী।

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

गाहिवात काल छाँशात ভाবাবেশ नक्या कविशाहित्सन। भरत কেদারের সহিতও ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্ম নরেজনাথের তর্ক বাধাইয়া দিয়াছিলেন। কেদার আপনার ভাবে মন্দ তর্ক করিভেন না এবং প্রতিঘলীর বাক্যের অযৌক্তিকতা সময়ে সময়ে তীক্ষ শ্লেষবাক্য-প্রয়োগে নির্দেশ করিয়া দিতেন। বাদীকে এক দিন ভিনি যে কথাগুলি বলিয়া নিরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুরের বিশেষ মনোজ্ঞ হওয়ায় এরপ প্রশ্ন কেহ পুনরায় তাঁহার নিকটে উত্থাপিত করিলে ঠাকুর প্রায়ই বলিতেন, কেদার ঐরপ প্রশ্নের এইরপ উত্তর দেয়। বাদী সেদিন প্রশ্ন উঠাইয়াছিল, ভগবান যদি সভাসভাই দয়াময় হয়েন, তবে তাঁহার স্ষ্টিতে এত তু:খক্ট অক্সায় অত্যাচারাদি স্থজন করিয়াছেন কেন ? যথেষ্ট অন্ন উৎপন্ন না হওয়ায় সময়ে সময়ে শহন্র শহন্র লোকের ত্রভিক্ষে অনাহারে মৃত্যু হয় কেন ? কেদার তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "দয়াময় হইয়াও ঈশ্বর তাঁহার স্পষ্টতে पूर्थ, कष्टे, व्यथमुजा देजानि दाथिवात कथा त्यनिन श्वित कतिया-ছিলেন, সেদিনকার মিটিং-এ ( সভায় ) আমাকে আহ্বান করেন নাই; স্বভরাং কেমন করিয়া ঐকথা বুঝিতে পারিব?" • কিন্তু নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ যুক্তিতে সকলের সম্মুথে কেদারকে অভ নিরস্ত रुरेए रुरेशाहिन।

কেদার বিদায় গ্রহণ করিবার পরে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি রে, কেমন দেখ্লি? কেমন ভজ্জি বল্ দেখি, ভগবানের নামে একেবারে কেঁদে ফেলে! হরি বলতে যার চোথে ধারা বয়, সে জীবন্সুক্ত; কেদারটি বেশ—নয় ?" পবিত্র-হাদয় ভেজীয়ানু নরেন্দ্রনাথ ধর্মলাভ অথবা অন্ত যে-কোন কারণে হউক,

বাহারা পুরুষ-শরীর ধারণপূর্বক নারীস্থলভ ভাব অবলম্বন করে, তাহাদিগকে অন্তরের সহিত মুণা করিতেন। দৃচ্দকল্প ও উভায়-

সহায়ে না হইয়া পুরুষ রোদন-মাত্রকে আপ্রয়-গ্রহার জিজাদায় পূর্বক ঈখরের নিকটে উপস্থিত হইবে, একথা ক্ষোরের দখৰে তাঁহার নিকটে পুরুষত্বের অবমাননা বলিয়া দর্বদা নরেন্দ্রের নিজমত প্রতাশ

शूक्य ित्रकांन शूक्यरे थाकित्व जवः शुक्रस्य गान তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবে, তাঁহার এইরূপ মত ছিল। স্থতরাং ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথা সম্পূর্ণহাদয়ে অহুমোদন করিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন, "তা মহাশয়, আমি কেমন করিয়া জানিব ? আপনি ( লোক-চরিত্র ) ব্রোন, আপনি বলিতে পারেন। নতুবা কান্নাকাটি **एमिया जानमन्म किछूरे तूवा याग्र ना। এकमृत्हे ठारिया शाकित्न** চোথ দিয়া অমন কত জল পড়ে! আবার শ্রীমতীর বিরহস্তক कीर्जनामि खनिया याद्यादा काँतम. जाद्यातम् अधिकाश्म निक्र निक স্ত্রীর সহিত বিরহের কথা স্থারণ বা আপনাতে ঐ অবস্থার আরোপ করিয়া কাঁদে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরপ অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত আমার তায় ব্যক্তিগণের মাথুর কীর্ত্তন শুনিলেও অক্তের गांत्र महत्व कां निवाद श्रद्ध कथनहे व्यामित्व ना।" जेन्नाल श्रीयृष्ठ নরেন্দ্র যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, জিজ্ঞাসিত হইলে তাহা ঠাকুরের निक्रिं नर्समा निर्वय जलरत श्रकाम क्रिएजन। ठोकूद ७ छहारक नर्यमा अनम्र जिम्न कथन अक्षे इटेटजन ना। कावन अक्षर्मनी ठाकुत निक्त वृतिमाहित्नन, मजाश्रान नत्त्रत्वत्र जात्वत्र पत्त किल्लमाव চুরি নাই।

11 1

#### <u> बिजी</u> दा भक्षकी ना श्रमण

ঠাকুরের দর্শনলাভের স্বল্পকাল পূর্ব্বে নরেজ্ঞনাথ বান্ধসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। নিরাকার স্বন্ধিতীয় ঈশ্বরে বিশাসবান

সাকারোপাসনার
জঞ্চ নরেন্দ্রের
তিরস্কার,
রাথালের ভয়
ও ঠাকুরের
কথায় উভরের
মধ্যে পুনরায়
প্রীতিস্থাপন

হইয়া কেবলমাত্র তাঁহারই উপাসনা ও ধ্যানধারণা করিবেন, এই মর্মে ব্রাহ্মসমাজের অদীকারপত্রে এই সময়ে তিনি সহি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আফুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়া উক্ত সমাজ-প্রচলিত সামাজিক আচারব্যবহারাদি অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনে কথন উদিত হয় নাই। শ্রীযুত বাধাল এই কালের পূর্ব্ধ হইতেই নরেজ্রনাথের

শহিত পরিচিত ছিলেন এবং অনেক দম্য তাঁহার দহিত অতিবাহিত করিতেন। শিশুর স্থায় কোমল-প্রকৃতিসম্পন্ন নির্ভরশীল রাখালচন্দ্র যে নরেক্ষনাথের সপ্রেম ব্যবহারে মৃশ্ব হুইয়া তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সর্কবিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হুইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিয়য়নহে। স্কৃতরাং নরেক্ষনাথের পরামর্শে তিনিও ঐ সময়ে ব্রাহ্মনমাজের পূর্ব্বাক্ত প্রকার অঙ্গীকারপত্রে দহি করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার স্বল্পকাল পরেই রাখালচন্দ্র ঠাকুরের পূণ্যদর্শনলাভে কৃতার্থ হুয়েন এবং তাঁহার উপদেশে সাকারোপাসনার স্বপ্ত প্রীতি রাখালের অস্তরে পুনরায় জাগরিত হুইয়া উঠে। উহার কয়েক মাদ পরে নরেক্ষনাথ ঠাকুরের নিকটে স্থাসিতে আরম্ভ করেন এবং রাখালচক্রকে তথায় দেখিয়া পরম প্রীত হয়েন। কিছুদিন পরে নরেক্ষ্রনাথ দেখিতে পাইলেন, রাখালচন্দ্র ঠাকুরের দহিত মন্দিরে যাইয়া দেব-বিগ্রহদকলকে প্রণাম করিতেছেন। সত্যপরায়ণ নরেক্ষ উহাতে ক্ষ্ম হুইয়া রাখালচন্দ্রকে পূর্ব্বক্থা স্মরণ করাইয়া তীত্র অস্কুযোগ্য

করিয়া পুনরায় মন্দিরে যাইয়া প্রণাম করায় তোমাকে মিথ্যাচারে দ্যিত হইতে হইয়াছে।" কোমল-প্রকৃতি রাথাল বন্ধুর ঐরপ কথায় নীরব বহিলেন এবং তদবধি কিছুকাল তাঁহার সহিত দেখা করিতে ভীত ও সন্ধৃচিত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে ঠাকুর রাথালচন্দ্রের ঐরপ হইবার কারণ জানিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথকে মিইবাক্যে নানাভাবে ব্রাইয়া বলিলেন, "দেখ, রাথালকে আর কিছু বলিস্ নি, দে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়; তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে, তা কি করবে, বল্; দকলে কি প্রথম হইতে নিরাকার ধারণা করতে পারে ?" শ্রীযুত নরেন্দ্রও তদবধি রাথালের প্রভি দোষারোপ করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথকে উত্তম অধিকারী জানিয়া প্রথম দিন হইতে ঠাকুর তাঁহাকে অবৈততত্ত্বে বিশ্বাসবান্ করিতে প্রযত্ন করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে আদিলেই তিনি তাঁহাকে অস্টাবক্রঅবৈত্তবাদে
বিধাসী করিতে

সংহিতাদি গ্রন্থসকল পাঠ করিতে দিতেন।

সংহিতাদি গ্রন্থসকল পাঠ করিতে দিতেন।

মাকুরের চেষ্টা
বনরক্রের
প্রতিবাদ

নিযুক্ত নরেক্রনাথের চক্ষে ঐসকল গ্রন্থ তথন

নাস্থিক্য-দোষ-চুত্ত বলিয়া মনে হইত। ঠাকুরের

অন্তরাধে একট্-আধটু পাঠ করিবার পরেই তিনি স্পষ্ট বলিয়া বনিতেন, "ইহাতে আর নান্তিকভাতে প্রভেদ কি? স্বষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া ভাবিবে? ইহা অপেকা অধিক পাপ আর কি হইতে পারে? আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্ম-মরণশীল যাবতীয় পদার্থ সকলই ঈশ্বর—ইহা অপেকা অযুক্তিকর কথা অস্ত কি হইবে?

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

গ্রন্থকর্তা থবিম্নিদের নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, মত্বা থ্রমন সকল কথা লিখিবেন কিরূপে ?"—ঠাকুর স্পাষ্টবালী নরেন্দ্রনাথের ঐরূপ কথা শুনিয়া হাসিতেন এবং সহসা তাঁহার ঐরূপ ভাবে আঘাত না করিয়া বলিতেন, "তা তুই ঐ কথা এখন নাই বা নিলি, তা বলে ম্নিখবিদের নিন্দা ও ঈখরীয় স্বরূপের ইতি করিস্ কেন ? তুই সতাঙ্করপ ভগবানকে ভাকিয়া যা, ভারপর ভিনি ভোর নিকটে যে ভাবে প্রকাশিত হইবেন, তাহাই বিশাস করিবি।" কিন্তু ঠাকুরের ঐ কথা নরেন্দ্র বড় একটা শুনিতেন না। কারণ, যুক্তি খারা যাহার প্রতিষ্ঠা হয় না, ভাহাই তাঁহার নিকট তখন মিথা বলিয়া মনে হইত এবং সর্বপ্রকার মিথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। স্ক্তরাং ঠাকুর ভিন্ন অন্ত অনেকের নিকটেও কথাপ্রসঙ্গে অবৈধ্বাকার বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতে এবং সময়ে সময়ে শ্লেষবাকার প্রয়োগ করিতেও তিনি কুর্তিত হইতেন না।

প্রতাপচন্দ্র হাজবা নামক এক ব্যক্তি তথন দক্ষিণেশ্বর-উভানে

অবস্থান করিতেন। প্রতাপের সাংসারিক অবস্থা পূর্কের স্থায়

অচ্চল ছিল না। সেজস্ত, ধর্মলাভে প্রযত্ন করিলেও

এতাপচন্দ্র

হাজরা

অর্থকামনা তাঁহার অস্তরে অনেক সময় আধিপত্য

লাভ করিত। স্বভরাং তাঁহার ধর্মাচরণের মূলে
প্রায়ই সকাম ভাব থাকিত। কিন্তু বাহিরে ঐ কথা কাহাকেও

জানিতে দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি সর্বাদা নিজামভাবে উপাসনার
উচ্চ উচ্চ কথাসকল লোকের নিকটে বলিয়া প্রশংসালাভে উন্থত

ইইতেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, ধর্ম-কর্ম ক্রিবার কালে প্রতি পদে

নিজ লাভ-লোকসান থতাইয়া দেখা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল এবং বোধ হয়, জপ-তপাদির ছারা কোনপ্রকার নিজাই লাভ করিয়া নিজ অর্থকামনা পূরণ করিবেন, এ কথাও মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে উকি-বঁকি মারিত। ঠাকুর প্রথম দিন হইতেই তাঁহার অন্তরের ঐ প্রকার ভাব ব্রিভে পারিয়াছিলেন এবং উহা ত্যাগ করিয়া যথার্থ নিভামভাবে ঈশবকে ডাকিতে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। চুৰ্বলচেতা হাজরা ঠাকুরের ঐ কথা কেবল যে লইতে পারেন নাই তাহা নহে, किन्ह जमधात्रणा, ष्यद्भात এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রেরণায় ঠাকুরের দর্শনকামনায় আগত ব্যক্তিসকলের নিকটে অবসর পাইলেই প্রচার করিতেন যে, তিনিও স্বয়ং একটা কম সাধু নহেন। ঐরপ क्तिरल ७ (वाध रम काराज अल्डातं में रहेवाज यथार्थ रेक्हा अकरे-षाधरे छिन। कावन, ठाकुव छाहाव के श्रकाव कार्या-कनारभव কথা নিভা জানিতে পারিলেও এবং উহার জন্ম কথন কখন ভীক্ত তিরস্বার করিলেও তাঁহাকে তথা হইতে এককালে তাড়াইয়া দেন নাই। তবে তিনি আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার সহিত অধিক মিশামিশি করিতে সতর্ক করিয়া দিতেন; বলিতেন. "হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারি বৃদ্ধি, ওর কথা শুনিদ নি।"

অক্সান্ত দোৰ-গুণের সহিত হাজরা মহাশয়ের অন্তরে সহসা
হাজরা
বহালরের
বহালরের
ক্ষিমন্তার
ব্রিমন্তর
ব্রামিন্তর
বর্নমিন্তর
ব্রামিন্তর
বর্নমিন্তর
বর্

#### **बिबि**तामकृष्णनोना श्रमक

ভিনি উহার কিছু কিছু ব্বিতে পারিতেন। বৃদ্ধিমান নরেন্দ্র এজন্ম তাঁহার উপর প্রদায় ছিলেন এবং দক্ষিণেখরে আসিলেই অবকাশমত ঘুই-এক ঘণ্টাকাল হাজরা মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া কাটাইতেন। নরেন্দ্রনাথের প্রথব বৃদ্ধির সম্মুখে হাজরার মন্তক সর্বাদা অবনত হইত। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রীযুত নরেন্দ্রের কথাগুলি শুনিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেন। হাজরার প্রতি নরেন্দ্রের ঐরপ সদম ভাব দেখিয়া আমরা অনেকে রহস্ত করিয়া বলিতাম, "হাজরা মহাশয় হচ্চেন নরেন্দ্রের 'ফেরেণ্ড' (friend)।"

নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর অনেক সময় তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। পরে অর্ধ-माजरमञ विकर्णवद्व বাহুদশা প্রাপ্ত হইয়া অনেকক্ষণ পর্যান্ত পর্মানন্দ -আগমনে তাহার সহিত ধর্মালাপে নিযুক্ত থাকিতেন। ঠাকরের ঐ সময়ে তিনি যেন নানা কথায় ও চেষ্টায় উচ্চ আচরণ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষনমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে প্রয়ত্ব করিতেন। কখন বা এরপ সময়ে তাঁহার, গান (ভজন) শুনিবার ইচ্ছা হইত এবং নরেন্দ্রের স্থমধুর কণ্ঠ শুনিবামাত্র পুনরায় নুমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। নরেন্দ্রনাথের গান কিন্তু ঐজন্য থামিত না, তন্ময় হইয়া তিনি কয়েক ঘণ্টা কাল একের পর অন্ত গীত গাহিয়া ৰাইতেন। ঠাকুৰ আবাৰ অৰ্দ্ধবাহাদশা প্ৰাপ্ত হইয়া হয় ত নরেন্দ্রনাথকে কোন একটি বিশেষ সঙ্গীত গাহিতে অন্ধরোধ করিতেন। কিন্তু সর্বশেষে নরেন্দ্রের মুখ হইতে 'যো কুছ ছায় সো कुहि बाद्द' मन्नोजि ना स्नित्न छोहात भूर्न भतिकृष्टि हहेज ना। भर्त

অবৈভবাদের নানা রহস্ত, যথা—জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ, জীব ও ব্রন্মের স্বরূপ ইত্যাদি কথায় কতক্ষণ অতিবাহিত হইত। এইরূপে নরেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের তুফান ছুটিত।

ঠাকুর ঐরপে নরেন্দ্রনাথকে একদিবদ অধৈভবিজ্ঞানের জীব-ব্রন্ধের ঐক্যস্ট্রক অনেক কথা বলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র ঐ সকল কথা মনোনিবেশপূর্বক শ্রবণ করিয়াও হাদয়ক্ষম

থাবৈততথ সম্বন্ধে নরেন্দ্রের হাজরার করিতে পারিলেন না এবং ঠাকুরের কথা সমাপ্ত হইলে হাজরা মহাশয়ের নিকটে উপবিট হইয়া ঠাকুরের তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্ন কথার আলোচনাপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "উহা

কি কখন ছইতে পারে ? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যাহা কিছু দেখিভেছি এবং আমরা সকলেই ঈশ্বর ?" হাজরা মহাশয়ও নরেক্রনাথের সহিত যোগদান করিয়া ঐরপ ব্যক্ত করায় উভয়ের মধ্যে হাস্পের রোল উঠিল। ঠাকুর তথনও অর্দ্ধবাহ্দশায় ছিলেন। নরেক্রকে হাসিতে শুনিয়া তিনি বালকের স্থায় পরিধানের কাপড়খানি বগলে লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং 'তোরা কি বল্ছিস রে' ঘলিয়া হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া নরেক্রকে
স্পর্শ করিয়া সমাধিত হইয়া পড়িলেন।

নরেক্রনাথ বলিজেন, "ঠাকুরের ঐদিনকার অভ্ত স্পর্লে মুহুর্ত্ত-মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হুইল। স্তম্ভিক্ত হুইয়া সভ্যসভ্যই দেখিতে লাগিলাম, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্ববিদ্যান্তে অক্ত কিছুই আর নাই! ঐরপ দেখিয়াও কিন্তু নীর্ব রহিলাম, ভাবিলাম—দেখি কতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ভাব থাকে। কিন্তু সেই খোর সেদিন ক্ছিমুমাত্র কমিল না।

#### <u>ত্রীঞ্জীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

বাটীতে ফিরিলাম, দেখানেও তাহাই-যাহা কিছু দেখিতে माशिमाम, तम मकमरे जिनि, এरेक्स वाध रहेट नाशिम। থাইতে বসিলাম, দেখি অন্ন, থাল, যিনি পরিবেশন উচার ফলে করিতেছেন, সে-সকলই এবং আমি নিজেও তিনি অন্তত দৰ্শন ভিন্ন অন্ত কেহ নহে! তুই-এক গ্রাস খাইয়াই खित इटेग्रा विश्वा बांटनाम । 'वाम आहिम दक्न (त. था ना'---मात ঐরপ কথায় ছঁশ হওয়ায় আবার খাইতে আরম্ভ করিলাম। ঐরপে খাইতে, শুইতে, কলেজে যাইতে, সকল সময়েই ঐরপ দেখিতে नागिनाम এবং नर्यमा (कमन এकটা ঘোরে আচ্ছন হইয়া রহিলাম। রাস্তায় চলিয়াছি, গাড়ী আসিতেছে দেখিডেছি, কিন্ত অন্ত সময়ের ন্যায় উহা ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার ভয়ে সরিবার প্রবৃত্তি হইত না।--মনে হইত, উহাও যাহা আমিও তাহাই। হস্ত-পদ এই সময়ে সর্বদা অসাড হইয়া থাকিত এবং আহার করিয়া কিছুমাত্র তপ্তি হইত না। মনে হইত যেন অপর কেহ থাইতেছে। থাইতে খাইতে সময়ে সময়ে শুইয়া পড়িতাম এবং কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আবার খাইতে থাকিতাম। এক একদিন এরপে অনেক অধিক খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহার জন্ম কোনরূপ অমুথও হইড না! —মা ভয় পাইয়া বলিতেন, 'তোর দেখছি ভিতরে ভিতরে একটা বিষম অস্ত্রথ হয়েছে'--কথন কথন বলিতেন, 'ও আর বাঁচবে না।' যথন পূর্ব্বোক্ত আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কমিয়া যাইত, তথন জগৎটাকে অপ্ন বলিয়া মনে হইত! হেছয়া পুষ্কবিণীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া উহার চতুঃপার্মের লৌহরেলে মাথা ঠকিয়া দেখিতাম, যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের রেল অথবা সত্যকার!

হন্ত-পদের অসাড়তার জন্ম মনে হইত, পক্ষাঘাত হইবে না ত ? ক্রিপ্রের কিছুকাল পর্যান্ত ঐ বিষম ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার হন্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। যথন প্রাকৃতিস্থ হইলাম, তথন ভাবিলাম উহাই অবৈত্বিজ্ঞানের আভাস! তবে ত শাল্পে ঐ বিষয়ে যাহা লেখা আছে, তাহা মিথ্যা নহে। তদবধি অবৈত্ততত্ত্বের উপরে আর কথনও সন্দিহান হইতে পারি নাই।"

षण এकि षार्म्म घर्षेना । षात्रका नारतस्त्रनार्थत निकरि সময়ান্তরে শুনিতে পাইয়াছিলাম। ১৮৮৪ খুষ্টান্দের শীতকালে, যথন তাঁহার সহিত আমরা বিশেষভাবে পরিচিত নরেন্দের সচিত इरेग्ना छि. जथन जिनि आमानिरात निकरि अ গ্রন্থকারের **अक**क्रितम ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের আলাপের ফল অত্নমান ঘটনাটি এই কালে হইয়াছিল। সেজ্ঞ এইখানেই ঐ বিষয় পাঠককে বলিতেছি। আমাদিগের শ্বরণ আছে, বেলা ছুই প্রহরের কিছু পূর্বের দেদিন আমরা সিমলার গৌরমোহন মুখাৰ্জ্জির খ্রীটস্থ নরেক্রনাথের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং বাত্তি প্রায় এগারটা পর্যান্ত তাঁহার সহিত অভিবাহিত করিয়া-ছিলাম। শ্রীযুত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীও সেদিন আমাদিগের সঙ্গে हिल्लन। প্रथम प्रभन-पिन इष्टेंट आमत्रा नरतरस्त्र श्रे छि रा पित्र पाकर्यरा पाकृष्ठे इहेग्राहिनाम, विधाजात निरम्रारा উश मिनन শহস্রগুণে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আমরা ঠাকুরকে একজন ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি বা সিদ্ধপুরুষ মাত্র বলিয়া ধারণা ক্রিয়াছিলাম। কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের অভ্যকার প্রাণম্পর্শী কথাসমূহ আমাদের অন্তরে নৃতন আলোক আনয়ন

#### **এ** প্রিরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

করিয়াছিল। আমরা ব্বিয়াছিলাম, মহামহিম শ্রীচৈভন্ত ও ঈশা প্রভৃতি জগদ্গুক মহাপুক্ষগণের জীবনেতিহাসে লিপিবদ্ধ যে দকল আলোকিক ঘটনার কথা পাঠ করিয়া আমরা এতকাল অবিধাদ করিয়া আদিতেছি, তদ্ধপ ঘটনাসকল ঠাকুরের জীবনে নিতাই ঘটিতেছে—ইচ্ছা বা স্পর্শমাত্রেই তিনি শরণাগত ব্যক্তির সংস্কার্বন্ধন মোচনপূর্বাক তাহাকে ভক্তি দিতেছেন, সমাধিস্থ করিয়া দিব্যানন্দের অধিকারী করিতেছেন, অথবা তাহার জীবনগভি আধ্যাত্মিক পথে এরপভাবে প্রবর্তিত করিতেছেন যে, অচিরে ইশ্বদর্শন উপস্থিত হইয়া চিরকালের মত সে কৃতার্থ হইতেছে! আমাদের মনে আছে, ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া নিজ জীবনে যে দিব্যামুভ্বসমূহ উপস্থিত হইয়াছে, সে-সকলের কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ সেদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে হেল্বয়া পুক্ষরিণীর ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্তু আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিয়া অস্তরের অভুত আনন্দাবেশ পরিশেষে কিন্তন্বত প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"প্রেমধন বিলায় গোরা রায়!

চাঁদ নিভাই ভাকে আয় আয়।

(ভোরা কে নিবি রে আয়।)
প্রেম কলদে কলদে ঢালে ভবু না ফুরায়!
প্রেমে শান্তিপুর ভূবু
নদে ভেদে বায়!

(গৌর-প্রেমের হিল্লোলেভে)
নদে ভেদে বায়!

গীত সান্ধ হইলে নরেজ্ঞনাথ যেন আপনাকে আপনি সংঘাধনপ্রক ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, "সত্যসত্যই বিলাইতেছেন! প্রেম্ব
বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মৃক্তি বল, গোরা রাম্ব
নরেত্রের অছুত
ঘটনার উল্লেখ
কি অভুত শক্তি! (কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার
পরে) রাজে ঘরে থিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ
করিয়া দক্ষিণেশরে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতরে যেটা আছে
দেইটাকে; পরে কত কথা কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে
দিলেন! সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশরের গোরা রায় সব করিতে
পারেন!"

সন্ধ্যার অম্বকার ঘনীভূত হইয়া তামদী রাত্রিতে পরিণত পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছি না, প্রয়োজনও रहेबाटा । হইতেছে না। —কারণ, নরেন্দ্রের জলস্ত ভাবরাশি গ্রন্থকারের মরমে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে এমন এক দিব্য মাদকতা বাসস্থানে আনিয়া দিয়াছে—যাহাতে শরীর টলিতেছে এবং আসিয়া নরেন্দ্রের এতকালের বাস্তব জগৎ যেন দুরে স্বপ্নরাজ্যে অপস্ত অপূৰ্ব উপলব্ধি হইয়াছে, আর অহেতৃকী কুপার প্রেরণায় অনাদি থনস্ত ঈশ্বরের সাস্তবং হইয়া উদয় হওয়া এবং জীবের সংস্কার-বন্ধন বিনষ্ট করিয়া ধর্মচক্রপ্রবর্ত্তন করারপ সভ্য-যাহা জগতের অধিকাংশের মতে অবাস্তব কল্পনাসম্ভূত—তাহা তথন জীবস্ত সত্য इरेश मुमूर्थ नांज़ारेशारह ! — ममय त्काथा निशा कित्रत्थ भनारेन, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সহসা শুনিতে পাইলাম রাজি নয়টা বাজিয়া গেল। নিভান্ত অনিচ্ছাদতে বিদায় গ্রহণ করিবার

#### **শ্রীব্রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

मक्क कविराक्ति, अमन ममरम नरतम विनालन, "ठम, रकामानिशरक কিছুদুর অগ্রসর করিয়া দিয়া আসি।" যাইতে যাইতে আবার পূর্ব্বের ক্রায় কথাসকলের আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় আমরা এতদুর তন্ময় হইয়া যাইলাম যে, চাঁপাতলার নিকটে বাটীতে পৌছিবার পরে মনে হইল, শ্রীযুত নরেন্দ্রকে এতদুর আসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই। স্বভরাং বাটীতে আহ্বান করিয়া কিছু জলযোগ করাইবার পরে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাদের বাটী পর্যান্ত তাঁহাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিলাম। সেদিনকার আর একটি কথাও বিলক্ষণ স্মরণ আছে। আমাদের বাটীতে প্রবেশ করিয়াই শ্রীযুত নরেক্র সহসা ন্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "এ বাড়ী যে আমি ইতিপূর্কে দেখিয়াছি! ইহার কোথা দিয়া কোথা ঘাইতে হয়, কোথায় कान घर আছে, म नकनि य आमात्र পরিচিত—আশ্চর্যা!" নরেন্দ্রনাথের জীবনে সময়ে সময়ে ঐরূপ অন্তভব আদিবার কথা এবং উহার কারণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে অক্তত্ত বলিয়াছি। সেজক্ত এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ कत्रिनाम ना।

# সপ্তম অধ্যায়

# ठीकूरत्रत्र शतीकाथानी ७ नरत्रस्तनाथ

অসাধারণ লক্ষণসমূহ দর্শনে উত্তম অধিকারী দ্বির করিয়া প্রথম মিলনের দিবস হইতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে নিজ অদৃষ্টপূর্ব্ব অহেতৃক ভালবাসায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং পরে সময়ে সময়ে পরীক্ষা-পূর্বক আধ্যাত্মিক সর্ববিষয়ে শিক্ষাদানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা আমরা পাঠককে বলিয়াছি। অতএব কি ভাবে কতরূপে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিষ্বিয়ের কিঞ্চিদাভাস এখানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

কুচবিহার-বিবাহে মতভেদ লইয়া দলভক হইবার উপক্রমে ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি পরীক্ষা না করিয়া যাহাকে তাহাকে লইয়া দলবৃদ্ধি কর, স্থতরাং তোমার দল গাকুরের অহুত লাক-পরীক্ষা আমি কথন কাহাকেও গ্রহণ করি না।" বাস্তবিক, সমীপাগত ভক্তগণকে তাহাদিগের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ঠাকুর কভরূপে পরীক্ষা করিয়া লইতেন, তাহা ভাবিলে বিশ্বয়ের অবধি থাকে না। মনে হয়, নিরক্ষর বলিয়া যিনি জনসমাজে আপনাকে পরিচিত করিয়াছেন, লোকচরিত্র ব্ঝিবার এই সকল অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব উপায় তিনি কোথা হইতে কেমনে আয়ন্ত করিয়াছিলেন! মনে হয়, উহা কি তাঁহার পূর্ব্বজন্মাজ্জিত বিভার ইহজন্মে স্বয়ং-প্রকাশ—অথবা, সাধন-প্রভাবে ঋষিকুলের ভায়

#### <u>শ্রি</u>শ্রীরামকুফলীলাপ্রসক্ষ

অতীন্দ্রিয়দর্শিত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব লাভের ফল—অথবা, অন্তরক ভক্তদিগের নিকটে তিনি ঈশবাবতার বলিয়া যে নিজ পরিচয় প্রদান করিতেন, সেই বিশেষত্বের কারণেই তাঁহার ঐরপ জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল ? ঐরপ নানা কথার মনে উদয় হইলেও ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিতে আমরা সম্প্রতি অগ্রসর হইতেছি না, কিন্তু ঘটনাবলীর যথায়থ বিবরণ যভদ্র সম্ভব প্রদানপূর্বক পাঠকের উপরে ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার অর্পণ করিতেছি।

লোকচরিত্র অবগত হইবার জন্ম ঠাকুরকে যে-সকল উপায় অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি. তদ্বিষয়ক কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই উহাদিগের অদ্ভত অলৌকিকত্ব পাঠকের পরীক্ষা-প্রণালীর श्रुप्तम्म इट्रेट्स, किन्ह क्रेन्नि कतियात्र शृट्स সাধারণ বিধি উহাদিগের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছি, কোন ব্যক্তি ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহার প্রতি একপ্রকার বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। ঐরপ করিয়া যদি তাহার প্রতি তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র আরুষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহার সহিত সাধারণভাবে ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হইতেন এবং তাহাকে তাঁহার নিকটে যাওয়া-আসা করিতে বলিতেন। যত দিন যাইত এবং ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকটে যত গমনাগমন করিতে থাকিত ততই তিনি তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার শারীরিক অকপ্রত্যকাদির গঠনভদী, মানসিক ভাবসমূহ, কামকাঞ্চনাসক্তি ও ভোগতৃষ্ণার পরিমাণ এবং তাঁহার প্রতি তাহার মন কি ভাবে কজদূর আরুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, চালচলন ও কথাবার্দ্রায় প্রকাশিত এই দকল বিষয়ে তন্ন তন্ত্র লক্ষ্য

# ठेक्द्र भरीका अनानी ७ नदासनाथ

রাধিয়া ভাহার অন্তর্নিহিত হপ্ত আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণায় উপস্থিত হইতে প্রবুত্ত হইতেন। ঐব্ধণে চুই-চারি দিন দর্শনের ফলেই তিনি ঐ ব্যক্তির চরিত্র সম্বদ্ধে এককালে নি:मत्लिर रहेराजन। পরে ঐ ব্যক্তির অন্তরের নিগৃঢ় কোন কথা জানিবার প্রয়োজন হইলে ভিনি ভাঁহার যোগপ্রস্থভ क्ष्मिनृष्टिमशास खेश कानिया नहेरछन। ये मशक्ष खिनि वकिनन वामानिशतक विनयाहित्नन, "वाजित्नत वकाकी व्यवज्ञानकातन যথন ভোদের কল্যাণ চিন্তা করিতে থাকি, তথন মা (জগদমা) সব কথা জানাইয়া ও দেখাইয়া দেন—কে কতদূর উন্নতিলাভ করিল, কাহার কিসের জন্ম (ধর্মবিষয়ে) উন্নতি হইতেছে না, हेजािन।" ठीकुरत्र डेक कथात्र भाठेक राम ना ভावित्रा वरमन, তাহার যোগদৃষ্টি কেবলমাত্র ঐ সময়েই উন্মীলিত হইত। তাঁহার অতাত্ত কথায় বুঝিতে পারা যায়, ইচ্ছামাত্র তিনি উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণপূর্বক সকল সময়েই ঐব্ধণ দৃষ্টিলাভে সমর্থ হইতেন। যথা—"কাচের আলমারির দিকে দেখিলেই যেমন তাহার ভিতরেক পদার্থসমূহ নয়নগোচর হয়, তেমনি মান্তবের দিকে ভাকাইলেই তাহার অন্তরের চিন্তা, সংস্থারাদি সকল বিষয় দেখিতে পাইয়া থাকি।" --ইত্যাদি।

ঠাকুর পূর্ব্বোক্তভাবে লোকচরিত্র অবগত হইতে দাধারণতঃ
অগ্রদর হইলেও বিশেষ বিশেষ অস্তরক ভক্তদিগের সম্বন্ধে ঐ নিয়মের
মন্নবিন্তর ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। দেখা যায়, তাহাদিগের
দহিত প্রথম দাক্ষাৎ তিনি দৈবপ্রেরণায় উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে
অবস্থিত হইয়াই করিয়াছিলেন। 'নীলাপ্রদক্তে'র একস্থলে আমরা

#### <u>শ্রীপ্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্ত</u>

পাঠককে বলিয়াছি, অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনাবলে ঠাকুরের শরীর মন,
সুক্ষ আধ্যাত্মিকশক্তি ধারণ ও জ্ঞাপনের বিচিত্র যন্ত্রস্থরপ হইয়া
উঠিয়াছিল। ঐ কথা এককালে বর্ণে বর্ণে সত্য।
উচ্চ অধিকারীর
সহিত প্রথম
সাক্ষাংকালে
বেরপ আধ্যাত্মিক ভাব বর্ত্তমান থাকিত ভাহাকে
ঠাকুরের অস্থরপ
ভাবাবেশ

দখিবামাত্র তাঁহার অস্তর কোন্ এক দিব্য প্রেরণায়
সহসা অম্পর্কপভাবে রঞ্জিত হইয়া উঠিত এবং পূর্ব্ব
কর্ম্ম ও সংস্কারবশে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে যতদ্র আরচ হইয়াছে,
তাহার আগমনমাত্রেই তাঁহার অস্তর স্বভাবতঃ ঐ ভূমিতে আরোহণ
করিয়া আগস্ককের অস্তরের কথা তাঁহাকে জানাইয়া দিত। নরেন্দ্র-

নাথের প্রথম আগমনকালে ঠাকুরের যে-দকল উপলব্ধি আমরা ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাদিগের সহায়েই পাঠক আমাদিগের ঐ কথা ব্ঝিতে পারিবেন। ঐক্নপ হইলেও লোকচরিত্র-পরিজ্ঞানের জন্ম ঠাকুর যে দাধারণ বিধি দর্ববদা অবলম্বন করিতেন, তাহা যে তিনি তাঁহার অস্তরদ

ভক্তদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতেন না, তাহা নহে।
পরীক্ষাপ্রণালীর
চারি বিভাগ

চালচলন, কথাবার্দ্তাদি তিনি উহার সহায়ে সমভাবে
লক্ষ্য করিতেন এবং অক্টে পরে কা কথা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথকেও
তিনি ঐরপে পরীক্ষা না করিয়া নিশ্চিম্ত হন নাই। অতএব ঐ
বিষয়ের সহিত পঠিককে পরিচিত করা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা

# ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

নম্নগোচর হয়। আমরা ইতিপ্রেই ঐ বিষয় ইঞ্চিত করিয়াছি। অতএব ঐ বিভাগচতৃষ্টয়ের প্রত্যেকের উল্লেখপূর্বক দৃষ্টান্তসহায়ে উহা পাঠকের হাদমন্দম করাইতে এখন প্রবৃত্ত হইতেছি:—

১ম—শারীরিক লক্ষণসমূহ দেখিয়া ঠাকুর সমীপাগত ব্যক্তিগণের অস্তরের প্রবল পূর্ব্বদংস্কারসমূহ নির্ণয় করিতেন।

মনের প্রত্যেক স্থব্যক্ত চিস্তা ক্রিয়ারূপে পরিণত হইবার সহিত আমাদিগের মন্তিক্ষে এবং শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে এক একটা দাগ অন্ধিত করিয়া যায়—বর্ত্তমান যুগের শরীর ও (১) শারীরিক मताविद्धान के विषय अत्नकाः ए श्रमाणिक कविया লক্ষণসমূহ দৰ্শনে অন্তরের আমাদিগকে এখন ঐ কথায় শ্রদ্ধাবান করিতেছে। সংস্থার নির্ণয় বেদপ্রমুখ শাস্ত্রসকল কিন্তু এ কথা চিরকাল বলিয়া हिन्दूत अंखि, श्रुणि, श्रुतान, पर्मनापि नकन भाषा শমস্বরে ঘোষণা করিয়াছে, 'মন সৃষ্টি করে এ শরীর'—ব্যক্তি-বিশেষের অন্তরের চিন্তাপ্রবাহ কু বা স্থ পথে চলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরও পরিবর্ত্তিত হইয়া অমুরূপ আকার ধারণ করিতে থাকে। সেইজন্ম শরীর ও অঙ্গপ্রভাঙ্গাদির গঠন দেখিয়া লোকের চরিত্রনির্ণয় করা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদকথা আমাদিগের ভিতর প্রচলিত আছে এবং বিবাহ, দীক্ষাদান প্রভৃতি স্থলে কন্সা ও শিয়ের হস্ত-পদ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অবয়বের এবং সর্বশরীবের গঠনপ্রকার দেখা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া একাল পর্যান্ত পরিগণিত श्हेषा वहिषादह।

সর্ব্বশাল্পে বিশ্বাসবান ঠাকুর যে স্থতরাং, নিজ শিশুবর্গের শরীর ও অবয়বাদির গঠনপ্রকার লক্ষ্য করিবেন, তদ্বিষয়ে আক্ষর্যা হইবার

#### **এ** প্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

किছ् हे नाहे। किन्न क्थांक्टल, मयदा मयदा जिनि थे विषदा এত कथा आयोगितरक विनिष्ठ थाकिएकन (य. निर्वाक इटेग्रा आयदा চিন্তা করিতাম, ঐ সম্বন্ধে এত অভিজ্ঞতা তিনি ঐ বিষয়ে ঠাকুরের কোথা হইতে লাভ করিলেন। ভাবিতাম প্রাচীন-<u> जाह उ छा न</u> কালে ঐ বিষয়ে কোন বৃহৎ গ্রন্থ কি বিজমান ছিল —যাহা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া তিনি ঐ সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন ? কিন্তু একাল পর্য্যন্ত ঐরপ কোন গ্রন্থ নয়নগোচর করা দূরে থাকুক, উহার নাম পর্যান্ত শুনিতে না পাওয়ায় ঐরপ চিন্তা দাঁডাইবার স্থান পায় না। স্থতরাং বিস্মিত হইয়া শুনিতে থাকিতাম, ঠাকুর স্ত্রী বা পুরুষ-শরীরের প্রত্যেক অবয়ব ও ইন্দ্রিয়ের গঠন-প্রকার নিত্য পরিদৃষ্ট বিশেষ বিশেষ পদার্থের গঠনের স্থায় হয় विनिया উল্লেখ করিয়া এরপ হইবার ফলাফল বলিয়া যাইতেছেন। যথা, মানবের চক্ষুর কথা তুলিয়া উহা কাহারও পদ্মপত্রের স্থায়, কাহারও বুষের তায়, কাহারও যোগী বা দেবতার তায় ইত্যাদি বলিয়া বলিতেন—"পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষবিশিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে সম্ভাব ও সাধুভাব থাকে; বুষের ক্রায় চক্ষু যাহার তাহার কাম প্রবল হয়, যোগীর চক্ষ্ উদ্ধৃদৃষ্টিদম্পন্ন রক্তিমাভ হয়; দেবচক্ষ্ অধিক বড় হয় না, কিন্তু টানা বা আকর্ণবিশ্রান্ত হয়। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবার কালে মধ্যে মধ্যে তাহাকে অপান্ধে নিরীক্ষণ করা অথবা চোপের কোণ দিয়া দেখা যাহাদিগের স্বভাব, তাহারা সাধারণ মানব অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান।" অথবা, শরীরের সাধারণ গঠনপ্রকারের কথা তুলিয়া বলিতেন, "ভক্তিমান ব্যক্তির শরীর স্বভাবতঃ কোমল ও তাহার হন্তপদাদির গ্রন্থিসকল শিথিল হয় ( অর্থাৎ সহজে ফিরান-

# ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

ঘুরান যায়); রুশ হইলেও তাহার শরীরে অন্থি পেশী প্রভৃতি এমনভাবে বিশ্বস্ত থাকে যাহাতে অধিক কোণ দেখা যায় না।" বৃদ্ধিমান বলিয়া কাহাকেও নির্ণয় করিয়া তাহার বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা দৎ কিংবা অদৎ বিষয়ে—এ কথা স্থির করিতে ঠাকুর ঐ করুই হইতে অন্থূলী পর্যান্ত হন্তথানি নিজহন্তে ধারণপূর্বক তাহাকে উহা শিথিলভাবে বক্ষা করিতে বলিয়া উহার গুরুত্ব বা ভার উপলব্ধি করিতেন এবং মানবসাধারণের হন্তের ঐ অংশের গুরুত্ব অপেক্ষা যদি উহার ভার অল্প বোধ হইত, তাহা হইলে তাহাকে স্বৃদ্ধি-বিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন। শ্রীযুত প্রেমানন্দ স্বামীর<sup>১</sup> मिक्कालयदा প্রথম আগমনদিবদে ঠাকুর ভাহার হস্তধারণপূর্বক जेत्राप अक्र कविशाहित्मन, এकथा आमता है जिल्रार्कि विशाहि। কিন্তু কিন্তন্ত ঐরপ করিয়াছিলেন তাহা তিনি সেদিন না বলায় षामता ७ के शादन के विषय किছ वनि नाहे। वाकि वित्मासत विक দৎ অথবা অসৎ এ বিষয় জানিবার জন্ম যে ঠাকুর এরপ করিতেন, তহিষয়ের পরিচয় আমরা নিম্নলিথিতভাবে অন্য এক দিবদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

গলরোগে আক্রান্ত হইয়া ঠাকুর যথন কাশীপুরের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন দেই সময়ে লেথকের পরলোকগত কনিষ্ঠ সহোদর একদিন তাঁহাকে দর্শন,করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া সেদিন বিশেষ প্রসন্ম হইয়াছিলেন এবং নিকটে বসাইয়া তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসাপূর্বক ধর্মবিষয়ক নানা

১ পূর্বে নাম-বাবুরাম

२ श्रीहात्रहत्त हज्जवहीं

#### <u> এত্রীরামকৃফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এ সময়ে লেখক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ছেলেটি তোর ভাই ?" লেখক এ কথা স্বীকার করিলে আবার হন্তের ওজনের বলিয়াছিলেন, "বেশ ছেলে, তোর চেয়ে এর বদ্ধি তারতমো সদস্ৎ (वनी ; एमिश मम्बुकि कि अमम्बुकि"—विवाहे বন্ধি-নির্ণয় তাহার দক্ষিণ হস্তের পূর্ব্বোক্ত অংশ ধারণপূর্বক ওজন করিতে করিতে বলিলেন, "সদ্বৃদ্ধি।" পরে লেখককে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, (কনিষ্ঠকে দেখাইয়া) "ইহাকেও টানব নাকি রে, (ইহার মনকে সংসারের প্রতি উদাসীন করিয়া ঈশ্বরমুখী করিয়া मित नाकि) कि तनिम ?" त्नथक तनिग्राहिन, "त्नण छ महागग्न, তাহাই করুন।" ঠাকুর তাহাতে ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক বলিলেন, "না—থাক: একটাকে নিয়েছি, আবার এটাকেও নিলে তোর বাপ-মার বড কট্ট হবে-বিশেষতঃ তোর মার; জীবনে অনেক শক্তিকে<sup>2</sup> কটা করেছি, এখন আর কাজ নাই।" এই বলিয়া ঠাকুর তাহাকে সতুপদেশ প্রদান ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া (मिनि विषाय कत्रिया कितन।

ঠাকুর বলিতেন, শরীরের অবয়বাদির গঠনপ্রকারের ন্থায় নিত্রা শোচাদি শারীরিক সামান্ত ক্রিয়াসকলও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারসম্পন্ন শারীরিক ব্যক্তিদিগের বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। সেই নিতাক্রিয়া- ক্রন্তু বহুদেশী ব্যক্তিগণ ঐ সকল হইতেও ব্যক্তি-সকলের বিশেষের চরিত্র-নির্ণয়ের ইঞ্চিত পাইয়া থাকেন।

জগদমার হজনী ও পালনী শক্তির মৃত্তিমতীয়রপা নারীগণকে।

বিভন্নতার যথা— নিজা যাইবার কালে সকলের নিঃশাস সমভাবে সংস্কার-ভিন্নতার পড়ে না, ভোগীর একভাবে এবং ত্যাগীর অন্তভাবে পড়িয়া থাকে; শোচাদি-গমনকালে ভোগীর মৃত্তের ধারা বামে হেলিয়া এবং ত্যাগীর দক্ষিণে হেলিয়া পড়ে। যোগীর মল শৃকরে স্পর্শ করে না—ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে একটি ঘটনাও ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। হন্তমানসিং নামক এক ব্যক্তি মথ্র বাব্র আমলে দক্ষিণেখরের মন্দির-রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল।
ছারবান
হন্তমানসিং
মর্য্যাদা অধিক ছিল। কারণ, সে কেবল একজন
প্রসিদ্ধ পাহালওয়ান মাত্র ছিল না, কিন্ত একজন নিষ্ঠাবান ভক্তসাধক ছিল। মহাবীরমন্ত্রের উপাসক হন্তমানসিংকে মল্লযুদ্ধে পরান্ত
করিয়া তাহার পদগ্রহণ-মানসে অন্ত একজন পাহালওয়ান একসময়ে
দক্ষিণেখরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার প্রকাণ্ড দেহ ও শারীরিক
বল প্রভৃতি দেখিয়াও হন্তমান তাহার প্রতিছন্দ্রিতায় দণ্ডায়মান হইতে
নিরস্ত হইল না। দিন স্থির হইল এবং মথ্র বাবু প্রমুধ ব্যক্তিগণ
উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ভিষেষ্য বিচারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

প্রতিষোগিতার দিনের সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতে নবাগত মন্ত্র রাশীকৃত পুষ্টিকর থাজভোজনে ও ব্যায়ামাদির অভ্যাসে লাগিয়া রিচন। হতুমানসিং কিন্তু ঐরপ না করিয়া নিত্য বেমন করিত সেরপ প্রাতঃস্নানপূর্বক সমস্ত দিন ইষ্টমন্ত্রজপে এবং দিনাস্তে একবার মাত্র ভোজন করিয়া কাল্যাপন করিতে লাগিল। সকলে ভাবিল, ইম্মান ভীত হইয়াছে এবং প্রতিবন্দিতায় জয়ের আশা পরিত্যাগ

#### **এ** এরি রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

করিয়াছে। ঠাকুর তাহাকে ভালবাদিতেন, দেক্কন্ম প্রতিযোগিতার পূর্বদিবদে তাহাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, "তুমি ব্যায়াম ও পৃষ্টিকর আহারাদির ধারা শরীরকে প্রস্তুত করিয়া লইলে না, নৃতন মল্লের দহিত প্রতিযোগিতায় পারিবে কি ?" হয়মান ভক্তিভরে প্রণাম-পূর্বক কহিল, "আপনার রুপা থাকে ত আমি নিশ্চয় জয়লাভ করিব; কতকগুলা আহার করিলেই শরীরে বলাধান হয় না, উহা হক্ষম করা চাই; আমি গোপনে নবাগত মল্লের মল দেখিয়া ব্রিয়াছি, দে হক্ষমশক্তির অতিরিক্ত আহার করিতেছে।" ঠাকুর বলিতেন, প্রতিযোগিতার দিবদে হয়মানিদিং দত্যসত্যই ঐ ব্যক্তিকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিল।

পুরুষ-শরীরের স্থায় স্ত্রী-শরীরের অবম্ববসকলের গঠনপ্রকার সম্বন্ধেও ঠাকুর অনেক কথা বলিতেন এবং উহা লক্ষ্য করিয়া রমণী-গণের কতকগুলিকে দেবীভাবসম্পন্না বা বিদ্যাশক্তি এবং কতকগুলিকে আস্থরীভাবাপন্না বা অবিছা-অব্যবগঠন ও मंकि वनिया निर्दर्भ क्रिएजन। वनिर्दछन-ক্রিয়ার্লনে বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা-"ভোজন, নিত্রা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি বিত্যাশক্তিদিগের শক্তির নির্ণয় স্বভাবত: অল হইয়া থাকে। স্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ ও আলাপ করিতে তাঁহাদিগের প্রাণে বিশেষ উল্লাস উপস্থিত হয়। উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেরণা প্রদানপূর্বক ইহার। নীচ প্রবৃত্তি ও হীন কার্য্যের হস্ত হইতে পতিকে দর্বাদা বক্ষা করিয়া থাকেন এবং পরিণামে ঈশ্বর লাভ করিয়া যাহাতে তিনি নিজ জীবন ধন্ম করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে সর্বপ্রকারে সহায়তা প্রদান করেন। অবিভাশক্তিদিগের স্বভাব ও কার্য্য সম্পূর্ণ বিপরীত

# ठाकूदात भत्रीकाञ्चनामी ७ नदान्यनाथ

হইয়া থাকে। আহাব-নিজ্রাদি শারীরিক সকল ব্যাপার তাহাদিগের অধিক হইতে দেখা যায়, এবং তাহার স্থ্যসম্পাদন ভিন্ন অন্ত কোন বিবরে পতি যাহাতে মনোনিবেশ না করেন, তদ্বিষয়ই তাহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হয়। পতি ইহাদিগের নিকটে পারমার্থিক বিষয়ে আলাপ করিলে ইহারা ক্ষষ্ট ভিন্ন কথনও তুই হয় না।" যে ইন্দ্রিয়ন্বিশেবের সহায়ে রমণীগণ মাতৃত্বপদ-গৌরব লাভ করিয়া থাকেন, তাহার বাহ্যিক আকার হইতে অস্তরের ভোগাসক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে বলিয়া ঠাকুর কখন কখন নির্দ্দেশ করিতেন। বলিতেন, উহা নানা আকারের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কোন কোন আকার পাশব প্রবৃত্তির স্বল্পতার বিশেষ পরিচায়ক। আবার বলিতেন, যাহাদিগের পশ্চান্তাগ পিপীলিকার তায় উচ্চ তাহাদিগের অন্তরে উক্ত প্রবৃত্তি প্রবল থাকে।

ঐক্সপে শরীরের গঠনপ্রকার দেখিয়া মানবের প্রকৃতি নিরূপণ করা সম্বন্ধে কত কথা ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাহার

নরেন্দ্রের শারীরিক লক্ষণ সম্বন্ধে ঠাকরের কথা ইয়তা হয় না। লোকচরিত্র-পরিজ্ঞানের উপায়-সকলের মধ্যে অগ্যতম বলিয়া উহা তাঁহার নিকটে সর্বানা পরিগণিত হইত এবং নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সকল ভক্তকেই উহার সহায়ে তিনি স্বল্লবিস্তর পরীকা

করিয়া লইয়াছিলেন। এরপে পরীক্ষাপূর্বক সম্ভষ্ট

ইইয়া তিনি নরেক্রনাথকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোর শরীরের কল স্থানই স্থলক্ষণাক্রান্ত, কেবল দোষের মধ্যে নিল্রা যাইবার কালে নি:খাদটা কিছু জোরে পড়ে। যোগীরা বলেন, অত জোরে নি:খাদ পড়িলে অল্লায়ু হয়।"

#### শ্রীশ্রীরামক্ষালীলাপ্রসঙ্গ

২য় ও ৩য়—দামান্ত দামান্ত কার্য্যে প্রকাশিত মানদিক ভাব ও কাম-কাঞ্চনাসক্তির প্রতি লক্ষ্য রাধাই ব্যক্তিবিশেষের স্বাভাবিক

(২) সামান্ত কার্ব্যে প্রকাশিত মানসিক ভাষ দারা এবং (৩) ঐরূপ কার্য্য দারা প্রকাশিত কাম-কাঞ্চনাসক্তির তারতম্য বুবিরা অন্তরের সংখ্যার নিরূপণ প্রক্কতি-পরিজ্ঞানের দিতীয় ও তৃতীয় উপায় বলিয়া ঠাকুরের নিকটে পরিগণিত হইত। ব্যক্তিবিশেষের দক্ষিণেশরে প্রথম আগমন হইতে ঠাকুর তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয়সকল কিছুকাল পর্যান্ত নীরবে লক্ষ্য মাত্র করিয়া যাইতেন। পরে নিজ্ক মণ্ডলীমধ্যে তাহাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া যেদিন হইতে ছির করিতেন, দেদিন হইতে নানাভাবে উপদেশদানে এবং আবশ্রক হইলে কথন কথন মিট্ট তিরস্কারসহায়ে তাহাকে উক্ত দোষদকল পরিহার

করাইতে সচেট হইতেন। আবার মণ্ডলীমধ্যে গ্রহণপূর্বক সন্ন্যামী অথবা গৃহস্থ কোন্ ভাবে জীবনগঠন করিতে তাহাকে শিক্ষাপ্রদান করিবেন তদ্বিষয়ও তিনি পূর্বে হইতে স্থির করিয়া লইতেন। সেইজ্বল্য সমীপাগত ব্যক্তিকে তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করিতেন—সে বিবাহিত কি না, তাহার বাটীতে মোটা ভাতকাপড়ের অভাব আছে কি না, অথবা সে সংসার ত্যাগ করিলে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ভার লইতে পারিবে এমন কোন নিকট আত্মীয় আছে কি না।

বিভালয়ের ছাত্রদিগের উপর ঠাকুরের বিশেষ রূপা সর্বাদা লক্ষিত হইত। বলিতেন, "ইহাদিগের মন এখনও স্ত্রী-পুত্র মান-যশাদির ভিতর ছড়াইয়া পড়ে নাই, (উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে) ইহারা সহজেই যোল-আনা মন ঈশবের দিতে পারিবে।" সেইজগু

ইহাদিপের ভিতরে ধর্মভাব প্রবেশ করাইয়া দিবার তাঁহার বিশেষ
প্রয়ত্ব ছিল। নানা দৃষ্টাস্তসহায়ে তিনি তাঁহার
বালকদিশের পূর্ব্বাক্ত মত প্রকাশ করিতেন। বলিতেন, "মন
সম্বন্ধ ঠাকুরের
ধারণা
উহার সব দানাগুলি একত্র করা একপ্রকার অসম্ভব,"

—"কাটি উঠিলে পাখীকে 'রাধাক্তফ' নাম বলান তুঃসাধ্য,"—"কাঁচা
টালির উপরে গরুর খুরের ছাপ পড়িলে দহজেই মৃছিয়া ফেলা যায়,
কিন্তু টালি পোড়াইবার পরে ঐ ছাপ আর তুলিয়া ফেলা যায় না"
ইত্যাদি। ঐ কারণে সংদারানভিজ্ঞ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেই
তিনি বিশেষভাবে প্রশ্ন করিয়া তাহাদিগের মনের স্বাভাবিক গতি,
প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির দিকে তাহা ব্ঝিয়া লইতেন এবং উপযুক্ত
বৃত্তিলে তাহাদিগকে শেষোক্ত পথে পরিচালিত করিতেন।

ঐরপে কথাপ্রদক্ষে নানাভাবে প্রশ্ন করিয়া ব্যক্তিবিশেষের মনের ভাব অবগত হইয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু সে ব্যক্তি কতদুর সরল ও সত্যনিষ্ঠ, মুথে যাহা বলে কার্য্যে সে তাহার কতদুর

অনুষ্ঠান করে, বিচারপূর্ব্বক সে প্রতি কার্ব্যের সমীপাগত ভক্তগণের অনুষ্ঠান করে কি না এবং উপদিষ্ট বিষয়ের ধারণাই প্রতিকার্ঘ বা সে কতদ্র কিরপ করিয়া থাকে প্রভৃতি নানা-লক্ষ্য করা বিষয় তাহার প্রতিকার্য্যে ভল্প করিয়ো অনুসন্ধান করিতে থাকিতেন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক পূর্ব্যেক্ত বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

কয়েকদিন দক্ষিণেখনে গমনাগমন করিবার পরে জনৈক বালককে তিনি একদিন সহসা বলিয়া বসিলেন, "ভুই বিবাহ

#### <u> এতি</u>রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

কর্না কেন?" সে উত্তর করিল, "মহাশয়, মন বশীভূত হয়
নাই, এখন বিবাহ করিলে স্ত্রীর প্রতি আসক্তিতে
ঐ বিবয়ক
দৃষ্টাভানিচয়
হিতাহিত বিবেচনাশৃত্য হইতে হইবে, য়দি কথন
কামজিং হইতে পারি তথন বিবাহ করিব।" ঠাকুর
ব্ঝিলেন, অস্তরে আসক্তি প্রবল থাকিলেও বালকের মন নির্ত্তিমার্গের প্রতি আরুষ্ট হইয়াছে—ব্ঝিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,
"থখন কামজিং হইবি তথন আর বিবাহ করিবার আবশ্রকত,
থাকিবে না।"

জনৈক বালকের সহিত একদিন দক্ষিণেশ্বরে নানাবিষয়ে কথা কহিতে কহিতে বলিলেন, "এটা কি বল্ দেখি? কোমরে কিছুতেই (সর্বাদা) কাপড় রাখতে পারি না—থাকে না, কখন খুলে পড়ে গেছে জান্তেও পারি না! বুড়ো মিন্সে উলঙ্গ হয়ে বেড়াই! কিছ লজ্জাও হয় না! পূর্ব্বে প্রেকে কে দেখ্চে না দেখ্চে সে কথার এককালে ছঁশ্ থাকত না—এখন, যারা দেখে তাদের কাহারও কাহারও লজ্জা হয় বুঝে কোলের উপর কাপড়খানা ফেলে রাখি। তুই লোকের সাম্নে আমার মত (উলঙ্গ) হয়ে বেড়াতে পারিস্?" সে বলিল, "মহাশয়, ঠিক বলিতে পারি না, আপনি আদেশ করিলে বস্তাগা করিতে পারি।" তিনি বলিলেন, কৈ যা দেখি, মাথায় লাপড়খানা জড়িয়ে ঠাকুরবাড়ীর উঠানে একবার ঘুরে আয় দেখি।" বালক বলিল, "তাহা করিতে পারিব না, কিন্তু কেবলমাত্র আপনার সম্মুখে ঐরপ করিতে পারি।" ঠাকুর তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "ঐ কথা আরও অনেকে বলে—বলে, 'তোমার সাম্নে পরিধানের কাপড় ফেলিয়া দিতে লক্ষা করে না কিন্তু জপরের সামনে করে!"

ঠাকুরের বসনভাগের কথাপ্রসঙ্গে অন্য একদিনের ঘটনা আমাদিগের মনে আসিতেছে। জ্যোৎস্মা-বিধোতা-যামিনী, বোধ হয় সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া হইবে। গঙ্গার বান রাত্রে শয়ন করিবার অল্পকণ পরেই গঞ্চায় বান আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর শয্যাত্যাগপূর্বক 'ওরে, বান দেথ বি আয়' বলিয়া সকলকে ডাকিতে ডাকিতে পোন্তার উপরে ছুটিলেন এবং নদীর শাস্ত শুভ্র জলরাশি ফেনশীর্ষ উত্তাল তরকাকারে পরিণত হইয়া উন্মত্তের ক্যায় বিপরীত দিকে প্রচণ্ডবেগে আগমন-পর্মক পোন্তার উপরে লাফাইয়া উঠিতেছে দেখিয়া বালকের স্থায় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর যথন আমাদিগকে ডাকিয়া-ছিলেন তথন আমাদিগের তন্ত্রা আদিয়াছে, উহার ঘোরে উঠিয়া পরিহিত বস্তাদি সামলাইয়া তাঁহার অমুসরণ করিতে সামান্ত বিলম্ব হইয়াছিল। স্বতরাং আমরা পোন্তায় আসিয়া উপস্থিত হইতে না হইতে বান চলিয়া যাইল, কেহ উহার সামাত্র দর্শন পাইল, কেহ বা তাহাও পাইল না। ঠাকুর এতক্ষণ আপন আনন্দেই বিভোর ছিলেন, বান চলিয়া যাইলে আমাদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি রে, কেমন বান দেখ লি ?" এবং আমরা কাপড় পরিতে বান চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া বলিলেন, "দুর শালারা, তোদের কাপড় পরবার জন্ম কি বান অপেক্ষা করবে ? আমার মত কাপড় ফেলিয়া विद्या व्यामिनि ना दकन ?"

'বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে কি না', 'চাকুরী করিবি কি না'—

সকুরের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগের কেহ কেহ বলিত,

"বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই মহাশয়, কিন্তু চাকুরী করিতে হইবে।"

#### <u> শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

অশেষ স্বাধীনতাপ্রিয় ঠাকুরের নিকটে কিন্তু ঐ কথা বিষম বিদদ্শ লাগিত। তিনি বলিতেন, "যদি বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালনই

ঈশ্বরণাশুই জীবনের উদ্দেশু বৃঝিয়া সকল কর্দ্মের অমুষ্ঠান করিবি না, তবে আজীবন অপরের চাকর হইয়া থাকিবি কেন ?" বোলআনা মনপ্রাণ ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উপাসনা কর—সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মানবের তদপেক্ষা মহৎ কাণ্য অন্ত কিছুই আর হইতে পারে না এবং এরূপ কর

একাস্ত অসম্ভব বুঝিলে বিবাহ করিয়া ঈশ্বরলাভকেই জীবনের চরঃ উদ্দেশ্য স্থিরপূর্ব্বক সংপথে থাকিয়া সংসার্যাত্রা নির্ব্বাহ কর-ইহাই তাঁহার মত ছিল। সেইজন্ম আধ্যাত্মিক রাজ্যে উত্তম 🌣 মধ্যম অধিকারী বলিয়া যে-সকল ব্যক্তিকে তিনি বুঝিতে পারিতেন ভাহাদিগের কেহ বিবাহ করিয়াছে অথবা বিশেষ কারণ ব্যতীত ইতরসাধারণের ক্রায় অর্থোপার্জ্জনের জক্ত চাকুরী স্বীকারপূর্বাক বা নাম-যশের প্রত্যাশী হইয়া সংসারের অন্ত কোনপ্রকার কার্যো নিযুক্ত হইয়া নিজ শক্তি ক্ষয় করিতেছে শুনিলে তিনি প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার বালকভক্তদিগের অন্ততম জনৈক<sup>?</sup> চাকুরী স্বীকার করিয়াছে শুনিয়া তিনি তাহাকে একদিন বলিয়া-ছিলেন, "তুই তোর বুদ্ধা মাতার ভরণপোষণের জন্ত করিভেছিণ্ ভাই, নতুবা চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিস্ শুনিলে ভোর মুথ দেখিতে পারিতাম না।" অপর জনৈক<sup>২</sup> বিবাহ করিয়া কাশীপুরের বাগানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহার যেন পুত্রশোক উপস্থিত হইয়াছে এইরূপভাবে তাহার গ্রীবা ধারণপূর্বক অজ্ঞ

<sup>&</sup>gt; স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

২ ছোট নরেন্দ্র



नितक्षन सामी नितकनानकः।

রোদন করিতে করিতে বারংবার বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে ভূলিয়া যেন একেবারে (সংসারে ) ডুবিয়া যাস নি।"

বিশ্বাস ব্যতিরেকে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, নবায়ুরাগের প্রেরণায় ঐ কথার বিপরীত অর্থ গ্রহণপূর্বক আমাদিগের মধ্যে

সরল ঈশব-বিধাস ও নির্ব্ছিতা ভিন্ন পদার্থ; সদস্যিচারসম্পন্ন হইতে হইবে কেই কেই তথন যাহাতে তাহাতে এবং যাহাকে তাহাকে বিশ্বাস করিতে অগ্রসর হইত। ঠাকুরের তীক্ষ্ণান্ত তাহার উপর পতিত হইবামাত্র তিনি ঐ বিষয় ব্রিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। বাস্তবিক, বিশ্বাস-অবলম্বনে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে বলিলেও তিনি কাহাকেও কোন দিন সদসং বিচার

ত্যাগ করিতে বলেন নাই। সদস্বিচারসম্পন্ন হইয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইবে এবং ইটানিষ্ট বিচার না করিয়া সাংসারিক কোন কর্মপ্র করিতে উত্যত হইবে না, ইহাই তাহার মত ছিল বলিয়া আমাদিগের ধারণা। তাঁহার আশ্রিতবর্গের মধ্যে জনৈক একদিন দোকানীকে ধর্মতন্ত্র দেখাইয়া বাজার হইতে একখানি লোহার কড়া কিনিয়া বাটাতে প্রত্যাগমনপূর্বক দেখিলেন, দোকানী তাঁহাকে ফাটা কড়া দিয়াছে! ঠাকুর ঐ কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "(ঈশ্বর) ভক্ত হইতে হইবে বলিয়া কি নির্বোধ হইতে হইবে? দোকানী কি দোকান ফাঁদিয়া ধর্ম করিতে বিদ্যাছে যে তুই তার কথায় বিশ্বাদ করিয়া কড়াখানা একবার না দেখিয়াই লইয়া চলিয়া আসিলি? আর কখনও ঐক্বপ করিবি না। কোন প্রব্য কিনিতে হইলে পাঁচ দোকান ঘুরিয়া তাহার উচিত মূল্য

<sup>&</sup>gt; श्वामी यात्रानम, भूक्त नाम यात्रात्रमाथ ताम कोध्री

#### <u> শীশীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

জানিবি, দ্রব্যটি লইবার কালে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবি, আবার যে-সকল দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তাহার ফাউটি পর্যান্ত না গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবি না।"

ধর্মলাভ করিতে আসিয়া কোন কোন প্রকৃতিতে দয়ার ভাবটি এত অধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে যে, পরিণামে উহাই তাহার বন্ধনের এবং কথন কথন ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার কারণ হইয়া পডে। কোমলহাদয় নরনারীরই অনেক সময় প্রকৃপ হইয়া থাকে দ

ঠাকুর সেইজ্ঞ ঐরপ নরনারীকে কঠোর হইবার জ্ঞ অধিকারিভেন্নে এবং তদ্বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট্রদিগকে কোমল হইতে ঠাকুরের দরাবান ও নির্মাম হইবার সর্বাদা উপদেশ প্রদান করিতেন। আমাদিগের **जिशाम** মধ্যে জনৈকের স্বান্ধ অতি কোমল ছিল। বিশিষ্ট কারণ বিভামান থাকিলেও জাহার ক্রোধের উদয় হইতে বা তাঁহাকে রুট বাক্য প্রয়োগ করিতে আমরা কথনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিক্লন্ধ হইলেও এবং বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকিলেও মাতার চক্ষে জল দেখিতে না পারিয়া তিনি সহসা একদিন আপনাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের আশ্রয় এবং আশ্বাসবাক্যই তাঁহাকে উক্ত কর্মনিবন্ধন প্রাণে দারুণ অমুতাপ ও হতাশ ভাবের উদয় হইতে সে যাত্রায় বক্ষা করিয়াছিল। ঐরপ অয়থা কোমলতা ও দয়ার ভাব সংযত করিয়া যাহাতে তিনি প্রতি কার্য্য বিচারপূর্বক সম্পাদন করেন ভদ্বিয়ে ঠাকুরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সামাত্ত সামাত্ত বিষয়ের সহায়ে ঠাকুর কিরূপে তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদান করিতেন, তুই-একটি ঘটনার উল্লেখেই তাহা বুঝিতে

<sup>&</sup>gt; স্বামী যোগানন্দ

পারা ঘাইবে। ঠাকুরের বস্তাদি যাহাতে রক্ষিত হইত তাহাতে একটি আরম্বলা বাসা করিয়াছে, এক দিবদ দেখিতে পাওয়া গেল। 
ঠাকুর বলিলেন, "আরম্বলাটাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া মারিয়া 
ফেল্।" পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ঐরপ আদেশ পাইয়া আরম্বলাটাকে 
ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাইলেন কিন্তু না মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া 
আসিলেন। আসিবামাত্র ঠাকুর তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "কি রে, 
আরম্বলাটাকে মারিয়া ফেলিয়াছিদ্ ত ?" তিনি অপ্রতিভ হইয়া 
বলিলেন, "না মহাশয়, ছাড়িয়া দিয়াছি।" ঠাকুর তাহাতে 
তাহাকে ভৎ সনা করিয়া বলিলেন, "আমি তোকে মারিয়া ফেলিতে 
বলিলাম, তুই কিনা সেটাকে ছাড়িয়া দিলি! যেমনটি করিতে 
বলিব ঠিক সেইরপ করিবি, নতুবা ভবিহাতে গুরুতর বিষয়দকলেও নিজের মতে চলিয়া পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হইবে।"

কলিকাতা হইতে গছনার নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আদিবার কালে শ্রীযুক্ত যোগেন একদিন অন্ত এক আরোহীর দ্বারা জিজ্ঞাদিত

ধামী যোগানন্দকে ঐ বিষয়ক শিক্ষা

বাটীতে ঠাকুরের নিকটে যাইতেছেন। ঐ কথা শুনিয়াই ঐ ব্যক্তি অকারণে ঠাকুরের নিন্দা করিতে

হইয়া বলিয়াছিলেন, তিনি রাণী রাসমণির কালী-

করিতে বলিতে লাগিল, "ঐ এক ঢং আর কি;

ভাল খাচেন, গদিতে শুচেন, আর ধর্মের ভান করে বত দব ফুলের ছেলের মাথা খাচেন্" ইত্যাদি। ঐরপ কথাদকল শুনিয়া যোগেন মন্মাহত হইলেন; ভাবিলেন, তাহাকে তুই-চারিটি কথা শুনাইয়া দেন। পরক্ষণেই নিজ শাস্তপ্রকৃতির প্রেরণায় হাহার মনে হইল, ঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় পাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা

#### **এতি**রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

না করিয়া কত লোকে কত প্রকার বিপরীত ধারণা ও নিন্দাবাদ করিতেছে, তিনি তাহার কি করিতে পারেন। ঐরপ ভাবিয়া তিনি ঐ ব্যক্তির কথায় কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া মৌনাবলয়ন করিয়া রহিলেন এবং ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে ঐ ঘটনার আত্যোপাস্ত বর্ণনা করিলেন। যোগেন ভাবিয়াছিলেন, নিরভিমান ঠাকুর—যাঁহাকে স্তুতি-নিন্দায় কেছ কথন বিচলিত ইইতে দেখে নাই—ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। ফল কিন্তু অন্তর্কণ হইল। তিনি ঐ ঘটনা ভিন্ন আলোকে দেখিয়া যোগেনের ঐ বিষয়ে আচরণ সম্বন্ধ বলিয়া বসিলেন, "আমার অমধা নিন্দা করিল, আর তুই কিনা তাহা চুপ করিয়া শুনিয়া আদিলি। শান্ত্রে কি আছে জানিস্ ?—গুরুনিন্দাকারীর মাথ: কাটিয়া ফেলিবে, অথবা সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। তুই মিধ্যা রটনার একটা প্রতিবাদও করিলি না।"

ঐরপ অন্ত একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ঠাকুরের শিক্ষা ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতির কভদূর

ব্রহ্নপ ঘটনাম্বলে
নিরঞ্জনকে
ঠাকুরের
জভাশেশ
ত্তিনিয়া তিনি প্রথমে উহার তীব্র প্রতিবাদে নিযুক্ত
ভ্তিনিয়া তিনি প্রথমে উহার তীব্র প্রতিবাদে নিযুক্ত

হইলেন এবং ভাহাতেও উহারা নিরন্ত না হওয়াতে বিষম ক্রুদ হইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিয়া উহার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হুইলেন। নিরঞ্জনের শরীর বিশেষ দৃঢ় ও বলিঠ ছিল এবং তিনি

বিলক্ষণ সম্ভৱণপটু ছিলেন। তাঁহার ক্রোধদৃপ্ত মূর্ভির সম্মুখে সকলে ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল এবং অশেষ অম্পুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিন্দাকারীয়া তাঁহাকে ঐ কর্ম হইডে নিরস্ত করিল। চাকুর ঐ কথা পরে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হইতে আছে? সং বাজির রাগ জলের দাগের মত, হইয়াই মিলাইয়া য়য়। হীন্র্রির লোকে কড কি অন্তায় কথা বলে, তাহা লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ করিতে গেলে উহাতেই জীবনটা কাটাইতে হয়। ঐরপ স্থলে ভাবিবি লোক না পোক্ (কীট) এবং উহাদিগের কথা উপেক্ষা করিবি। ক্রোধের বশে কি অন্তায় করিতে উন্তত হইয়াছিলি ভাব দেখি। দাঁড়ি-মাঝিয়া ভোর কি অপরাধ করিয়াছিল য়ে, সেই গরীবদের উপরেও অত্যাচার করিতে অগ্রসর হইয়াছিল।"

পুরুষদিগের ভাষ স্ত্রীভক্তগণের সম্বন্ধেও ঠাকুর স্বাভাবিক প্রকৃতি ব্রিয়া ঐরপে উপদেশ প্রদান করিতেন। আমাদিগের

গ্রাভক্তদিগকেও ঠাকুরের ঐভ্যাবে শিক্ষাদানের

पृष्टीख

স্মরণ হয়, বিশেষ কোমলস্বভাবা কোন রমণীকে
একদিন তিনি নিম্নলিথিত কথাগুলি বলিয়া সতর্ক
করিয়া দিয়াছিলেন—"ষদি বুঝ তোমার পরিচিত
কোন বাক্তি অশেষ আয়াদ স্বীকারপ্র্বক ভোমাকে

সকল বিষয়ে সহায়তা করিলেও নিজ তুর্বল চিত্তকে

রপজ মোহ হইতে সংযত করিতে না পারিয়া তোমার জন্ম ক্টভোগ করিতেছে, দেই স্থলে তোমার কি ভাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে হইবে, অথবা কঠোরভাবে তাহার বক্ষে পদাঘাত-পূর্বক চলিয়া আসিয়া চিরকালের মত তাহার নিকট হইতে দূরে

#### <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

থাকিতে হইবে ? অতএব বুঝ, যথন তথন যেখানে সেধানে যাহাকে তাহাকে দয়া করা চলে না। দয়াপ্রকাশের একটা সীমা আছে, দেশকালপাত্রভেদে উহা করা কর্ত্তব্য।"

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গে অন্ত একটি কথা আমাদিগের মনে আসিতেছে। হরিশ বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ। বাটীতে ফুন্দরী স্ত্রী, শিশু পুত্র এক মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছিল। দক্ষিণেশরে ঠাকুরের সমীপে কয়েকবার আসিতে না আসিতে হরিশের কথা তাহার মন বিশেষভাবে বৈরাগাপ্রবণ হইয়া উঠিল। তাহার সরল স্বভাব, একনিষ্ঠা এবং শাস্তভাব দেখিয়া ঠাকুরও তাহার প্রতি প্রদন্ম হইয়া তাহাকে আশ্রয়দান করিলেন। তদবধি ঠাকুরের দেবা ও ধ্যানজপপরায়ণ হইয়া হরিশ দক্ষিণেশ্বরেই অধিকাংশ কাল কাটাইতে লাগিল। অভিভাবকদিগের ভাডনা, শশুরালয়ের সাদরাহ্বান, স্ত্রীর ক্রন্দন কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। সে কাহারও কথায় জ্রাক্ষেপ না করিয়া এক প্রকার মৌনাবলম্বনপূর্বক নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঠাকুর তাহার শাস্ত একনিষ্ঠ প্রকৃতির দিকে আমাদিগের চিত্রা-কর্ষণের জন্মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "মাত্রষ যারা, জ্যান্তে মরা-যেমন হরিশ।"

একদিন সংবাদ আসিল, সংসারের সকল কর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধনভজন লইয়া থাকাতে হরিশের বাটীর সকলে বিশেষ সম্বপ্ত হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে বছকাল না দেখিতে পাইয়া শোকে অধীরা হইয়া একপ্রকার অন্তজ্জল ত্যাগ করিয়াছে। হরিশ ঐ কথা শুনিয়া পূর্ববং নীরব রহিল। কিন্তু ঠাকুর তাহার মন

দ্বানিবার জন্ম তাহাকে বিরলে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোর স্ত্রী
অত কাতর হইয়াছে, তা তুই একবার বাটাতে যাইয়া তাহাকে
দেখা দিয়া আয় না কেন? তাহাকে দেখিবার কেহ নাই
বলিলেই হয়, তাহার উপরে একটু দয়া করিলে
'দয়প্রকাশের
স্থান উহা নহে
দয়াপ্রকাশের স্থান উহা নহে। ঐ স্থলে দয়া
করিতে যাইলে মায়ামোহে অভিভূত হইয়া জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য
ভূলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আপনি ঐরপ আদেশ করিবেন না।"
ঠাকুর তাহার ঐ কথায় পরম প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং তদবধি
হরিশের ঐ কথাগুলি মধ্যে মধ্যে আমাদিগের নিকটে উল্লেখ
করিয়া তাহার বৈরাগ্যের প্রশংসা করিভেন।

ঐরপে সামান্ত সামান্ত দৈনিক কার্য্যসকলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগের অন্তরের দোষ-গুণ পরিজ্ঞাত হইবার বিষয়ে ঠাকুরের

সম্বন্ধে বহু দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।
দৈনিক সামাশ্র নিরঞ্জনকে অধিক পরিমাণে ম্বত ভোজন করিতে
কার্যাসকল
দেখা বলিয়াছিলেন, "অত যি থাওয়া!—শেষে
কিলা করিয়া
বিভিন্ন ব্যক্তিকে কি লোকের ঝি বউ বার করবি?" জনৈক অধিক
উপদেশপ্রদান নিত্রা যাইত বলিয়া কিছুকাল ঠাকুরের অসস্ভোষ-

ভাজন হইয়াছিল। চিকিৎসাশাত্ত্ব-অধ্যয়নের বোঁকে পড়িয়া জনৈক তাঁহার নিষেধ অবহেলা করায় বলিয়া-ছিলেন, "কোথায় একে একে বাসনা ত্যাগ করিবি ভাহা নহে,

> ছরিশের মাতা জীবিতা ছিলেন না, বোধ হয় সেইজক্ষ ঠাকুর ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

#### **নি ত্রীরামকুফলীলাপ্রস**ক

বাসনা-জালের বৃদ্ধি করিতেছিস্, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি-লাভ আর কেমন করিয়া হইবে।" প্রসঙ্গান্তরে এরপ অনেক দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বের সময়ে সময়ে পাঠকের নয়নগোচর করিয়াছি, স্বতরাং ঐ বিষয়ে অধিক কথা এখানে নিস্প্রয়োজন।

আছিত ব্যক্তিগণের স্বাভাবিক প্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত উপায়সকলের সহায়ে পরিজ্ঞাত হইয়া উহার দোষভাগ ধীরে ধীরে পরিবর্তনের চেষ্টামাত্র করিয়া ঠাকুর ক্ষাস্ত হইতেন না—কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য কতদ্র সংসিদ্ধ হইল তদ্বিয় বারংবার অহুসন্ধান করিতেন। তদ্ভিন্ন ঐরপ কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে এক বিশেষ উপায় সর্বাদা অবলম্বন করিতে দেখা যাইত। উপায়টি ইহাই—

৪র্থ—ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার নিকটে প্রথম আসিবার কালে যে শ্রন্ধা বা ভক্তিভাবের প্রেরণায় উপস্থিত হইড, সেই ভাবটি দিন

(৪) উাহাতে সর্বন্দ্রেন্ত আধ্যা-দ্মিক প্রকাশ উপলব্ধি করিবার দিকে ব্যক্তিবিশেষ কডদুর অগ্রসর

ঠাকুরের তাহা লক্ষ্য করা দিন বন্ধিত হইতেছে কি না তৰিষয় অন্নস্থান করা ঠাকুরের রীতি ছিল। ঐ বিষয় জানিবার জন্ম তিনি কথন কথন নিজ আধ্যাত্মিক অবস্থা বা আচরণবিশেষের সহজে ঐ ব্যক্তি কতদ্র কিরপ ব্যাতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, কথন বা তাঁহার সকল কথায় সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসন্থাপন করে কি না তাহা লক্ষ্য করিতেন, আবার কথন বা নিজ সক্ষমধাস্থ যে-সকল ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে মিলিত হইলে তাহার ভাব গভীরতা প্রাপ্ত হইবে

ভাহাদিগের সহিত ভাহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া প্রভৃতি নানা

উপায়ে তাহাকে সহায়তা করিতেন। ঐরপে যতদিন না ঐ ব্যক্তি লন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণায় তাঁহাকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত ততদিন পর্যান্ত তিনি তাহার ধর্মলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিম্ভ হইতে পারিতেন না।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিতে পাঠক বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বল্প চিস্তার ফলে বুঝিতে পারা যায় উহাতে বিস্ময়ের কারণ

শেষোক্ত উপায়ের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের আধ্যান্থ্যিক উন্নতির পরিমাণ নির্ণয় ঠাকুরের পক্ষে যে কিছুমাত্র নাই তাহা নহে, কিছু ঐরপ করাই 
ঠাকুরের পক্ষে নিতান্ত যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক 
ছিল। বুঝিতে পারা যায়, তিনি আপনাতে অদৃষ্টপূর্ব আধ্যাত্মিকতা-প্রকাশের কথা সত্যসত্য 
জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ঐরপ 
আচরণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। 'লীলাপ্রসক্ষে'র অন্তর আমরা পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াদ 
পাইয়াছি, দীর্ঘকালব্যাপী অলৌকিক তপস্যা ও

ধ্যানসমাধিসহায়ে ঠাকুরের অন্তরে অভিমান-অহকার সর্কথা বিনষ্ট হইয়া যথন তাঁহার ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবন। এককালে তিরোহিড হইয়াছিল তথন অথগু স্মৃতি ও অনস্ত জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করাইয়াছিল—ভাঁহার শ্রীরননাশ্রমে যেরপ অভিনব আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, দংসারে ঐরপ ইভিপূর্কে আর কথনও কুত্রাপি হয় নাই। স্কৃতরাং ঐ কথা যথাযথ শ্বদয়ক্ষম করিয়া উক্ত আদর্শের আলোকে যে ব্যক্তিনিক জীবন গঠন করিতে প্রয়াস পাইবে তাহারই বর্ত্তমান মুদ্রে

### **শ্রিশ্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ স্থাম ও সহজ্ঞদাধ্য হইবে, এবিষয়ে তাঁহাকে স্বতঃ বিশ্বাসন্থাপন করিতে হইয়াছিল। ঐ জন্ম সমীপাগত ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয় ব্রিয়াছে কি না এবং ভংপ্রদশিত মহত্বদার ভাবাশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনগঠনে সচ্চেই হইয়াছে কি না তদ্বিষয় তিনি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

অস্তবের পূর্ব্বোক্ত ধারণা ঠাকুর নানাভাবে আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতেন। বলিতেন, "নবাবী আমলের মূলা বাদশাহী আমলে চলে না", "আমি যেরূপে বলিতেছি দেইরূপে যদি চলিয়া যাস্, তাহা হইলে দোজাস্থজি গস্তব্য স্থলে পৌছাইয়া যাইবি", "যাহার শেষ জন্ম—যাহার সংসারে পুনংপুনং আগমনের ও জন্মরূপের শেষ হইরাছে, দেই ব্যক্তিই এখানে আসিবে এবং এখানকার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে," "তোমার ইট্ট (উপাশ্ত দেব) (আপনাকে দেখাইয়া) ইহার ভিতরে আছেন, ইহাকে ভাবিলেই তাঁহাকে ভাবা হইবে।" —ইত্যাদি।

আভিতিগণের অন্তরে পূর্ব্বোক্ত ভাবের উদয় হইয়া দিন দিন উহা দৃচ্প্রতিষ্ঠ হইতেছে কি না তিহিষয় ঠাকুর কিরূপে অন্বেষণাদি করিতেন ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন—

ঠাকুরের পুণাদর্শন ও অহেতৃকী কুপালাভ করিবার বাঁহাদের নোভাগ্য হইয়াছিল তাঁহারা প্রত্যেকেই বিদিত আছেন, তিনি

ঠাকুরের এই কণার বিভারিত আলোচনা আমরা 'গুরুভাব—উত্তরার্জ'
 -দীবক গ্রন্থের চতুর্ব অধ্যায়ে করিয়াছি।

তাহাদিগকে বিরলে অথবা হই-চারি জন ভজের সম্মুথে সময়ে সময়ে সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, "আছা, আমাকে ভোমার কি

'আমাকে কি ম্বান ভব্ সাকরের এই প্রশ্নে নানা ভক্তের নানা মত প্ৰকাশ

बत्न इम्र वन प्रिथि ?" पिक्स्पियद किছुकान भवन-পূৰ্বক তাঁহার সহিত সম্বন্ধ কিঞিৎ ঘনিষ্ঠ হইবার পরেই সচরাচর ঐ প্রশ্নের উদয় হইত। তাহা বলিয়া প্রথম দর্শনে অথবা উহার স্বল্পকাল পরে ঐ

প্রশ্ন তিনি যে কাহাকেও কথন করেন নাই, তাহা

নহে। যে-সকল ভক্তের আগমনের কথা তিনি তাহাদিগের আসিবার বছপুর্বে যোগদৃষ্টিসহায়ে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, ভাহারা কেহ কেহ আদিবামাত্র তিনি ঐরপ প্রশ্ন করিয়াছেন, আমরা জ্ঞাত আছি। এরপে পৃষ্ট হইয়া তাঁহার আঞ্রিভগণের প্রত্যেকে তাঁহাকে কত প্রকার উত্তর প্রদান করিত, তাহা বলিবার নহে। কেহ বলিত, 'আপনি যথার্থ সাধু'—কেহ বলিত, 'যথার্থ ঈশ্বরভক্ত'—কেহ 'মহা পুরুষ'—কেহ 'নিদ্ধপুরুষ'—কেহ 'ঈশ্বরাবভার'—কেহ 'স্বয়ং শ্রীচৈতন্ত্র'—কেহ 'সাক্ষাৎ শিব'—কেহ 'ভগবান' ইত্যাদি। ব্রাক্ষ-শ্মাজপ্রত্যাগত কেহ কেহ—যাহারা ঈশ্বরের অবতারত্বে বিশ্বাস্বান ছিল না—বলিয়াছিল, "আপনি এক্সফ, বুদ্ধ, ঈশা ও এচৈতত্যপ্রমুখ च्छा धनी मिर्लय नम्जूना जेयदा श्रीक ।" आवाद शृष्टी नश्मी वनशी উইলিয়মদ শামক এক বাজি এরপে জিজ্ঞাদিত হইয়া তাঁহাকে

১ আমরা বিশ্বক্তহত্তে গুনিরাছি, এই ব্যক্তি কয়েকবার ঠাকুরের নিকটে গ্ৰনাগ্ৰমৰ কবিবার পরেট ভাছাকে ঈশবাবতার বলিয়া দ্বির কবিয়াছিলেন একং ভাগার উপদেশে সংসারজ্ঞাগ করিরা পঞ্জাবপ্রদেশের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় গিরির কোন স্থলে তপ্রভাদিতে নিযুক্ত হইয়া শরীরপাত করিয়াছিলেন।

#### **ত্রিত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

'নিত্যচিন্নয়বিগ্রহ ঈশরপুত্র ঈশামিন' বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। উত্তরদাতাগণ ঠাকুরকে কতদ্র ব্ঝিত বলিতে পারি না, কিন্তু ঐ সকল বাক্যদারা তাঁহার সম্বন্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গের সম্বন্ধে নিজ নিজ মনোভাব যে যথাযথ ব্যক্ত করিত, তাহা বলা বাহুল্য। ঠাকুরও তাঁহাদিগের ঐ প্রকার উত্তরসকল পূর্ব্বোক্ত আলোকে দেখিয়া যাহার যে প্রকার ভাব তাহার প্রতি সেই প্রকার আচরণ ও উপদেশাদি প্রদান করিতেন করেণ ভাবময় ঠাকুর কথনও কাহারও ভাব নষ্ট না করিয়া উহার পরিপুষ্টিতে যাহাতে সেই ব্যক্তি দেশকালাতীত সত্যম্বরূপ শ্রীভগবানের উপলব্ধি করিতে পারে তদ্বিষয়ে সর্বাদা সহায়তা করিতেন। তবে উত্তরদাতা তাঁহার প্রশ্নে আপন অন্তরের ধারণা প্রকাশ করিতেছে অথবা অপরের দারা প্রণোদিত হইয়া কথা কহিতেছে এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত।

পূর্ণ ই যথন ঠাকুরের নিকটে প্রথম আগমন করে তথন ভাহাকে
নিতান্ত বালক বলিলেই হয়। বোধ হয়, ভাহার বয়স তথন
ব বিষয়ক
১ম দৃষ্টান্ত ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র, বিভাসাগর
ভক্ত পূর্ণচন্ত ও
মহাশয়ের হারা সংস্থাপিত শ্রামবান্ধারের বিভালয়ে
'ছেলেগরা মাষ্টার'
প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং
বালকদিগের মধ্যে কাহাকেও স্বভাবতঃ ঈশ্বরাম্বরাগী দেখিতে
পাইলে দক্ষিণেশরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া আসিতেছিলেন।
ক্রিপে তেজ্কচন্দ্র, নারায়ণ, হরিপদ, বিনোদ, (ছোট) নরেন, প্রমধ

<sup>&</sup>gt; পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ



পুণ ১ स (धार

পেল্টু) প্রভৃতি বাগবাজার-অঞ্চলের অনেকগুলি বালককে তিনি
একে একে ঠাকুরের আশ্রাম্মে লইয়া আসিয়াছিলেন। ঐজ্ঞা
আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ রহস্ত করিয়া তাঁহাকে 'ছেলেধরা
মাষ্টার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিত এবং ঠাকুরও উহা শুনিয়া কথন
কথন হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "তাহার ঐ নাম উপযুক্ত
হইয়াছে।" বিভালমের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াইবার কালে পূর্ণের
হলন স্বভাব ও মধুর আলাপে তাঁহার চিত্ত একদিন আরুষ্ট হইল
এবং উহার অনতিকাল পরেই তিনি ঠাকুরের সহিত বালকের
পরিচয় করাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। বন্দোবস্ত গোপনেই
করা হইল। কারণ পূর্ণের অভিভাবকেরা বিশেষ কড়া মেজাজের
লোক ছিলেন—ঐ কথা জানিতে পারিলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়
পক্ষেরই লাঞ্চিত হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল। অতএব যথাসময়ে
বিভালয়ে আসিয়া পূর্ণ গাড়ী ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বে চলিয়া যাইয়া
য়্বলের ছুটি হইবার পূর্বেই প্রত্যাগমনপূর্বক অন্তদিনের ভায়
বার্টাতে ফিরিয়া গিয়াছিল।

পূর্ণকে দেখিয়া ঠাকুর সেদিন বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন
পূর্ণর আগমনে
গার্করের প্রীতিও যোগাদি করাইয়া দিয়া ফিরিবার কালে বলিয়া
লহার উচ্চাধিকার দিয়াছিলেন, "তোর যথনই স্থবিধা হইবে চলিয়া
শংক কথা আদিবি, গাড়ী করিয়া আদিবি, যাডায়াতের ভাড়া
এখান হইতে দিবার বন্দোবস্ত থাকিবে।" পরে আমাদিগকে
বিলয়াছিলেন, "পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্তণী আধার—নরেক্রের
(যামী বিবেকানন্দের) নীচেই পূর্ণের ঐ বিষয়ে স্থান বলা বাইতে

#### ঞী শ্রীরামক্ষলীলাপ্রসক

পারে! এথানে আদিয়া ধর্মলাভ করিবে বলিয়া যাহাদিগকে বহুপূর্বে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে দেই থাকের (শ্রেণার) ভক্তসকলের আগমন পূর্ণ হইল—অতঃপর ঐরপ আর কেহ এথানে আদিবে না।"

পূর্ণেরও দেদিন অপূর্ব্ব ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত সম্বন্ধবিষয়ক পূর্বব্যতি জাগরিত হইয়া তাহাকে এককালে

পূর্ণের সহিত ঠাকুরের সঞ্চেষ আচরণ স্থির ও অন্তম্ম্ বী করিয়া দিয়াছিল এবং তাহার তুনয়নে অজম আনন্দধারা বিগলিত হইয়াছিল। অভিভাবকদিগের ভয়ে বহু চেষ্টায় আপনাকে

শামলাইয়া ভাহাকে দেদিন বাটীভে ফিরিতে

হইমাছিল। তদবধি পূর্ণকে দেখিবার এবং খাওয়াইবার জ্ঞা ঠাকুরের প্রাণে বিষম আগ্রহ উপস্থিত হইমাছিল। স্থবিধা পাইলেই তিনি নানাবিধ খাগ্যস্ত্রব্য তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন এবং যে ব্যক্তি উহা লইয়া যাইত তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন, সে যেন লুকাইয়া ঐ সকল তাহার হস্তে দিয়া আসে, কারণ, বাটাতে ঐ কথা প্রকাশ হইলে তাহার উপর অভ্যাচার হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ণের সহিত দেখা করিবার আগ্রহে আমরা ঠাকুরকে সময়ে সময়ে দরদরিত ধারে চক্ষের জল ফেলিতে দেখিয়াছি। তাঁহার

ঠাকুরের পূর্ণকে দেখিবার আগ্রহ ও ভাহার সহিত বিভীয়বার সাক্ষাৎকালে বিক্ষাসা— এরপ আচরণে আমাদিগকে বিশ্বিত হইতে দেখিরা তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "পূর্ণের উপরে এই টান্ (আকর্ষণ) দেখিয়াই তোরা অবাক্ হয়েছিন, নরেল্রের (বিবেকানন্দের) জন্ম প্রথম প্রথম প্রাণ বেরপ ব্যাকুল হইত ও যেরপ ছটফট করিতাম,

'আমাকে তোর তাহা দেখিলে না জানি কি হইতিস্!" সে যাহা
কি মনে হয়?' হউক, পূর্ণকৈ দেখিবার জন্ম ব্যাকুল হইলেই ঠাকুর
এখন হইতে মধ্যাহে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং
বাগবাজারে বলরামবস্থর ভবনে অথবা তদগুলের অন্ম কোন ব্যক্তির
বাটাতে উপস্থিত হইয়া সংবাদ প্রেরণপূর্বক তাহাকে বিভালয়
হইতে ভাকাইয়া আনিতেন। ঐরপ কোন স্থলেই পূর্ণ ঠাকুরের
পূণ্যদর্শন দিতীয়বার লাভ করিয়াছিল এবং সেদিন সে এককালে
আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। ঠাকুর সেদিন স্লেহময়ী জননীর ছায়
তাহাকে স্বহস্তে ধাওয়াইয়া দিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
"আমাকে তোর কি মনে হয়, বল দেখি?" ভক্তিগদগদ হাদয়ের
অপুর্বব প্রেরণায় অবশ হইয়া পূর্ণ উহাতে বলিয়া উঠিয়াছিল,
"আপনি ভগবান—সাক্ষাৎ ঈশ্বর!"

বালক পূর্ণ দর্শনমাত্রেই যে তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, একথা জানিয়া ঠাকুরের দেদিন বিশ্বয় ও আনন্দের অবধি ছিল না। তিনি তাহাকে সর্ব্বাস্তঃ-করণে আশীর্বাদপূর্বক শক্তিপৃত মন্ত্রসহিত সাধনরহস্তের উপদেশ

পূর্ণের **উত্তরে** ঠাকুরের **আনন্দ** ও তা**হাকে** উপদেশ করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনপূর্বক আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, পূর্ণ ছেলেমামুষ, বৃদ্ধি পরিপক হয় নাই, সে কেমন করিয়া ঐ কথা বৃষ্ধিল বল দেখি ? আরও কেহ

কেং দিব্য সংস্থারের প্রেরণায় পূর্ণের মত ঐ প্রশ্নের ঐরূপ উত্তর
দিয়াছে! উহা নিশ্চয় পূর্বজন্মকত সংস্থার। ইহাদিগের শুদ্ধ শাত্তিক অস্তরে সত্ত্যের ছবি স্বভাবতঃ পূর্ণপরিক্ষৃট হট্যা উঠে!"

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস**ন্ধ

ঘটনাচক্রে পূর্ণকে দারপরিগ্রহ করিয়া সাধারণের স্থায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল—কিন্তু তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে

যাহারা সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহারা সকলেই তাহার
সংসারী পূর্ণের
মহম্ম
অলৌকিক বিখাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, সাধনপ্রিয়তা,
নিরভিমানিতা ও সর্ব্বপ্রকারে আত্মত্যাগের সম্বন্ধে
একবাকো সাক্ষাপ্রদান করিয়া থাকে।

আশ্রিত ভক্তগণকে পূর্ব্বোক্তভাবে প্রশ্ন করা বিষয়ে আর একটি দিতীয় দৃষ্টান্তন দৃষ্টান্তের আমরা এখানে উল্লেখ করিব। দক্ষিণেখরে বৈকৃষ্ঠনাথকে আগমনের স্বল্পকাল পরে আমাদিগের স্থপরিচিত গিহুরের ঐ জনৈক ব্যক্তিকে ঠাকুর একদিবদ নিজ গৃহস্থিত ভাষার উত্তর মহাপ্রভুর সন্ধীর্ত্তনের ছবিখানি দেখাইয়া বলিলেন, "সকলে কেমন ঈশ্বয়ীয় ভাবে বিভোর হয়েছে দেখ ছিল ?"

ঐ ব্যক্তি—ওরা সব ছোট লোক, মহাশয়।

ঠাকুর—সে কিরে? ও কথা বল্তে আছে!

ঐ ব্যক্তি—হাঁ মহাশয়, আমার নদীয়ায় বাড়ী, আমি জানি বইুম ফাইুম ছোটলোকে হয়।

ঠাকুর—তোর নদীয়ায় বাড়ী, তবে তোকে আর একটা প্রণাম। প আচ্ছা, রাম প্রভৃতি (আপনাকে দেখাইয়া) ইহাকে অবতার বলে, তোর কি মনে হয়, বল দেখি ?

ঐ ব্যক্তি—তারা ত ভারি ছোট কথা বলে, মহাশয়।

> কাহারও সহিত্ত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাহাকে প্রণাম কর। ঠাকুরের রীতি ছিল। এই ব্যক্তিকে ইতিপুর্বে ঐক্প করিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় প্রণাম করিবার সময় তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

ঠাকুর—সে কিরে? ভগবানের অবতার বলে, আর তুই বলচিস ছোট কথা বলে!

ঐ ব্যক্তি—হাঁ মহাশয়, অবতার তো তাঁর (ঈশবের) অংশ, আমার আপনাকে সাক্ষাৎ শিব বলিয়া মনে হয়।

ठाकूत-वनिम किरत ?

ঐ ব্যক্তি—ঐরপ মনে হয়, তা কি করবো, বলুন ? আপনি
শিবের ধ্যান করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নিত্য চেষ্টা করিলেও উহা
কিছুতেই পারি না! ধ্যান করিতে বসিলেই আপনার প্রসন্ন
ম্থখানি সম্মুথে জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে, উহাকে সরাইয়া শিবকে
কিছুতেই মনে আনিতে পারি না, ইচ্ছাও হয় না। স্থতরাং
আপনাকে শিব বলিয়া ভাবি।

ঠাকুর—( হাসিতে হাসিতে ) বলিস্ কিরে ! আমি কিন্তু জানি, আমি তোর একগাছি ছোট কেশের সমান ( উভয়ের হাস্ত )। যাহকু, তোর জন্ম বড় ভাবনা ছিল, আজ নিশ্চিস্ত হইলাম।

শেষোক্ত কথাগুলি ঠাকুর কেন বলিলেন, তাহা ঐ ব্যক্তি তথন বৃঝিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। আমাদিগের জানা আছে, ঐরপ স্থলে ঠাকুর প্রসন্ধ হইয়াছেন—এই কথা বৃঝিয়াই আমাদিগের প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং তাঁহার ঐরপ কথাসকল বৃঝিবার প্রবৃত্তি থাকিত না! এখন বৃঝিতে পারি, তাঁহাকে সর্বপ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে জ্ঞানিয়াই ঠাকুর ঐ ব্যক্তিকে ঐ দিবস ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

আত্রিত ভক্তগণ তদীয় সর্বপ্রকার আচরণ তম্ম তম্ম ভাবে লক্ষ্য করিয়া ব্যায়া স্থায়া যাহাতে তাঁহাকে এরণে গ্রহণ করে তজ্জ্য

#### **बिबिदामक्यक्तीमाध्यमक**

ঠাকুরের বিশেষ প্রযত্ন ছিল। কারণ প্রায়ই তিন্সি আমাদিগকে বলিতেন, "সাধুকে দিনে দেখিরি, রাজে দেখিরি, বাজে দেখিরি, বাজার মিল নাই তবে সাধুকে বিশ্বাস করিবি।" সাধু অপরকে যাহা ভাহাকে বিষাস শিক্ষা দেয় স্বয়ং ভাহা অফুষ্ঠান করে কি না ভাষিক্ষ করিতে নাই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্বনা উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন—কথায় এবং কার্য্যে, মন ও মুগে যাহার মিল নাই, ভাহার কথায় কথনও বিশ্বাস করিতে নাই। এ

প্রদক্ষে একটি গল্পও তাঁহাকে কখনও কখনও বলিতে শুনিয়াছি।

কোন ব্যক্তির স্বল্পবয়স্ক পুত্র সর্বাদা অজীর্ণরোগে কট পাইত। পিতা তাহার চিকিৎসার জন্ম তাহাকে গ্রামান্তরে এক বিখ্যাত देवरणत निक्षे धकामिन नहेशा याहेन। देवण ঐ বিষয়ে বালককে পরীক্ষাদি করিয়া ভাহার রোগনির্ণয় ঠাকরের গল—বৈতা ও कतिलान, किन्द्र खेशध्य वावष्टा मिनिन ना कतिश অহুত্ব বালক **जाहादक भत्रमिवम भूनताम् व्यामिएक विमालन।** পিতা পুত্ৰকে লইয়া এদিন উপস্থিত হইলে বৈছ বালককে বলিলেন, "তুমি গুড় থাওয়া পরিত্যাপ কর, তাহা হইলেই সারিয়া যাইবে, खेयध थाहेवात প্রয়োজন নাই।" পিতা একথা শুনিয়া বলিল, "মহাশয়, ঐকথা ত কাল বলিলেই পারিতেন; তাহা হইলে এতটা কষ্ট করিয়া আজি এতদুর আদিতে হইত না!" বৈছ তাহাতে বলিলেন, "কি জান, কলা আমার এখানে কয়েক কলসি গুড় ছিল-**टिन्थिया इंटिंग प्राप्त कान यनि वानकटक ७५ श**ेटेट्फ निरम् ক্রিডাম, তাহা হইলে সে ভাবিত, ক্রিরাজ লোক মন্দ নয়, নিজে এত গুড় থাইতেচে আর আমাকে কি না গুড় থাইতে নিষেধ

বরিতেছে। ঐক্রপ ভাবিরা সে আমার কথায় শ্রন্ধা করা দৃক্তে থাকুফ কিছুমাত্র:বিশাস করিত না। সেজন্ম গুড়ের কলসি সরাইবার। পূর্বে তাহাকে ঐকথা বলি নাই।"

ঠাকুরের ঐরপ শিক্ষার প্রেরণায় আমরা সকলে তাঁহার আচরণসমূহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম। কেহ কেহ আবার উহার
ভঙ্জণণের প্রভাবে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেও পশ্চাৎপদ হইড
হারুরকে না! ফলে দেখা গিয়াছে, নিজ নিজ বিখাসভক্তি
পরীক্ষা
বৃদ্ধির জন্ম সরলাস্তঃকরণে আমরা তাঁহার উপরে যে
যাহা আবদার-অত্যাচার করিয়াছি, সে সকলই তিনি প্রসন্তমনে
সন্থ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত দৃষ্টাস্তপাঠে পাঠকের ঐ কথা সম্যক্
রদয়ক্ষম হইবে।

যোগানন্দ স্বামিজীর সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে গাঠককে বলিয়াছি। ঘটনাটি তাঁহাকে লইয়াই হইয়াছিল এবং তাহারই নিকটে আমরা পরে শ্রবণ করিয়াছিলাম। শ্রীযুত যোগানন্দের পরিচয় সংক্ষেপে পাঠককে প্রথমে প্রদানপূর্বক আমরা উহা বলিতে প্রবৃত্ত হইব। যোগানন্দের বাগানন্দ পূর্বনাম যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ছিল। স্থবিখ্যাত সাবর্গ চৌধুরীদের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। পিতা নবীনচন্দ্র এককালে ধনাচ্য জমিদার ছিলেন এবং প্রক্রান্ত্রন্দের গ্রামেই বাস করিতেছিলেন। যোগীন্দ্রের বাল্যকালে—এবং তৎপূর্ব্বে তাঁহার বাসভ্বন ভারত-ভাগবতাদি গ্রহণাঠে, পূজা ও কীর্ত্তনাদিতে সর্ব্বান মুখরিত থাকিত। ঠাকুর বিলতেন, সাধনকালে তিনি বহুবার ঐ ভবনে হরিকথা ভনিতে

#### ত্রীত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

নিয়াছিলেন এবং কর্ত্তাদিগের কাহারও কাহারও সহিত পরিচিত্ত ছিলেন। কিন্তু যোগীন্দ্র কৈশোরকাল অতিক্রম করিতে না করিতে গৃহবিসম্বাদ এবং অহা নানা কারণে তাঁহাদিগের অধিকাংশ সম্পত্তি নষ্ট হইয়া চৌধুরীবংশীয়েরা দিন দিন নিঃশ্ব হইয়াছিলেন।

যোগীন্দ্র বাল্যকাল হইতেই ধীর, বিনয়ী ও মধুরপ্রকৃতিসম্পর ছিলেন। অসাধারণ শুভ সংস্কারসকল লইয়া তিনি সংসারে জন্ম

পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সংদ্ধ যোগীল্রের পুণ্য বাল্যকালে তাঁহার সর্বাদা মনে হইত তিনি সংশারসমূহও বৃদ্ধিমন্তা পৃথিবীর লোক নহেন, এখানে তাঁহার আবাস

নহে, অতি দ্বের কোন এক নক্ষত্রপুঞ্জে তাঁহার ঘথার্থ আবাস এবং দেখানেই তাঁহার পূর্বপরিচিত সঙ্গীসকল এখনও বহিয়াছে! আমরা তাঁহাকে কখনও ক্রোধ করিছে দেখি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমাদিগের ভিতর যদি কেহ সর্বতোভাবে কামজিং থাকে ত সে যোগীন।" সরলভাবে সকলকে বিশ্বাস করিবার জন্ম ঠাকুরের নিকটে কখন কখন তিরস্কৃত হইলেও যোগীক্র নির্বোধ ছিলেন না এবং সর্বলা শান্তভাবে নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার বিচারশীল মন সকলের সকল কার্য্য লক্ষ্যপূর্বক তাহাদিগের সম্বন্ধে যে সকল মতামত স্থির করিছ তাহা সত্য ভিন্ন প্রায় মিথ্যা হইত না। সেইজন্ম যোগীক্রের বৃদ্ধিমান বলিয়া একটু অহকার ছিল বলিয়া বেগধ হয়।

দক্ষিণেশ্বে বসবাস থাকায় যৌবনে পদার্পণ করিছে না করিছে যোগীন ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্ত হইয়াছিলেন। প্রথম আগমন দিবসে ঠাকুর ইহাকে দেখিয়া ও ইহার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রীয

হইয়াছিলেন এবং ব্ঝিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে ধর্মলাভ করিতে গানুরের কথা— আসিবে বলিয়া যে-সকল ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীক্ষগন্মাতা গোগীল্র তাঁহাকে বহুপূর্বে দেখাইয়াছিলেন, যোগীন কেবল-স্বরকোটী ভক্ত মাত্র তাঁহাদিগের অক্তম নহেন, কিন্তু যে ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে স্বরকোটী বলিয়া জগদম্বার কুপায় তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগেরও অক্ততম।

আমরা অন্তত্ত বলিয়াছি মাতার করুণ ক্রন্দনে যোগীন সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বে সহসা বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "বিবাহ

যোগীন্দের বিবাহ,
মনন্তাপ ও
ঠাকুরের নিকটে
গমনে বিরত
হওরার ঠাকুরের
কৌশলপূর্বক
তাহাকে আনয়ন
ও সান্তনা

করিয়াই মনে হইল ঈশ্বরলাভের আশা করা এখন বিড়ম্বনামাত্র; যে ঠাকুরের প্রথম শিক্ষা কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ তাঁহুার কাছে আর কিসের জন্ম যাইব; হাদয়ের কোমলতায় জীবনটা নষ্ট করিয়াছি, উহা আর ফিরিবার নহে; এখন যত শীদ্র মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল। পূর্ব্বে ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যাইতাম, ঐ ঘটনার পরে এককালে যাওয়া বন্ধ করিলাম এবং দাকল হতাশ ও মন্তাপে দিন কাটাইতে

লাগিলাম। ঠাকুর কিন্তু ছাড়িলেন না। বারংবার লোক প্রেরণ করিয়া ভাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন এবং ভাহাতেও যাইলাম না দেখিয়া অপূর্ব্ধ কৌলল অবলম্ব করিলেন। কালীবাটার এক ব্যক্তি কোন তার করে করিয়া দিবার নিমিত্ত আমাকে বিবাহের পূর্বেক্রেক্টি মুন্র দিবাছিলেন। তারটির মূল্য প্রদান করিয়া তুই-চারি আনা পয়সা উদ্ভ হইয়াছিল। তারটি লোক মারফত ভাহাকে পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছিলাম উদ্ভ পয়সা শীঘ্র পাঠাইতেছি।

#### **ন্ত্রী**ন্ত্রীরামকুফলীলাপ্রসক

ঠাকুর উহা জানিতে পারিয়া একদিন কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্বক আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'তুই কেমন লোক? লোকে জিনিস কিনিতে দিলে তাহার হিদাব দেওয়া, বাকি পয়সা ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, কবে দিবি তাহার একটা সংবাদ পাঠান পর্যান্ত নাই !' ঐ কথায় আমার হৃদয়ে বিষম অভিমান জাগিয়া উঠিল; ভাবিলাম, ঠাকুর আমাকে এতদিন পরে জ্যাচোর মনে করিলেন! থাক, আজ কোনরূপে যাইয়া এই গগুগোল মিটাইয়া দিয়া আদিব: পরে কালীবাড়ীর দিক আর মাড়াইব না। হতাশ, অমুতাপ, অভিমান, অপমানাদি নানা ভাবে মৃতকল্প হইয়া অপরায়ে कानीवाफ़ीटक यारेनाम। मृत रहेटक दमिशटक भारेनाम, ठाकूत পরিধানের কাপড়থানি বগলে ধারণ করিয়া গুহের বাহিরে আসিয়া ষেন ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বেগে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'বিবাহ করিয়াছিস, তাহাতে ভয় कि ? এখানকার কুপা **थाकि**লে नाथ টা বিবাহ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না; যদি সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে চাস ভাহা হইলে ভোর স্ত্রাকে একদিন এখানে লইয়া আসিস— ভাহাকে ও ভোকে সেইরূপ করিয়া দিব; আর যদি সংসারত্যাগ क्रिया क्रेश्वतनाञ्च क्रिएक हाम, लार्ग इट्टान लाहारे क्रिया फिर।' অর্দ্ধবাহ্বদশায় অবস্থিত ঠাকুরের ঐ কথাগুলি একেবারে প্রাণের ভিতরে স্পর্শ করিল এবং ইতিপূর্কের হড়াশ অন্ধকার কোথায় অন্তহিত হইয়া গেল! অঞ্পূর্ণনয়নে তাঁহাকে প্রণাম ২করিলাম। তিনিও সম্বেহে আমার হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত হিদাব ও উদ্ভ পয়দার কথা যখন তুলিতে যাইলাম

তথন সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।" গৃহত্যাগী উদাদীনের ভাব লইয়া যোগীন্দ্র সংসারে আসিয়াছিলেন, বিবাহ করিয়াও তাঁহার ঐভাব কিছুমাত্র পরিবর্তিত হইল না। পুর্বের ভার ঠাকুরের দেবায় ও আশ্রয়েই তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। পুত্রকে বিষয়-বর্দ্ম ও অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন দেখিয়া পিতামাতা অমুযোগ করিতে লাগিলেন। যোগীন বলিতেন, "এরপ অমুযোগের কালে মাতা কেন?' বলিলাম, 'আমি ত এ সময়ে তোমাদিগকে বার্মার বলিয়াছিলাম বিবাহ করিব না: তোমার ক্রন্দন সহু করিতে না পারিয়াই ত পরিশেষে ঐ কার্য্যে সমত হইলাম।' মাতা ক্রদা হইয়া ঐ কথায় বলিয়া বদিলেন, 'ওটা কি আবার একটা क्था-- ভিতরে ইচ্ছা না হইলে তুই আমার জন্ম বিবাহ করিয়াছিস, रेश कि मछत्व ?' छाँशांत्र थे कथांग्र अककात्न निर्द्धां रहेगा ভাবিতে লাগিলাম, হা ভগবান! যাঁহার কট্ট না দেখিতে পারিয়া ভোমাকে ছাড়িতে উত্তত হইলাম, তিনিই এই কথা বলিলেন! দুর হ'ক, এই সংসারে মন ও মুথে মিল থাকা একমাত্র ঠাকুর ভিন্ন আর কাহারও নাই। সেইদিন হইতে সংসারে এককালে বীতরাগ উপস্থিত হইল। ঐ ঘটনার পর হইতে ঠাকুরের নিকটে মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকিতে লাগিলা।"

ঠাকুরের নিকটে সমুক্ত দিবস অতিবাহিত করিয়া যোগীক্র একদিন দেখিলের, গন্ধার প্রাক্তালে সমাগত ভক্তগণের সকলেই একে একে বিদায় গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ ভবনে চলিয়া গেল। কোনরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে রাত্রে লোকাভাবে ঠাকুরের

#### **এতি আনু সক্ষালাপ্রসক্ষ**

কট্ট হইতে পারে ভাবিয়া তিনি দেদিন বাটীতে ফিরিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। ঠাকুরও যোগীনের ঐক্নপ করায় বিশেষ প্রসম্

হইলেন। ঈশ্বরীয় আলাপে ক্রমে রাত্তি দশটা বোশীশ্রের বাজিয়া গেল। ঠাকুর তথন জ্বলযোগ করিলেন দক্ষিণেররে রাজিবাস
এবং যোগীস্ত্রের ভোজন শেষ হইলে তাঁহাকে গৃহমধ্যেই শয়ন করিতে বলিয়া স্বয়ং শ্যাগ্রহন

করিলেন। রাত্রি বিতীয় প্রহর অতীত হইলে ঠাকুরের বহির্গমনের ইচ্ছা উপস্থিত হওয়ায় তিনি যোগীনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দে অকাতরে নিস্রা যাইতেছে। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইলে কট হইবে ভাবিয়া তাঁহাকে না ডাকিয়া তিনি একাকী পঞ্চবটী অভিমূথে অগ্রসর হইয়া ঝাউতলাম চলিয়া যাইলেন।

বোগীক্র চিরকাল স্বল্পনিত্র ছিলেন। ঠাকুর চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার নিজ্ঞাভঙ্গ হইল। গৃহের বার খোলা রহিয়াছে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বদিলেন এবং শয্যায় ঠাকুরকে

দেখিতে না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি ঠাকুরের প্রতি এত রাত্রে কোথায় গমন করিয়াছেন। গাড়ু সন্দেহ

প্রভৃতি জলপাত্রদকল যথাস্থানে রহিয়াছে দেখিয়া ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি তবে বাহিরে পাদচারণ করিতেছেন। যোগীল বাহিরে আদিলেন, জ্যোবিশালের সাহায্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলুনুনা। তথন তাঁহার মনে দাকণ সন্দেহ উপস্থিত হইল—ভবে কি ঠাকুরু এহবতে নিজ পত্নীর নিকটে শয়ন করিতে গিয়াছেন?—তবে কি তিনিও মুর্বেষ্টাহা বলেন কার্য্যে তাহার বিপরীত অন্ত্র্ভান করিয়া থাকেন?



যোগেন স্বামী যোগানন্দ

## ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

যোগীন্দ্র বলিতেন, "ঐ চিস্তার উদয়মাত্র দন্দেহ, ভয় প্রভৃতি নানা ভাবের যুগপৎ সমাবেশে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পরে স্থির করিলাম, নিতাস্ত কঠোর এবং রুচি-মাগীলে**ব** विक्रम रहेरन थारा मठा जारा जानिए रहेरव। সংশ্যের নীমাংসা व्यवस्त्र निक्रेवर्खी धक्द्वारन माँ ए। हेश नहवरू-গানার দারদেশ লক্ষ্য করিতে থাকিলাম। কিছুকাল এরপ করিতে না করিতে পঞ্চবটীর দিক হইতে চটীজুতার চট চট শব্দ ভনিতে পাইলাম এবং অবিলম্বে ঠাকুর আদিয়া সম্মথে দণ্ডায়মান হইলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি রে, তুই এখানে দাড়াইয়া আছিদ যে ?' তাঁহার উপরে মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছি ব্লিয়া লজ্জা ও ভয়ে জড়সড় হইয়া অধাবদনে দাঁড়াইয়া থাকিলাম. ঐ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। ঠাকুর আমার মুখ দেখিয়াই সকল কথা বুঝিতে পারিলেন এবং অপরাধ গ্রহণ না क्तिया आश्वाम श्रामानशृक्तक विनातन, 'त्वम, त्वम, माधूतक मितन (मिथिवि, वाद्य दमिथिवि, তবে विश्वाम कविवि!' के कथा विनिश्वा চাকুর আমাকে অমুসরণ করিতে বলিয়া নিজ গুহের দিকে অগ্রসর ইইলেন। সন্দিশ্ধ স্বভাবের প্রেরণায় কি ভয়ানক অপরাধ করিয়া বিদলাম, একথা ভাবিয়া সে রাঞ্জে আমার আর নিদ্রা হইল না।"

শুরুপদে সর্বতোভাবে আড়ুে ৎসর্গ করিয়া প্রথমে তাঁহার, এবং

ান্দ্রিক্র

তাঁহার মুর্গুর্জানে প্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবাতে

শুরুপদে প্রাণাত করিয়া স্বামী যোগানন্দ পরস্কীবনে

ক্রম-ম্মর্পণ

পূর্ব্বাক্ত অপরাধের সম্মৃক্ প্রায়শ্চিত করিয়া

হিলেন। তাঁহার ক্রায় তীত্র-বৈরাগ্যসম্পন্ন, জ্ঞান ও ভক্তির

### **ত্রী**ত্রীরামকুফলীলাপ্রসক্ষ

শমভাবে অধিকারী, সমাধিবান্ যোগীপুরুষ শ্রীঞ্জীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসি-সভ্যে বিরল দেখিতে পাওয়া বায়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি দেহরক্ষা করিয়া পরমপদে মিলিত হইয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর আগমনের পর হইতে ঠাকুর যে নরেন্দ্রনাথের প্রতিকার্য তম্ন তর করিয়া নিত্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন একথা আমরা

নরেন্দ্রের কার্য্য লক্ষ্য করিয়৷ ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ

ধারণা করেন

ইতিপ্র্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উহার ফলে তিনি ব্রিয়াছিলেন ধর্মানুরাগ, সাহস, সংযম, বীর্য ও মহত্দেশ্রে আত্মোৎসর্গ করা প্রভৃতি সদ্গুণসকল নরেক্রের হৃদয়ে স্বভাবতঃ প্রদীপ্ত রহিয়াছে। ব্রিয়াছিলেন, শুভ সংস্কারনিচয় তাঁহার হৃদয়ে

এত অধিক বিজ্ঞমান রহিয়াছে যে, প্রতিক্ল অবস্থায় পড়িয়া বিশেষরূপে প্রলুক্ধ হইলেও ইতরসাধারণের লায় হীন কার্যোর অফ্রান তাহার দারা কথনও সম্ভবপর হইবে না। আর, সত্যনিষ্ঠা —নুরেক্রের কঠোর সত্যপালন দেথিয়া তিনি যে কেবল তাহার সকল কথায় বিশ্বাস করিতেন তাহাই নহে, কিন্তু তাহার প্রাণে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, শীঘ্রই তাহার এমন অবস্থা উপস্থিত হইবে যথন সত্য তিয় মিথা৷ বাক্য প্রমাদকালেও তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইবে না—যথন তাহার মনের যদ্চ্ছা-উথিত সংকল্প সকলও সর্বাদা সত্যে পরিণত হইবে! সেজ্ল তিনি তাহাকে ঐ বিষয়ে সর্বাদা উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলিতেন, "যে কায়মনোবাক্যে সত্যকে ধরিয়া থাকে সে সত্যম্বরূপ ক্ষরের দর্শনলাতে বস্তু হয়,"—"বার বৎসর কায়মনোবাক্যে সত্যপালন করিলে মান্ব সভাসংকল্প হয়।"

### ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

সত্যনিষ্ঠার জন্ম নরেন্দ্রনাথের উপর ঠাকুরের দৃঢ় বিশ্বাস সম্বন্ধে একটি রহস্তজনক ঘটনা আমাদিগের মনে উদয় হইতেছে। একদিন কথাপ্রদক্ষে ঠাকুর ভক্তের স্বভাব চাতক ব্ৰহ্মজনক ঘটনা —চাৰচিকাকে পক্ষীর স্থায় হইয়া থাকে বলিয়া বুঝাইয়া দিতে-চাতক নিৰ্ণয় ছিলেন, "চাতক যেমন নিজ পিপাসাশান্তির জন্ম দর্বাদা মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে এবং উহার উপর দর্বতোভাবে নির্ভর করে, ভক্তও তদ্রুপ নিজ প্রাণের পিপাদা ও সর্ব্বপ্রকার অভাব মিটাইবার জন্ম একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে"---ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ তথন তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, চাতক বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্ত কিছ পান করে না-এরপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও একথা সভ্য নহে, অন্ত পক্ষীসকলের ক্রায় নদী প্রভৃতি জলাশয়েও পিপাসাশান্তি করিয়া থাকে। আমি চাতক পক্ষীকে ঐরপে জলপান করিতে দেখিয়াছি।" ঠাকুর বলিলেন, "দে কিরে! চাতক অন্ত পক্ষীর গ্রায় জলপান করে? তবে ত আমার এত কালের ধারণা মিথ্যা হল। তুই যথন দেখিয়াছিস্ তথন ত আর ঐ বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারি না।" বালকের ক্রায় স্বভাবসম্পন্ন ঠাকুর ঐরপ विनेशारे निक्छि रहेरलन ना, लाविएक नागिरलन-के धार्याही যেমন ভ্রম বলিয়া প্রমাণিত হাল, তাঁহার অন্ত ধারণাসকলও ত এরপ হইতে পারে। এরপ ভাবিয়া তিনি বিশেষ বিষয় হইলেন। উহার স্বল্পদিন পরেই নরেন্দ্র এক দিবস ঠাকুরকে সহসা ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ দেখুন মহাশয়, চাতক গঙ্গার জল পান করিতেছে।" शेक्त वास इडेश मिथिए जानिया विमालन, "देक द्र ?" नद्रक्त

#### <u>শীশীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্ত</u>

দেখাইয়া দিলে তিনি দেখিলেন একটি চাষ্চিকা জল পান করিতেছে এবং হাদিতে হাসিতে বলিলেন, "ওটা চাষ্চিকা বে! ওরে শালা, তুই চাষ্চিকাকে চাতকজ্ঞান করিয়া আমাকে এতটা ভাবাইয়াছিন্! তোর সকল কথায় আর বিশ্বাস করিব না।"

সম্মান, শিষ্টাচার, সৌন্দর্যামুভব প্রভৃতি ভাবসমূহের প্রের্ণায় যতদূর কোমল হওয়া সম্ভবপর, রমণীর সম্মুখে সাধারণ মানবের অন্তর অনেক সময়ে তদপেকা অধিকতর মুদ্ভাব नद्रदल्ख मध्यम व्यवस्था करता अन्यत्र क्षत्रक्रम मः स्वात्रिया উহাকে ঐরপ করিয়া থাকে. একথা শাস্ত্রসমত। নরেন্দ্রনাথের স্থান এরপ সংস্থার চিরকাল স্বল্প পরিলক্ষিত হইত ৷ উহা লক্ষ্য कतिया ठीकूरतत मान पृष् श्वातना श्रेषाछिन, नारतन क्रमण स्मारह আত্মহারা হইয়া সংযমের পথ হইতে কথনও ভ্রষ্ট হইবে না। ঘন घन जावनमाधि इध्यात क्य आमानित्तत निकर्त এक नमस्य जिल-সমানপ্রাপ্ত জনৈকের সহিত নরেক্রনাথের পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে তুলনা कविशा ठोकूत এक निवन विनशाहित्नन, "त्रमनीनात्व ज्यानत्रवाष् ঐব্যক্তি যেন এককালে আত্মহারা হইয়া পড়াইয়া পড়ে: নরেক্ত कथन अक्रेश हम ना ; वित्मव नक्षा कविया मिशियाहि, अक्रेश स्त দে মুখে কিছু না বলিলেও তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয় সে যেন বিরক্ত হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিতেছে, 'এরা আবার এখানে কেন ?"

জ্ঞানের প্রকাশ এবং পুরুষোচিত ভাবসমূহ প্রবল থাকিলেও নবেন্দ্রনাথের ভিতরে কোমলতা ও ভক্তিভাবের স্বল্পতা ছিল না,

<sup>&</sup>gt; नृठारगाभान-देनि भद्रश्रीयस्न खानानम सामी नाम श्रद्धन करिवाहित्तन।

## ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

সাক্র ঐকথা আমাদিগকে অনেক সময়ে বলিয়াছেন। সামান্ত সামান্ত আচরণে প্রকাশিত কেবলমাত্র তাঁহার মনের ভাবসকল লক্ষ্য করিয়াই তিনি যে উক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার শারীরিক লক্ষণসকল দেখিয়াও তিনি ঐ বিষয় স্থির করিয়া-পরিমাণ নির্ণয় ছিলেন। আমাদের শ্বরণ হয়, একদিন নরেন্দ্রনাথের ম্থ-শ্রী দেখিতে দেখিতে তিনি বলিয়াছিলেন, "এইরপ চক্ষ্ কি কথনও গুদ্ধ জ্ঞানীর হইয়া থাকে? জ্ঞানের সহিত রমণীস্থলত ভক্তির ভাব তোর ভিতরে বিলক্ষণ রহিয়াছে। কেবলমাত্র প্রহোচিত ভাবসকল যাহার ভিতরে থাকে তাহার শুনের বোঁটার চারিদিকে ভেলার দাগ (কালবর্ণ) থাকে না—মহাবীর অর্চ্ছনের ঐরপ ছিল।"

পূর্ব্বোদ্ধিথিত চারিপ্রকার সাধারণ উপায় ভিন্ন আমাদিপের
জাত ও অজ্ঞাত অন্ত নানাপ্রকারে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা
করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রধান চুই-একটির কথা
গার্বরের
জানিনতার আমরা পাঠককে অতঃপর বলিব। আমরা ইতিপূর্ব্বে
নরেন্দ্রের
বলিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আদিলে ঠাকুর
আচরণ
তাহাকে লইয়াই ব্যন্ত হইতেন। তাহাকে দ্রে
দিথিবামাত্র ঠাকুরের সম্পূর্ণ অন্তর যেন প্রবলবেগে শরীর হইতে
নির্গত হইয়া তাহাকে, প্রেমালিকনে আবদ্ধ করিত! "ঐ ন—,
ঐ ন—" বলিতে বলিতে আমরা কতদিন ঠাকুরকে ঐক্লপে সমাধিত্ব
ইইয়া পড়িতে দেথিয়াছি তাহা বলা যায় না। ঐক্লপ হইলেও কিছ্
দক্ষিণেশ্বরে কিছুকাল যাতায়াত করিবার পরে এমন একদিন

#### <u> ত্রীত্রীরামক্রফলীলাপ্রসক্র</u>

আসিয়াছিল বেদিন নরেজ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আগমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত দর্বপ্রকারে উদাসীনের ন্যায় আচরণ আরম্ভ कतिशाहित्नन। नत्त्रक व्यानित्नन, ठाकुत्रक व्यानम कतित्नन, স্মাথে উপবিষ্ট হইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন—ঠাকুর কিছ আদর্যত্ব করা দূরে থাকুক একবার কুশলপ্রশ্ন পর্যান্ত না কবিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের ক্রায় তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টিপাতপূর্বক আপনমনে বদিয়া রহিলেন। নরেন্দ্র ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি ভাবাবিষ্ট রহিয়াছেন। অগত্যা কিছুক্ষণ পরে গৃহের বাহিবে আসিয়া হাজরা মহাশয়ের সহিত বাক্যালাপে ও তামাকুসেবনে নিয়ক্ত রহিলেন। ঠাকুর অপরের সহিত কথা কহিতেছেন শুনিতে পাইয়া নরেক্র পুনরায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখনও ঠাকুর তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া শযাায় শয়ন করিলেন। ঐরপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হইলেও ঠাকুরের ভাবাস্তর না দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

সপ্তাহকাল অতীত হইতে ন। হইতে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে তদবস্থ দেখিলেন। সেদিনও হাজরা মহাশয় ও অক্সাক্ত ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলাপে সমত দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার প্রাকালে তিনি বাটীতে ফিরিয়া আদিলেন। এরূপে তৃতীয় এবং চতুর্ব দিবর দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াও নরেন্দ্র ঠাকুরের কিছুমাত্র ভাবান্তর দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু উহাতেও তিনি কিছুমাত্র ক্ষুবা বিচলিত না হইয়া পূর্বের ক্ষায় সমভাবে ঠাকুরের নিক্টে গমনাগ্মন করিতে থাকিলেন।

# ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

নরেন্দ্র বাটীতে থাকিবার কালে ঠাকুর তাঁহার কুশলসংবাদাদি লইডে
মধ্যে মধ্যে কাহাকেও পাঠাইতেন বটে, কিন্তু নিকটে আসিলেই
তাঁহার সহিত ঐক্বপ ব্যবহার কিছুকাল পর্যন্ত করিয়াছিলেন। এক
মাসের অধিক কাল ঐক্বপে গত হইলে ঠাকুর মধন দেখিতে
পাইলেন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতে বিরত হইলেন না,
তথন একদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞালা করিলেন, "আচ্চা,
আমি তো তোর সহিত একটা কথাও কহি না, তব্ তুই এখানে কি
করিতে আসিস্ বল দেখি ?" নরেন্দ্র বলিলেন, "আমি কি আপনার
কথা শুনিতে এখানে আসি ? আপনাকে ভালবাসি, দেখিতে ইচ্ছা
করে, তাই আসিয়া থাকি।" ঠাকুর ঐ কথায় বিশেষ প্রসন্ন হইয়া
বলিলেন, "আমি ভোকে বিড়ে (পরীক্ষা করে) দেখ ছিলাম—
আদর্যন্ত না পেলে তুই পালাস্ কি না; তোর মত আধারই এতটা
(অবজ্ঞা ও উদাসীন ভাব) সহ্য করিতে পারে—অপরে এতদিন
কোন্ কালে পলায়ন করিত, এদিক আর মাড়াইত না।"

আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রসক্ষের
উপসংহার করিব। ঈশবের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভের আগ্রহ নরেন্দ্রনাথের অন্তরে কভদ্র প্রবল ছিল, তাহা উহার
গাগহে নরেন্দ্রের সহায়ে সবিশেষ হৃদয়লম হইবে। এক সময়ে
খণিমাদি বিভৃতি ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পঞ্চবটীতলে আহ্বানপূর্বক
বলিয়াছিলেন, "ভাখ, তপস্থাপ্রভাবে আমাতে
খণিমাদি বিভৃতিসকল অনেক কাল হইল উপস্থিত হইয়ছে। কিন্তু
আমার ক্রায় ব্যক্তির, যাহার পরিধানের কাপড় পর্যান্ত ঠিক থাকে
না, তাহার প্রসকল যথায়থ ব্যবহার করিবার অবসর কোণায় ?

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

छाष्टे ভाবিতেছি, মাকে বলিয়া তোকে এ সকল প্রদান করি: কারণ মা জানাইয়া দিয়াছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করিতে হইবে। ঐ সকল শক্তি তোর ভিতরে সঞ্চারিত হইলে কার্য্যকালে ঐ সকল यावहादत नागाहरक भातिवि-कि वनिम ?" ठाकूदात भूगामर्गन লাভ করিবার দিন হইতে নরেক্স দৈবীশক্তির অশেষ প্রকাশ তাঁহাতে নয়নগোচর করিয়াছিলেন। স্বতরাং তাঁহার ঐ কথায় অবিশাদ করিবার নরেন্দ্রের কোন কারণ ছিল না। অবিশ্বাস না করিলে গ কিন্তু তাঁহার হাদয়ের স্বাভাবিক ঈশ্বরামুরাগ তাঁহাকে ঐ দকল বিভৃতি নিবিবচারে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিল না। তিনি চিস্তিত হইয়া किछाना कतित्वन, "महानय, औ नकत्वत वाता आमात केवतनाः বিষয়ে সহায়তা হইবে কি ?" ঠাকুর বলিলেন, "সে বিষয়ে সহায়তা না হইলেও ঈশবলাভ করিয়া যখন তাঁহার কার্যা করিতে প্রবৃত্ হইবি, তথন উহারা বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।" নংক্র ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই। আগে ঈশ্বলাভ হউক, পরে এ সকল গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে স্থির করা যাইবে। বিচিত্র বিভৃতিসকল এখন লাভ করিয়া यि छिष्मण जुनिया याहे এবং স্বার্থপরতার প্রেরণায় উহাদিগতে व्ययशा नावशात कतिया निम, जोशा शहेल नर्वनाम शहेरव (य।" ঠাকুর নরেন্দ্রকে অণিমাদি বিভৃতিসকল সত্য-সত্য প্রদান করিতে উত্তত হইয়াছিলেন, অথব। তাঁহার অন্তর পরীক্ষার জন্ত পূর্বোক্ত-ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা আমাদিগের সাধ্যাতীত-কিন্তু নরেন্দ্র ঐ সকল গ্রহণে অসমত হওয়াতে তিনি (य वित्नव अनव इडेग्राहित्नन, এकथा भागानित्तव जाना जात्छ।

# অষ্ট্রম অধ্যায়—প্রথম পাদ

# সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

ঠাকুর কথন কথন নরেজের সহিত নিজ স্বভাবের তুলনায় আলোচনা করিয়া আমাদিগকে বলিতেন, "ইহার (তাঁহার নিজের)

আপনাতে
থ্রীভাবের ও
নরেন্দ্রে পুরুষভাবের প্রকাশ
বলিয়া ঠাকুর
নির্দ্দেশ করিতেন

উহার অর্থ

ভিতরে যে আছে তাহাতে স্ত্রীলোকের ন্যায় ভাবের ও নরেনের ভিতরে যে আছে তাহাতে পুরুষোচিত ভাবের প্রকাশ রহিয়াছে।" কথাগুলি তিনি ঠিক কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিতেন তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে ঈশ্বর বা চরম সত্যের অন্তুসন্ধানে তাঁহারা উভয়ে যে পথে অগ্রসর হইয়াচিলেন অথবা

যে উপায় প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অফুশীলনে প্রবৃত্ত
চইলে পূর্ব্বোক্ত কথার একটা সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ,
দেখা যায় ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে যে-সকল উপায় অবলম্বনীয়
বলিয়া অধ্যাত্ম শাস্ত্রনমূহ নির্দেশ করিয়াছে, ঠাকুর ঐ সকলের
প্রত্যেকটি গুরুম্থে প্রবণমাত্র উহাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক
অফুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—নরেক্রনাথের আচরণ কিন্তু ঐরুপ
স্থলে সম্পূর্ণ বিভিন্নাকার ধারণ করিত। নরেক্র ঐরুপ স্থলে শাস্ত ও
গুরুবাক্যে লম-প্রমাদের সন্তাবনা আছে কিনা ত্রিষয় নির্ণয় করিতে
নিজ্প বৃদ্ধিবৃত্তিকে প্রথমেই নিযুক্ত করিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে
উহাদিগের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর বিবেচনা করিবায় পরে উহাদিগের
অফ্ষানে প্রবৃত্ত ইইতেন। পূর্বসংস্কারবনে দুচ্আন্তিক্যবৃদ্ধিসম্পন্ন

### **এতি**রামকুঞ্চলীলাপ্রসক্ত

হুইলেও নরেন্দ্রের ভিতর—মানবমাত্রেই নানা কুসংস্কার ও ভ্রমপ্রমাদের বশবর্ত্তী, অতএব কাহারও কোন কথা নির্বিচারে গ্রহণ
করিব কেন ?—এইরপ একটা ভাব আজীবন দেখিতে পাওয়া যায়।
ফলাফল উহার যাহাই হউক এবং উহার উৎপত্তি যথায় যেরপ্রেই
হউক না কেন, বৃদ্ধিবৃত্তিসহায়ে বিশ্বাস-ভক্তিকে ঐরক্ষে সংযত
রাখিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে এবং অন্ত সকল বিষয়ে অগ্রসর হওয়াই
যে বর্ত্তমান কালের মানবদাধারণের নিকটে পুরুষোচিত বলিয়া
বিবেচিত হয়, একথা বলিতে হইবে না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ মানবজীবনে সর্বব্র সর্ববিধাল বিশেষ অধিকার বিস্তৃত করিয়া বদে। শুদ্ধ অধিকারবিস্তার কেন ?—

উহারাই উহাকে গন্তব্য পথে সর্বাদা নিয়মিত করিয়া থাকে। অতএব নরেন্দ্রের জীবনে উহাদিগের প্রভাব পারিপারিক ও প্রেরণা পরিলক্ষিত হইবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই অবস্থাসগভ निका, साधीन নাই। ঠাকুরের নিকটে যাইবার পূর্বেই নরেন্দ্র নিজ **हिन्छा. मध्यम्.** অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে ইংরাজী কাব্য, সাহিত্য, গ্ৰহ্মবাদ-অস্বীকার প্ৰভতি ইতিহাস ও ক্যায়ে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পাশ্চাত্যভাবে বিশেষরূপে ভাবিত হইয়াছিলেন। স্বাধীন চিন্তা সহায়ে সকল বিষয় অফুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ারূপ পাশ্চাভ্যের মূলমন্ত্র ঐ সময়েই তাঁহার মনে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। স্থতরাং শাস্তবাকাদকলে তিনি যে ঐ সময়ে বিশেষ সন্দিহান হইবেন ও অনেক স্থলে মিথ্যা বোধ করিবেন এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকভাবে ভিন্ন অপর কোন ভাবে মানব-विस्मिरक शुक्र विनाम श्रीकात कतिएक भताषाथ इट्रेटन, ट्रेटारे স্বাভাবিক।

নিক্ষ অভিভাবকদিগের জীবনাদর্শ এবং কলিকাভার তৎকালীন সমাজের অবস্থা নরেন্দ্রনাথকে পর্ব্বোক্ত ভাবপোষণে সহায়তা করিয়াছিল। পিতামহ আজীবন হিন্দুশাল্পে অশেষ গিতার জীবন ও আস্তাসম্পন্ন থাকিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও নরেন্দ্রের সমাজের ঐকপ পিতা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও স্বাধীন-চিস্তার ফলে উক্ত শিক্ষায় সহায়তা বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। পারত্র কবি হাফেজের क्विका अवर वाहरवन-निवन क्रेगांत वागीमगृह काहात निक्रि আধ্যাত্মিক ভাবের চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। সংস্কৃতভাষায় অজ্ঞতাবশতঃ গীতাপ্রমুধ হিন্দুশাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিতে না পারাতেই যে তাঁহাকে আধ্যাত্মিক রসোপভোগের জন্ম ঐ সকল গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল তাহা বলিতে হইবে না। আমরা শুনিয়াছি, নবেক্রকে ধর্মালোচনায় প্রবুত্ত দেখিয়া তিনি তাহাকে একখানি বাইবেল উপহার দিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মকর্ম্ম যদি কিছু থাকে তাহা কেবলমাত্র ইহারই ভিতরে আছে !" হাফেজের কবিতাবলী এবং বাইবেলের এরপে প্রশংসা করিলেও তাহার জীবন যে ঐ সকল গ্রন্থোক্ত আধ্যাত্মিক ভাবে নিয়মিক ছিল, তাহা নহে। উহাদিগের সহায়ে ক্ষণিক রদামভব ভিন্ন ঐরপ করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি কথনও অমুভব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অর্থোপার্জন করিয়া স্বয়ং ভোগস্থথে থাকিব এবং र्थाम्ख्य मान क्रिया मुम्बन्दक स्थी क्रिय-हेशहे छांशा स्थीरानक চরম উদ্দেশ্য ছিল। উহা হইতে এবং তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের: আলোচনায় বুঝা যায় ঈশব, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার বিখাস কত্ত্ব শিথিল ছিল। বাস্তবিক পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও

#### <u>শ্রী</u>শ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ইংকালসর্বস্থতা তথন নরেক্রের পিতার স্থায় ব্যক্তিদিগের ভিতর আধ্যাত্মিক বিষয়সকলে দাকণ সংশয় ও অনেক সময়ে নান্তিকতা আনয়নপূর্ব্বক আমাদিগের প্রাচীন ঋষি ও শান্ত্রসকলের নিকটে ত্র্বলতা ও কুসংস্কার ভিন্ন অন্থ কিছু শিক্ষিতব্য নাই ইংলাই প্রতিপন্ন করিতেছিল এবং উংলার প্রভাবে ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক মেক্রনত্ত-বিহীন হইয়া তাহারা অন্তরে একরপ ও বাহিরে অন্তর্রপ ভাব পোষণপূর্ব্বক দিন দিন স্বার্থপর ও কপটাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। মহামনস্বী রাজা রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ঐ দেশব্যাপ্র স্বোতের গতি স্বল্পকা ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া পরিণামে পাশ্চাতা-ভাবের প্রবল প্রভাবে অন্তর্বিবাদে তুই দলে বিভক্ত ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঐ তুই দলভুক্ত ব্যক্তিসকলের মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত প্রাতি গাত্র ঢালিবার লক্ষণ তথন কিছু কিছু প্রকাশ পাইতেছিল।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষার পরে শ্রীযুত নরেন্দ্র পাশ্চাতা বিজ্ঞান ও দর্শনশান্তের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য স্থার, বিজ্ঞান ও নর্গনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও নরেন্দ্রের সত্যলাভ হইল না বলিয়া মিল্ প্রম্থ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকসকলের মতবাদ তিনি ইভিপ্রেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন; এখন— ডেকার্টের 'অহংবাদ', হিউম্ এবং বেনের 'নান্তি-কতা', স্পাইনোজার 'অবৈত্তচিদ্বস্থবাদ', ভারউইনের 'অভিব্যক্তিবাদ', কোঁতে ও স্পেন্সরের 'অজ্ঞেয়বাদ' এবং আদর্শ সমাজের অভিব্যক্তি প্রভৃতি পাশ্চাতা দার্শনিক মতবাদসমূহ আয়ত্ত করিয়া সত্যবস্ত নির্ণিষ্ট করিবার বিষম উৎসাহ তাঁহার প্রাণে উপস্থিত

স্ট্যাছিল। জার্মাণ দার্শনিকসকলের প্রশংসাবাদ প্রবণ করিয়া

দর্শনেতিহাস গ্রন্থসকলের সহায়ে তিনি কাণ্ট, ফিক্টে, হেগেল্,
শপেনহর্ প্রভৃতির মতবাদের যথাসম্ভব পরিচয় গ্রহণেও অগ্রসর
হইয়াছিলেন। আবার, স্বায়্ ও মন্তিকের গঠন ও কার্যাপ্রণালীর
সহিত পরিচিত হইবার জন্ম তিনি বন্ধুবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে
মেডিকেল কলেজে যাইয়া শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শ্রবণ ও
গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ফলে, ১৮৮৪ খৃষ্টান্দে বি. এ.
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রেই তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতা হইতে
নিরপেক্ষ সম্বন্ধ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারলাভের নিশ্চয় উপায় জ্ঞানিতে
পারা ও শান্তিলাভ করা দ্রে থাকুক, মানব-মন-বৃদ্ধি-প্রচারের
সীমা ও ঐ সীমা অভিক্রম করিয়া অবন্থিত সত্যবস্তকে প্রকাশ
করিবার উহাদের নিতান্ত অসামর্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া তাঁহার
প্রাণে অশাস্ভির স্রোত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানসহায়ে নরেক্স স্পষ্ট স্থলয়ক্ষম করিয়া-ছিলেন, ইন্দ্রিয় ও মন্তিক্ষের আক্ষেপ বা উত্তেজনা মানবমনে প্রতি-

নরেন্দ্রের সন্দেহ

—প্রাচ্য অথবা
পাশ্চাত্য, কোন্
প্রথামুসারে
তথ্যমুসন্ধানে
অগ্রসর হওরা
কর্তব্য

মূহুর্ত্তে নানা বিকার আনয়নপূর্ব্বক তাহাতে স্থত্থাদি জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত করিতেছে। ঐ সকল মানসিক বিকারই মানব দেশকালাদি সহায়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অহুতব করিতেছে, কিন্তু বহির্জাগৎ ও ভদ্পূর্বত যে-সকল বস্তু পূর্ব্বোক্ত উত্তেজনা ও বিকারসমূহ তাহার ভিতর উপস্থিত করিতেছে, ভাহাদিগের যথার্থ স্কর্মণ চিরকাল তাহার নিকটে

অজ্ঞেয় হইয়া রহিয়াছে। অন্তর্জগৎ বা মানবের নিজ স্বরূপ সম্বন্ধেও

#### <u> শ্রীক্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্র</u>

ঐ কথা সমভাবে প্রযোজ্য হইয়া বহিয়াছে। সেখানেও দেখা যাইতেছে কোন এক অপূর্ব্ব বস্তু নিজ্ঞান্তি সহায়ে মনে অহংজ্ঞান ও नाना ভাবের উদয় করিলেও তাহার স্বরূপ দেশকালের বাহিত্রে অবস্থান করায় মানব উহাকে ধরিতে বুঝিতে পারিতেছে না। ঐরপে অন্তরে ও বাহিরে, যেদিকেই মানব-মন চরম সতের অমুসন্ধানে ধাবিত হইতেছে সেই দিকেই সে দেশকালের চর্ভেড প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া আপনার অকিঞ্চিৎকরত্ব সর্বাথা অমূভ্য করিতেছে। এরপে, পঞ্জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন-বৃদ্ধিরপ যে যন্ত্রসহায়ে মানব বিশ্বরহস্ত উদ্ঘাটনে ধাবিত হইয়াছে, তাহার বিশ্বের চরম কারণ প্রকাশ করিবার অসামর্থ্য—ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ, যাহার উপর ভিত্তি স্থাপনপূর্বক দে দকল বিষয়ের অনুমান ও মীমাংসায় ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার ভিতরে নিবন্তর ভ্রমপ্রমাদের বর্তমানতা-শরীর ভিন্ন আত্মার পূথগন্তিত্ব আছে কি না তদ্বিষয় নিরাকরণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের সকল চেষ্টার বিফলতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়াছিলেন। ঐ জন্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ সম্বন্ধে পাশ্চাভ্য দর্শনের চরম মীমাংসাসমূহ তাঁহার নিকটে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয় নাই। রূপ-রুদাদি বিষয়ভোগে নিরস্তর আদক্ত মানবদাধারণের প্রত্যক্ষদকলকে সহজ ও স্বাভাবিক স্বীকার করিয়া লইয়া উহার উপর ভিত্তিস্থাপনপূর্বক পাশ্চাত্যের অমুসরণে দর্শনশাস্ত্র গডিয়া ভোলা ভাল, অথবা বৃদ্ধাদি চরিত্রবান মহাপুরুষসকলের অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল ইতরসাধারণ মানব-প্রত্যক্ষের বিরোধী হইলেও, সত্য বলিয়া স্বীকারপূর্বক উহাদিগকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া প্রাচ্যের প্রথামুসারে দার্শনিক

ভ্রামুদদ্ধানে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য—ঐরপ সন্দেহও তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল।

शाकाला पर्मताक वाधाविक मीमाः नामकत्वत विकारम षयुक्तिकत विनया मत्न श्रहेल छ छ विद्धात्मत নবেন্দ্রনাথের আবিষ্কারসমূহের এবং পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণ-প্রণালীর देशद वा हत्रम তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং মনোবিজ্ঞানের সভালাভের ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের তত্ত্বসকলের পরীক্ষাস্থলে সঙ্কল দঢ় রাখিয়া উহাদিগের সহায়তা সর্বাদা গ্রহণ করিতেন। নরেন্দের পাশ্চাতা প্রথার গুণভাগ-ঠাকুরের জীবনের অসাধারণ প্রত্যক্ষদমূহ তিনি মাত্র গ্রহণ উহাদিগের সহায়ে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে এখন হইতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং ঐরপ পরীক্ষায় যে সকল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত, সেই সকলকে সভ্য বলিয়া গ্রহণপূর্বক নির্ভয়ে তাহাদিগের অমুষ্ঠান করিতেন। সত্যলাভের জন্ম বিষম অস্থিরতা তাঁহার প্রাণ অধিকার করিলেও না বুঝিয়া কোনরূপ অফুঠানে প্রবন্ত হওয়া এবং কাহাকেও ভয়ে ভক্তি করা তাঁহার এককালে প্রকৃতি-विक्रक हिन। विठातवृक्षित यथामकि পतिठानत्नत्र পतिगाम यनि নান্তিক্য হয় তাহাও তিনি গ্রহণে স্বীকৃত ছিলেন এবং সংসারে ভোগস্থপ ত দুরের কথা, নিজ প্রাণের বিনিময়ে যদি জীবনরহস্তের সমাধান ও সভাপ্রকাশ উপস্থিত হয় তাহাতেও তিনি পরাব্যুখ ছিলেন না। স্থতরাং চরম সত্যের অমুসন্ধানে দৃষ্টি নিবন্ধ রাথিয়া নির্ভয়ে তিনি এই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার অমুসরণে ও উহার গুণভাগ গ্রহণে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। উহার প্রভাবে ্তিনি বিশ্বাদ-ভক্তির সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া সময়ে সময়ে নানা

#### **শ্রিশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

সন্দেহজালে নিপীড়িত ও অভিভূত হইয়াছিলেন, কিছু তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তিই জয়ী হইয়া পরিণামে তাঁহাকে সভ্যলাভে কৃতার্থন্মগু করিয়াছিল। লোকে কিছু এই কালে অনেক সময়ে ভাবিয়া বসিত, পাশ্চাত্য গ্রন্থসকলে যে-সকল মভ প্রকাশিত হয়, নরেক্র সে সকলই নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার পাশ্চাত্য মতসকলের পক্ষপাতিত্ব এ সময়ে তাঁহার বন্ধুবর্গের ভিতর এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, গীতা অধ্যয়ন করিয়া তিনি বেদিন তাঁহাদিগের নিকটে উহার ভূয়দী প্রশংদা করিতে আরম্ভ করিলেন, সেদিন বিশ্বিত হইয়া তাঁহারা তাঁহার এরপ আচরণের কথা ঠাকুরের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। ঠাকুরও তাহাতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সাহেবদের মধ্যে কেহ গীতা সম্বন্ধ ঐরপ মত প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া সে ঐরপ করে নাই ত ?"

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অস্তরে বিশেষ ভাব-পরিবর্ত্তনের পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভপূর্বেক কতকগুলি অসাধারণ

অন্তুত দর্শন ও এতিরুর কুপার নরেন্দ্রের আতিকার্দ্বি এইকালে রক্ষিত হয় প্রত্যক্ষের অধিকারী হইয়াছিলেন। ঐ সকলের কথা আমরা ইতিপ্রেই পাঠককে বলিয়াছি। নরেন্দ্রের আন্তিক্যবৃদ্ধিকে স্থদৃঢ় রাখিতে উহারা এখন বিশেষ সহায়ভা করিয়াছিলেন বলিয়া বৃথিতে পারা বায়। নতুবা পাশ্চাভ্যের ভাব ও মতবাদ জগৎ-কারণ ঈশ্বকে অজ্ঞেয় প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে

কডদ্বে কোথায় লইয়া যাইত তাহা নির্ণয় করা তৃষ্ণর । স্বাভাবিক পুণ্যসংস্কারবশে তাঁহার আন্তিক্যবৃদ্ধির উহাতে এককালে লোপসাধন না হইলেও উহা বিষম বিপর্যান্ত হইত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে।

किछ जाहा इहेवात नाह। नात्रास्त्रत (मवत्रिक्क कोवन विस्मध ক্রায়া সম্পন্ন করিতেই সংসারে উপস্থিত হইয়াছিল, অতএব এরপ চটবে কেন ? দেবরূপায় তিনি **যাহার আশ্র**য় লাভ করিয়াছিলেন ্রেট সদগুরুই তাঁহাকে বার্ম্বার বলিয়াছিলেন, "মানবের স্করুণ প্রার্থনা ঈশ্বর সর্বাদা প্রবণ করিয়া থাকেন এবং তোমাতে আমাতে হেভাবে বসিয়া কথোপকথন করিতেচি ইছা অপেকাও স্পষ্টতরভাবে ভাহাকে দেখিতে, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে ও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায়, একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি !" — আবার বলিয়াছিলেন, "দাধারণ-প্রদিদ্ধ ঈশ্বরের যাবতীয় রূপ এবং ভাবকে মানব-কল্পনা-প্রস্তুত বলিয়া যদি না মানিতে পার. মধ্চ জগতের নিয়ামক ঈশ্বর একজন আছেন এ কথায় বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে—'হে ঈশ্বর, তুমি কেমন তাহা জানি না; তুমি যেমন, তেমনি ভাবে আমাকে দেখা দাও'—এইরপ কাতর প্রার্থনা করিলেও তিনি উহা প্রবণপূর্বক কুপা করিবেন নিশ্চয় !" ঠাকুরের এই সকল কথা নরেন্দ্রনাথকে অশেষ আশাস প্রদানপূর্বক সাধনায় অধিকতর নিবিষ্ট করিয়াছিল, একথা বলা বাহুল্য।

পাশ্চাত্য দার্শনিক হামিল্টন্ তৎকৃত দর্শনগ্রন্থের সমাপ্তিকালে বিলয়াছেন, 'জগতের নিয়ামক ক্ষমর আছেন এই সত্যের আভাস নরেক্রের সাধনা

মাত্র দিয়া মানব-বৃদ্ধি নিরস্ত হয়; ঈশর কিংশ্বর্রণ
এ বিষয় প্রকাশ করিতে তাহার সামর্থ্যে কুলায় না;
হতরাং দর্শনশান্তের প্রথানেই ইতি—এবং যেথানে দর্শনের ইতি
সেথানেই আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ।' হামিল্টনের ঐ কথা নরেক্রনাথের বিশেষ ক্ষচিকর ছিল এবং কথাপ্রসক্ষে উহাতিনি সময়ে সময়ে

## <u>জীজীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

আমাদের নিকটে উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক, সাধনায় মনোনিবেশ করিলেও নরেন্দ্র দর্শনাদি গ্রন্থপাঠ ছাড়িয়া দেন নাই। ফলড: গ্রন্থপাঠ, ধ্যান ও সঙ্গীতেই তিনি এই সময়ে অনেককাল অতিবাহিত করিতেন।

ধ্যানাভ্যাদের এক নৃতন পথ তিনি এখন হইতে অবলয়ন করিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্কে বলিয়াছি, সাকার বা নিরাকার ষেরপেই ঈশ্বকে ভাবি না কেন, মানবীয় ধর্মভণিত নতন প্রণালী করিয়া তাঁহাকে ভাবা<sup>১</sup> ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর কাবলম্বনে সারারাত্র ধাান नारे। े कथा शमग्रक्य कविवाद शृद्ध नदासनाथ ধ্যান করিবার কালে ব্রাহ্মসমান্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে নিরাকার সঞ্চ ব্রন্ধের চিন্তাতে মনকে নিযুক্ত রাখিতেন। ঈশ্বরীয় স্বরূপের এরপ ধারণা পর্যান্ত মানবীয় কল্পনাতৃষ্ট স্থির করিয়া তিনি এখন ধ্যানের উক্ত অবলম্বনকেও পরিত্যাপ করিয়াছিলেন এবং 'হে ঈশ্বর, তুমি তোমার সভাস্বরূপ দর্শনের আমাকে অধিকারী কর'-এই মর্মে প্রার্থনা পুরংসর মন হইতে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা দুরীভূত করিয়া নিবাত-নিক্ষপ দীপশিখার ক্রায় উহাকে নিশ্চল রাখিয়া অবস্থান করিতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। স্বল্পকাল এরপ করিবার ফলে নরেল্র-নাথের সংযত চিত্ত উহাতে এতদুর মগ্ন হইয়া যাইত যে, নিজ শ্রীরের এবং সময়ের জ্ঞান পর্যান্ত তাঁহার সময়ে সময়ে তিরোহিত হইয়া ঘাইত। বাটীর সকলে স্থপ্ত হইবার পরে নিজ কক্ষে ধ্যানে বসিয়া তিনি ঐভাবে সমস্ত রজনী অনেক দিবস অতিবাহিত করিয়াছেন।

3 Anthropomorphic idea of God.

ঐরপে ধ্যানের ফলে একদা এক দিবাদর্শন নরেন্দ্রনাথের উপস্থিত হুইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিধিতভাবে ডিনি উহা একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"অবলম্বনশৃত্য করিয়া মনকে স্থির রাখিবার কালে অস্তরে একটা প্রশান্ত আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিত। ধ্যানভঙ্কের পরেও উহার প্রভাবে একটা নেশার ক্যায় ঝেঁাক वेक्श शास्त्र অনেকক্ষণ পর্যান্ত অমুভব করিতাম। তজ্জন্ম সহসা বৃদ্ধাদ্ধব আসন ছাড়িয়া উঠিতে প্রবৃত্তি হইত না। ধ্যানা-বদানে একদিন ঐভাবে বদিয়া থাকিবার কালে দেখিতে পাইলাম. দিবা জ্যোতিতে গৃহ পূর্ণ করিয়া এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিমূর্ত্তি কোখা হইতে সহসা আগমনপূর্বক আমার সমুখে কিছু দূরে দণ্ডায়মান **इटेरनन** १ **डॉइरांत अस्म रेगितिक रमन, इस्छ कमछन्** এवः মুখমগুলে এমন স্থির প্রশান্ত ও সর্কবিষয়ে উদাসীনভাপ্রস্থত একটা অস্তমুখী ভাব যে, উহা আমাকে বিশেষরূপে আরুষ্ট করিয়া স্তম্ভিত করিয়া রাখিল। বেন কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে আমার প্রতি দষ্টি নিবদ্ধ রাথিয়া তিনি ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উহাতে ভয়ে সহসা এমন অভিভূত হইয়া পড়িলাম যে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আসন ত্যাগপূর্বক দার অর্গলমুক্ত করিলাম এবং ক্রতপদে গৃহের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। পরক্ষণেই মনে হইল, এত ভয় কিসের জন্ম ? সাহসে নির্ভর করিয়া সন্মাসীর ক্থা ভূনিবার জন্ম পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু অনেককণ অপেকা করিয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না! তথন विवश्यात ভाविष्ठ नाशिनाय, छांशांत्र कथा ना छनिया शनायन

### <u> শ্রীব্রামকৃষ্ণশীলাপ্রসঙ্গ</u>

করিবার ছবু দি আমার কেন আদিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধাদী অনেক দেখিয়াছি কিন্তু অমন অপূর্ব্ধ মুখের ভাব কাছারও কথনও নয়নগোচর করি নাই। সে মুখখানি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে মুক্তিত হইয়া গিয়াছে। হইতে পারে অম, কিন্তু অনেক সময়ে মনে হয় বৃদ্ধদেবের দুর্শনলাভে আমি সেই দিন ধয় হইয়াছিলাম !"

# অষ্টম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

# সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

ঐরপে নির্জ্জনবাস, অধ্যয়ন, তপস্থা ও দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনপৃষ্ঠক নরেন্দ্রের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। ভবিশুৎ কল্যাণ
এটনির চিস্তাপূর্ব্ধক তাঁহার পিতা তাঁহাকে এই সময়ে
কর্ম শিক্ষা কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ এটনি নিমাইচরণ বস্তুর
অধীনে এটনির ব্যবসায় শিবিবার জন্ম নিযুক্ত করিয়া দিলেন।
পূত্রকে সংসারী করিবার আশায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপযুক্ত পাত্রীর
মন্মেরণেও এই সময়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ করায়
নরেন্দ্রের বিষম আপত্তি থাকায় এবং মনোমত পাত্রীর সন্ধান না
পাওয়ায় তাঁহার ঐ আশা সফল হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

রামতন্ত বস্থব লেনস্থ নরেন্দ্রের পাঠগৃহে ঠাকুর কথন কথন
সহসা আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং সাধন ভজন সম্বন্ধে নানাবিধ
উপদেশ প্রদান করিতেন। পিতামাতার সকলণ
ব্যথ্ড বন্ধার্কী
শালনে ঠাকুরের
ব্যৱন্ত্রেক চিরকালের মত আবদ্ধ ও সঙ্কৃচিত করিয়া বনেন
দেশ এজন্ত ঐ সময়ে তিনি তাঁহাকে সতর্ক করিয়া
বন্ধান্তর্বা বন্ধানাড়ি খুলিয়া যায়,
তথন তাহার বৃদ্ধি স্ক্লাতিস্ক্ল বিষয়সকলে প্রবেশ ও উহাদিগের
ধারণা করিতে সমর্থ হয়; এক্লপ বৃদ্ধিসহায়েই উশ্বরতে দাক্লাৎ

### **শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়; তিনি কেবলমাত্র ঐরপ শুদ্ধবৃদ্ধির গোচর।"

ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলেই নরেন্দ্র বিবাহ করিতে 
চাহে না—এইরূপ একটা ধারণা বাটীর স্ত্রীলোকদিগের ভিতর এই

সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। নরেন্দ্র বলিতেন,
নরেন্দ্রের বাটার
সকলের জ্ম—
সন্মানীর সহিত
স্বিভিত্ত হইয়া ঠাকুর যথন একদিন
প্রবিজিভাবে ব্রহ্মচর্য্য-পালনে আমাকে উপদেশ
মিলিত হইয়া
সন্মানী হইবে
হিতে সকল কথা শ্রবণপূর্বক পিতামাতার নিকটে

বলিয়া দিয়াছিলেন। সন্ধ্যাদীর সহিত মিলিত হইয়া পাছে আমি
সন্ধ্যাদী হইয়া যাই—এই ভয়ে তাঁহারা ঐদিন হইতে আমার বিবাহ
দিবার জক্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু করিলে কি
হইবে, ঠাকুরের প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের সকল চেষ্টা
ভাসিয়া গিয়াছিল। সকল বিষয় দ্বির হইবার পরেও কয়েকস্থলে
সামাক্ত কথায় উভয় পক্ষের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়া বিবাহসম্বন্ধ সহসা ভালিয়া গিয়াছিল।"

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করাটা বাটীর সকলের
ক্ষচিকর না হইলেও নরেন্দ্রনাথকে ঐবিষয়ে কেহ কোন কথা বলিতে
ঠাকুরের নিকটে কথনও সাহস করেন নাই। কারণ জনক-জননীর
নরেন্দ্রের পূর্বের পরম আদরের পূত্র নরেন্দ্র বাল্যকাল হইতে কথনও
কার যাতারাত কাহারও নিষেধ মানিয়া চলিতেন না এবং যৌবনে
পদার্পণ করিয়া অবধি আহার-বিহারাদি সকল বিষয়ে অসীম
ভাষীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্ক্তরাং বালক বা তরলমতি

ব্বক্কে আমরা যে ভাবে নিষেধ করিয়া থাকি, প্রথরবৃদ্ধি নরেক্রকে
এখন সেই ভাবে কোন বিষয় নিষেধ করিলে ফল বিপরীত হইবার
সন্তাবনা, একথা তাঁহাদিগের সকলের জানা ছিল। সেজক্ত পূর্বের
ভায় সমভাবেই নরেক্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সকাশে যাতায়াত
করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের পুণাসঙ্গে শ্রীযুত নরেক্ত এই সময়ে দক্ষিণেশবে যে সকল দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই সকলের মধুময় শ্বতি তাঁহার অন্তর আন্ধীবন অসীম উল্লাসে পূর্ণ করিয়া রাখিত। তিনি বলিতেন, "গ্রাকুরের নিকটে কি আনন্দে দিন কাটিত, তাহা অপরকে বুঝান

দক্ষিণেখনে গ্রক্নের নিকটে যে ভাবে দিন কাটিত তদ্বিধরে ন্যেন্দ্রের কথা ত্ত্বর। থেলা, রঙ্গরস প্রভৃতি সামান্ত দৈনন্দিন ব্যাপারসকলের মধ্য দিয়া তিনি কি ভাবে নিরস্তর উচ্চশিক্ষা প্রদানপূর্বক আমাদিগের অজ্ঞাতসারে আমাদিগের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিয়া দিয়া-ছিলেন, তাহা এখন ভাবিয়া বিশ্ময়ের অবধি

থাকে না। বালককে শিথাইবার কালে শক্তিশালী মল্ল যেরপে আপনাকে সংযত রাথিয়া তদমূরপ শক্তিমাত্র প্রকাশপূর্বক কথন তাহাকে যেন অশেষ আয়াসে পরাভূত করিয়া এবং কথন বা ভাহার নিকটে স্বয়ং পরাভূত হইয়া তাহার মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়, আমাদিগের সহিত ব্যবহারে ঠাকুর এইকালে অনেক সময়ে সেইরপ ভাব অবলম্বন করিতেন। তিনি বিন্দুর মধ্যে সিশ্ধুর বর্তমানতা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেন; আমাদিগের প্রত্যেকর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার বীজ ফুল-ফলায়িত হইয়া কালে যে আকার ধারণ করিবে, তাহা তথন হইতে ভাবমুথে প্রভাক্ষ

#### **এএরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

করিয়া আমাদিগকে প্রশংসা করিতেন, উৎসাহিত করিতেন, এবং বাসনাবিশেষে আবদ্ধ হইয়া পাছে আমরা জীবনের ঐরপ সফলতা হারাইয়া বসি, তজ্জন্ম বিশেষ সতর্কতার সহিত আমাদিগের প্রতি আচরণ लका करिया উপদেশ প্রদানে আমাদিগকে সংখত রাখিতেন। কিন্তু তিনি যে ঐরপে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্যপূর্বক আমাদিগকে নিতা নিয়মিত করিতেছেন, একথা আমরা কিছুমাত্র জানিতে পারিতাম না। উহাই ছিল তাঁহার শিক্ষাপ্রদান এব জীবনগঠন করিয়া দিবার অপর্ব্ব কৌশল। ধ্যান-ধারণাকালে কিছুদুর পর্যাম্ভ অগ্রসর হইয়া মন অধিকতর একাগ্র হইবার অবলয়ন পাইতেছে না অমুভব করিয়া তাঁহাকে কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঐরপ স্থলে স্বয়ং কিরপ করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগতে জানাইয়া ঐ বিষয়ে নানা কৌশল বলিয়া দিতেন। আমার স্বরণ হয়, শেষ রাত্তিতে ধ্যান করিতে বসিয়া আলমবাজারে অবস্থিত চটের কলের বাশীর শব্দে মন লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। ভাহাকে ঐ কথা বলায় তিনি ঐ বাশীর শব্দেতেই মন একাগ্র করিতে বলিয়াছিলেন এবং ঐরপ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া-ছিলাম। আর এক সময়ে ধ্যান করিবার কালে শরীর ভূলিয় মনকে লক্ষ্যে সমাহিত করিবার পথে বিশেষ বাধা অহুভব করিঃ তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি বেদাস্ভোক্ত সমাধিসাধনকালে শ্রীমৎ তোতাপুরীর দারা ভ্রমধ্যে মন একাগ্র করিতে যে ভাবে चानिष्ठे इरेग्नाहित्मन, त्मरे कथात्र উत्सर श्रुतःमत निक नशाश वाता আমার ভ্রমধ্যে তীব্র আঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঐ বেদনার छेभत्र मनत्क अकाश कत्र।' कत्न तिश्वािकनाम, अक्रांश अ

আঘাতজনিত বেদনার অফুভবটা বতকণ ইচ্ছা সমভাবে মনে ধারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় এবং ঐকালে শরীরের অপর কোন খংশে মন বিক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাকুক ঐ অংশ-সকলের অন্তিত্তের क्था এककारन जुनिया या ध्या याय । ठाकूरतत माधनात जन, निर्द्धन नक्षविण्या आमानित्रव धान-धावना कविवाव वित्यव छेन्द्यात्री ন্থান ছিল। শুদ্ধ ধ্যান-ধারণা কেন, ক্রীড়াকৌতুকেও আমরা অনেক সময় ঐশ্বানে অতিবাহিত করিতাম। ঐ সকল সময়েও ঠাকুর আমাদিগের সহিত যথাসম্ভব যোগদান করিয়া আমাদিগের আনন্দবৰ্জন করিতেন। আমরা তথায় দৌডাদৌডি করিতাম. গাছে চড়িতাম, দচ বজ্জব তায় লম্মান মাধবীলতার আবেইনে বিদিয়া দোল থাইভাম, এবং কথন কথন আপনারা বন্ধনাদি করিয়া এম্বলে চড়ুইভাতি করিতাম। চড়ুইভাতির প্রথম দিনে আমি यहरख भाक कतियाछि দেখিয়া ठाकुत खार औ अन्नवाधनानि शहन করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণেতর বর্ণের হস্তপক আর গ্রহণ করিতে পারেন না জানিয়া আমি তাঁহার নিমিত্ত ঠাকুরবাড়ীর প্রদাদী অল্লের বন্দোবন্ত করিতেছিলাম। কিন্তু তিনি ঐরপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ভোর মত শুদ্ধসত্ত্তণীর হাতে ভাত থেলে কোন দোষ হবে না।' আমি উহা দিতে বারংবার আপত্তি করিলেও তিনি আমার কথা না শুনিয়া আমার হন্তপক অন্ন দেদিন গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

শ্রীযুত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন প্রিয়দর্শন ভক্তিমান্ যুবক ইভিমধ্যে দক্ষিণেখনে ঠাকুরের নিকটে আগমনপূর্বক নরেন্দ্র-নাথের সঞ্জি পরিচিত ও বিশেষ সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল।

#### **শ্রীগ্রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

বিনয়, নত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস-ভক্তির জয় ভবনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রিয়্ন ইইয়ছিল। তাহার রমণীর ক্লায় কোমল শ্বভাব এবং নরেক্রনাথের সহিত অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া ভ্রমাথ ও নরেক্রের ব্যাকুর কথন কথন রহন্ত করিয়া বলিতেন, "জন্মান্তরে বরাহনগরের ভূই নরেক্রের জীবনসন্ধিনী ছিলি বোধ হয়।" ভ্রমাথ বরাহনগরে থাকিত এবং স্থবিধা পাইলেই নরেক্রনাথকে নিজবাটীতে আনয়ন করিয়া আহারাদি করাইত। ভাহার প্রতিবেশী সাতকড়ি লাহিড়ি নরেক্রের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত এবং দাশর্থি সাল্ল্যাল তাঁহার সমপাঠী বন্ধু ছিলেন। ইহারাও নরেক্রেকে পাইলে দিবারাত্র ভাহার সহিত অভিবাহিত করিতেন। ঐক্রপে দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে এবং কথন কথন বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া নরেক্রনাথ বরাহনগরের এই সকল

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে বি.এ. পরীক্ষার ফলাফল জানিতে
পারিবার কিছু পূর্ব্বে ঘটনাচক্রে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ
পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। অত্যধিক
পিতার সহসা
মৃত্যুর কথা
পরিপ্রবেশ তাঁহার পিতা বিশ্বনাথের শরীর ইতিপূর্বের
বরাহনগরে ভ্রমা
আন্দাজ দশটার সময় তিনি হৃদ্রোগে মৃত্যুম্থে
পতিত হইলেন। নরেন্দ্র সেই দিবস নিমন্ত্রিত হইয়া অপরাহে
তাঁহার বরাহনগরের বন্ধ্বর্গের নিকটে গমন করিয়াছিলেন এবং
রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যান্ত ভক্তনাদিতে অভিবাহিত করিয়া

বন্ধবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাল অথবা চই-এক

দিবস অতিবাহিত করিতেন।

আহারান্তে তাঁহাদিগের সহিত এক ঘরে শয়নপূর্বক নানাবিধ আলাপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বন্ধু 'হেমালী' রাজি প্রায় তৃইটার সময় ঐস্থলে আগমনপূর্বক তাঁহাকে ঐ নিদারণ বার্ত্তা শ্রবণ করাইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাভায় ফিরিলেন।

বাটীতে ফিরিয়া নরেন্দ্রনাথ পিতার ঐর্চনেচিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, পরে অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলেন তাঁহাদিগের সাংসারিক **जवन्ना जिल्ला अन्ति ।** जन्म जन्म जन्म जन्म जन्म । পিতা কিছু রাখিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, আয়ের অপেকা নিত্য অধিক ব্যয় করিয়া কিছু ঋণ রাধিয়া অবস্থার শোচনীয় পবিকৰ্মন গিয়াছেন ; আত্মীয়বর্গেরা তাঁহার পিতার সহায়তায় নিজ নিজ অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া লইয়া এখন সময় বুঝিয়া শক্রতাসাধনে এবং বসতবাটী হইতে পর্যান্ত তাঁহাদিগের উচ্ছেদ ব্রতে কুত্সঙ্কল্ল হইয়াছে; সংসারে আয় একপ্রকার নাই বলিলেই হত্ত, অথচ পাঁচ-সাতটি প্রাণীর ভরণপোষণাদি নিত্য নির্বাহ হওয়া খাবশ্রক। চিরস্থপালিত নরেন্দ্রনাথ কিংকর্তব্যবিষ্ট হইয়া নান। ভানে চাকরীর অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু সময় যথন মন্দ পড়ে মানবের শত চেষ্টাতেও তথন কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না। নরেন্দ্র সর্বত্ত বিফলমনোরথ হইতে লাগিলেন।

পিতার মৃত্যুর পরে এক তুই করিয়া তিন-চারি মাদ গত হইল, কিন্তু তুঃথ তুর্দিনের অবদান হওয়া দ্রে থাকুক আশার রক্তিম ছটায় নরেন্দ্রনাথের জীবনাকাশ ঈষরাজও রঞ্জিত হইল না। বাস্তবিক, এমন নিবিড় অন্ধকারে তাঁহার জীবন আর কথনও আছেয় হইয়াছিল

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

কিনা সন্দেহ। এই কালের আলোচনা করিয়া তিনি কখন কখন আমাদিগকে বলিয়াছেন—

"মৃতাশোচের অবসান হইবার পূর্বে হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হন্তে

ঐ অবস্থা সম্বধে
নরেন্দ্রের কথা—
চাকরির অমেষণ,
পরিচিত ধনী
ব্যক্তিদিগের
অবজ্ঞা

লইয়া মধ্যাহ্নের প্রথব রোজে আফিন হইতে আফিনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—অন্তরক বন্ধুগণের কেহ কেহ ছুঃথের ছুঃথী হইয়া কোন দিন গঙ্গে থাকিত, কোন দিন থাকিতে পারিত না, কিন্তু সর্বব্রেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে

হ্বদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশৃন্ত সহাত্ত্তি এখানে অতীব বিরল—

ত্বলৈর, দরিত্রের এখানে স্থান নাই। দেখিতাম, তুই দিন পূর্বে

খাহারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবদর

পাইলে আপনাদিগকে ধন্ত জ্ঞান করিয়াছে, সময় বৃঝিয়া তাহারাই

এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও

লাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কথন কথন

সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে হয়, এই সময়ে

একদিন রোজে ঘ্রতে ঘ্রিতে প্রেরে তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং

নিতান্ত পরিপ্রান্ত হইয়া পড়ের মাঠে মহুমেণ্টের ছায়ায় বদিয়া

পড়িয়াছিলাম। তুই-এক জন বন্ধু দেদিন সঙ্গে ছিল, অথবা ঘটনা
ক্রমে ঐ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন

বেধি হয় আমাকে সাজনা দিবার জন্ত গাহিয়াছিল—

'वहिट्ड क्रुशांचन उस्तिःशांम भवत्न' हेजाति।

ন্তনিয়া মনে হইয়াছিল মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করিতেছে।
মাতা ও প্রাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদয়
হইয়া ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলায়, 'নে, নে,
চুণ কর, ক্ষার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়বর্গকে কট পাইতে
হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখন সহ্ করিতে হয়
নাই, টানাপাখার হাওয়া থাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকটে ঐরপ
কল্পনা মধুর লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত; কঠোর
সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যক্ষ বলিয়া বোধ হইতেছে।'

"আমার ঐরপ কথায় উক্ত বন্ধ বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল –দারিল্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ হইতে ঐ কথা নির্গত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিবে কেমনে ! প্রাতঃকালে দারিদ্রোর পেষণ উঠিয়া গোপনে অফুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম शृद्ध मकरनत প্রচুর আহার্য্য নাই এবং হাতে পয়मा নাই, দেদিন মাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোন দিন সামান্ত কিছু থাইয়া, কোন দিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে, ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে ঐ কথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। ধনী বন্ধুগণের অনেকে পূর্কের ক্রায় আমাকে जाशामित्रव शुद्ध वा खेळात्म बहेया याहेया मक्नी जामि बाता जाहा-দিগের আনন্দর্বর্জনে অন্সরোধ কবিত। এডাইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত গমনপ্রক তাহাদিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতাম, কিন্তু অন্তরের কথা তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইত না—তাহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয় জানিতে क्थन । नाइ । जादानित्भव मत्था विवन पृष्टे- धक जन

#### **ত্রীত্রীরামকুঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ**

কথন কথন বলিত, 'তোকে আজ এত বিষণ্ণ ও তুর্বল দেখিতেছি কেন, বল্ দেখি ?' একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে অল্ঞের নিকট হইতে আমার অবস্থা জানিয়া লইয়া বেনামী পত্রমধ্যে মাতাকে সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইয়া আমাকে চিরঝণে আবদ্ধ করিয়াছিল।

"योवत्न भर्मार्भनभूव्यक य-मकन वानावन् हित्रज्ञीन इहेश অস্তুপায়ে যৎসামান্ত উপার্জন করিতেছিল, তাহাদিগের কেহ কেন্ আমার দারিদ্রোর কথা জানিতে পারিয়া সময় বুঝিয়া দলে টানিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহা-দিগের মধ্যে যাহারা ইতিপূর্কে আমার স্থায় অবস্থার পরিবর্তনে সহসা পতিত হইয়া একরপ বাধ্য হইয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ম হীন পথ অবলম্বন করিয়াছিল, দেখিতাম তাহারা সতাসতাই আমার জন্ম ব্যথিত হইয়াছে। সময় বুঝিয়া অবিভার্মপিণী মহামায়াও এই কালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সন্ধতিপন্না রমণীর পূর্বে হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল। অবসর ব্রিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিত্রাতঃথের অবসান করিতে পারি। বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা প্রদর্শনে তাহাকে নিবুত্ত করিতে হইয়াছিল। অন্ত এক রমণী ঐরপ প্রলোভিত করিতে আদিলে তাহাকে বলিয়াছিলাম. 'বাছা, এই ছাই-ভম্ম শরীরটার তৃপ্তির জন্ম এতদিন কত কি ত করিলে, মৃত্যু সমুখে—তথনকার সহল কিছু করিয়াছ কি ? হীন বৃদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে ডাক।'

"বাহা হউক, এত তুঃথ কটেও এতদিন আন্তিক্যবৃদ্ধির বিলোপ অথবা 'ঈশ্বর মদলময়'—একথায় সন্দিহান হই নাই। প্রাতে

নিস্রাভক্ষে তাঁহাকে শ্বরণ-মননপূর্বক তাঁহার নাম করিতে করিতে শ্যা ত্যাগ করিতাম এবং আশায় বুক বাঁধিয়া উপার্জ্জনের উপায়

ভগবান্—ভগবান্ ত সব কলেন। কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। স্তন্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান্ কি বাস্তবিক আছেন, এবং থাকিলেও মানবের সকলেণ প্রার্থনা কি ভানয় থাকেন। তবে এত যে প্রার্থনা করি ভায়ার কোনরূপ উত্তর নাই কেন। শিবের সংসারে এত অ-শিব কোথা হইতে আসিল—মঙ্গলময়ের রাজ্যে এতপ্রকার অমঙ্গল কেন। বিভাসাগার মহাশয় পরত্ঃথে কাতর হইয়া এক সময় যাহা বলিয়াছিলেন—ভগবান্ যদি দয়ায়য় ও মঙ্গলময়, তবে তৃভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া লাখ লাখ লোক তৃটি অয় না পাইয়া ময়ে কেন। ভায়া, কঠোর বাজ্যবে কর্পে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল, অবসর ব্রিয়া সন্দেহ আসিয়া অন্তর অধিকার কবিল।

"গোপনে কোন কার্য্যের অফুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিক্লদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কথন এরপ করা দ্বে থাকুক, অন্তরের চিস্তাটি পর্য্যস্ত ভয়ে বা অন্ত কোন কারণে কাহারও নিকটে কথনও লুকাইবার অভ্যাদ করি নাই। স্থতরাং ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন ত তাঁহাকে ভাকিবার কোন সফলতা এবং প্রয়োদ্ধন নাই,

#### **ত্রীত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

একথা হাঁকিয়া-ডাকিয়া লোকের নিকটে সপ্রমাণ করিতে এখন
অগ্রসর হইব, ইহাতে বিচিত্র কি ? ফলে স্বল্প দিনেই রব উঠিল,
আমি নান্তিক হইয়াছি এবং চুশ্চরিত্র লোকের
অভিমানে
নাতিক বৃদ্ধি
গমনে কুন্তিত নহি! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবলা
আনাপ্রব হৃদয় অথথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল এবং কেহ জিজ্ঞাল
না করিলেও সকলের নিকটে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এই ছঃখকটের সংসারে নিজ ত্রদূটের কথা কিছুক্ষণ ভূলিয়া থাকিবার জন্ত
যদি কেহ মন্তপান করে, অথবা বেখাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে
স্বাধী জ্ঞান করে, ভাহাতে আমার যে কিছুমাত্র আপত্তি নাই ভাহাই

"কথা কানে হাঁটে। আমার ঐসকল কথা নানারূপে বিকৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে এবং তাহার কলিকাতান্ত ভক্ত-

আমিও ঐরপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।

নহে, কিন্তু ঐরপ করিয়া আমিও তাহাদিগের ন্থায় ক্ষণিক স্থপভাগী হুইতে পারি—একথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিব সেদিন

গণের কাছে পৌছিতে বিলম্ব হইল না। কেহ
নরেন্দ্রের
অধ্যপতনে
ভক্তগণের বিষাস
হইলেও সামার স্বরূপ অবস্থা নির্ণন্ন করিতে দেথা
হইলেও সামার স্বরূপ অবস্থা নির্ণন্ন করিতে দেথা
করিতে আদিলেন এবং যাহা রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ
না হইলেও কতকটা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত,
ইন্ধিতে ইসারায় জানাইলেন। আমাকে উাহারা

এতদ্র হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া আমিও দারুণ অভিমানে ফীত হইয়া দণ্ড পাইবার ভরে ঈশরে বিশাস করা বিষম ত্র্বলতা, একথা প্রতিপন্ধপূর্বক হিউম, বেন, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশাতা

দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঈশরের অভিছের প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম। ফলে বৃরিতে পারিলাম আমার অধঃপতন হইয়াছে, এ কথায় বিশাস দৃঢ়তর করিয়া তাঁহারা বিদায়গ্রহণ করিলেন বৃরিয়া আনন্দিত হইলাম এবং ভাবিলাম ঠাকুরও হয়ত ইহাদের মুথে শুনিয়া এরপ বিশাস করিবেন। প্রক্রপ ভাবিবামাত্র আবার নিদারুণ অভিমানে মন্তর পূর্ণ হইল। দ্বির করিলাম, তা কক্রন—মান্তবের ভালমন্দ মতামতের যথন এতই অল্প মৃল্য, তথন তাহাতে আসে যায় কি ? পরে শুনিয়া শুন্তিত ইইলাম, ঠাকুর তাঁহাদিগের মুথে প্রক্থা শুনিয়া প্রথমে হাঁ, না কিছুই বলেন নাই; পরে শুবনাথ রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে একথা জানাইয়া যথন বলিয়াছিল, 'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে একথা স্থারেশ্বপ্ত অগোচর!'—তথন বিষম উত্তেজিত ইইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ্ কর্ শালারা, মা বলিয়াছেন সে কথনও প্রক্রপ হইতে পারে না; আর কথন আমাকে ঐপব কথা বলিলে তোদের মুথ দেখিতে পারিব না!'

"এরপে অহস্বারে অভিমানে নান্তিকভার পোষণ করিলে হইবে
কি? পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সহিত
সাক্ষাতের পরে, জীবনে যে-সকল অভুত অক্সভৃতি
বোর অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকলের কথা উজ্জল
বর্ণে মনে উদয় হওয়ায় ভাবিতে থাকিতাম—
ক্রিয় নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও নিশ্চয়
আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্রকভা নাই;
হ:থকই জীবনে যতই আস্ক্রক না কেন, সেই পথ খুঁজিয়া বাহিয়

### **এতি**রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

করিতে হইবে। ঐরপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং সংশ্বে চিন্ত নিরম্ভর দোলায়মান হইয়া শান্তি স্থদ্রপরাহত হইয়া রহিল—সাংসারিক অভাবেরও হ্লাস হইল না।

"গ্রীমের পর বর্ষা আসিল। এখনও পূর্বের ন্যায় কর্ম্মের অহুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাদে ও বুষ্টিতে ভিজিয়া বাত্রে অবসন্ন পদে এবং ততা দিক অন্তত্ত দৰ্শনে অবসর মনে বাটীতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে - नाजानाज भारित এত ক্লান্তি অমুভব করিলাম যে, আর এক পদ্ধ অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শস্থ বাটীর রকে জড় পদার্থের ক্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জ্ব্র চেতনার লোপ হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নান বর্ণের চিন্তা ও ছবি তথন আপনা হইতে পর পর উদয় ও নয় इटेटिकिन এवः উटामिश्रास्क जाड़ारेशा दकान अक ठिखावित्याय মনকে আবদ্ধ রাখিব এরপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একের পর অন্ত এইরণে ভিতরের অনেকগুলি পদ্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অ-শিব কেন, ঈশবের কঠোর ত্যায়পরতা ও অপার করুণার मामक्षया প্রভৃতি যে-সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই দকল বিষয়ের স্থি মীমাংসা অন্তরের নিবিডতম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। अनस्त्र वांधी ফিরিবার কালে দেখিলাম, -শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং त्रक्रमी व्यवमान इष्ट्रेयांत खन्नष्टे विमन्न व्यादह ।

### সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

শনংসারের প্রশংসা ও নিন্দায় এখন হইতে এককালে উদাসীন হইলাম এবং ইতর্মাধারণের স্থায় অর্থোপার্জন করিয়া পরিবার-

বর্গের সেবা ও ভোগস্থথে কাল্যাপন করিবার জ্বন্ত সন্মানী হইবার সন্ধর ও লফিবেররে পিডামহের ন্তায় সংসারত্যাগের জ্বন্ত গোপনে আগমনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির ঠাকুরের জুতুর আচরণ হইলে সংবাদ পাইলাম, ঠাকুর ঐদিন কলিকাডায় জুনৈক ভক্তের বাটীতে আদিতেচেন। ভাবিলাম.

ভালই হইল, গুরুদর্শন করিয়া চিরকালের মত গৃহ ত্যাগ করিব।
গারুরের সহিত দাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ধরিয়া বদিলেন, 'তোকে
আদ্ধ আমার সহিত দক্ষিণেশরে বাইতে হইবে।' নানা ওদ্ধর
করিলাম, তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা তাঁহার সঙ্গে
চলিলাম। গাড়ীতে তাঁহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না।
দক্ষিণেশরে পৌছিয়া অন্ত সকলের সহিত কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহমধ্যে
উপবিষ্ট রহিয়াছি এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। দেখিতে
দেখিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া আমাকে সঙ্গেহে ধারণপূর্বক
সদ্ধল নয়নে গাহিতে লাগিলেন—

কথা কহিতে ডবাই,
না কহিতেও ডবাই,
( আমার) মনে দন্দ হয়,
বুঝি তোমায় হাবাই, হা—বাই!

"অস্তরের প্রবল ভাবরাশি এতক্ষণ স্বত্নে রুদ্ধ বাধিয়াছিলাম, আর বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—ঠাকুরের ন্থায় আমারও

### <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্ষ</u>

বক্ষ নয়নধারায় প্লাবিভ হইতে লাগিল। নিশ্চয় ব্বিলাম, ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন! আমাদিগের ঐরপ আচরণে

আন্ত সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রকৃতিষ্ ঠারুরের হইবার পরে কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কণ্রণ অনুরোধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, সঙ্কল পরিত্যাগ 'আমাদের ও একটা হয়ে গেল।' পরে রাত্রে

বলিলেন, 'জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্ম আসিয়াছ, সংসারে কথনই থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্ম থাক।' —বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকঠে পুনরায় অঞ্চ বিসর্জন করিতে লাগিলেন!

অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে নিকটে ভাকিয়া

"ঠাকুরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরদিন বাটীতে ফিরিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের শত চিস্তা আসিয়া অন্তর অধিকার

করিল। পূর্বের ভায় নানা চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। ফলে এটনির আফিসে পরিশ্রম করিয়া দৈব সহায়তার ভারিদ্রা মোচনের এবং কয়েকথানি পুস্তকের অমুবাদ প্রভৃতিতে সঙ্কর ও ঐজস্থ সামাত্র উপার্জন হইয়া কোনরূপে দিন কাটিয়া ঠাকুরকে জেদ করায় তাঁহার যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনরূপ কর্ম 'কালীঘরে' জুটিল না এবং মাতা ও ভাতাদিগের ভরণপোষণের যাইয়া প্রার্থনা করিতে বলা একটা সচ্চল বন্দোবন্তও হইয়া উঠিল না। কিছুকাল পরে মনে হইল, ঠাকুরের কথা ত ঈশ্ব

গুনেন—তাঁহাকে অহুরোধ করিয়া মাতা ও ভ্রাতাদিগের বাওয়া পরার কট যাহাতে দ্র হয় এরূপ প্রার্থনা করাইয়া লইব; আমার

# সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

রন্থ ঐরপ করিতে তিনি কথনই অস্বীকার করিবেন না।
কিলেখরে ছুটিলাম এবং নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া
াদিলাম, 'মা-ভাইদের আর্থিক কট্ট নিবারণের জন্ম আপনাকে
নাকে জানাইতে হইবে।' ঠাকুর বলিলেন, 'ওয়ে, আমি যে ওসব
কথা বল্ভে পারি না। তুই জানা না কেন? মাকে মানিস্ না,
সেই জন্মই তোর এত কট্ট!' বলিলাম, আমি ত মাকে জানি না,
আপনি আমার জন্ম মাকে বলুন, বলতেই হবে, আমি কিছুতেই
আপনাকে ছাড়ব না।' ঠাকুর সম্মেহে বলিলেন, 'ওয়ে, আমি যে
কতবার বলেছি, মা নরেজ্রের তুঃথ কট্ট দ্র কর। তুই মাকে
মানিস্ না, সেই জন্মই ত মা শুনে না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার,
আমি বলছি আজ রাত্রে 'কালীঘরে' গিয়ে মাকে প্রণাম করে
তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী
বন্ধশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে
কি না করিতে পারেন।'

"দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ঠাকুর যথন ঐরপ বলিলেন, তথন নিশ্চয় প্রার্থনামাত্র সকল তৃংথের অবদান হইবে। প্রবল উৎকণ্ঠায় রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি হইল। জগদখার দর্শনে এক প্রহর গত হইবার পরে ঠাকুর আমাকে শাসার-বিশ্বতি শ্রীমন্দিরে ঘাইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচছর হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল, এবং মাকে সত্যসত্য দেখিতে ও তাঁহার শ্রীম্থের বাণী শুনিতে পাইব, এইরপ দ্বির বিশ্বাসে মন অশু সকল বিষয় ভূলিয়া বিষম একাগ্র ও তার্মর হইয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া

#### **শ্রীশ্রীরামক্রফলীলাপ্রসঙ্গ**

দেখিলাম, সত্যসত্যই মা চিয়য়ী, সত্যসত্যই জীবিতা এবং জনস্থ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে হৃদয় উচ্ছুদিত হইল, বিহলে হইয়া বারস্বার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাহাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য লাভ করি এইরূপ করিয়া দাও!' শাস্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল, জগৎ সংসার নিঃশেষে অস্তর্হিত হইয়া একমাত্র মা-ই হৃদর পূর্ণ করিয়া রহিলেন!

"ঠাকুরের নিকটে ফিরিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাদা করিলেন, "কিরে, মা'র নিকটে সাংদারিক অভাব দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিদ্ ত ?' তাঁহার প্রশ্নে চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, ভূলিয়া গিয়াছি! তাই ত, এখন কি করি ?' তিনি বলিলেন, 'যা, যা, ফের যা, গিয়ে ঐকথা জানিয়ে আয়।' পুনরায় মন্দিরে চলিলাম

ভিন বার
'কালীঘরে'
আর্থিক উন্নতি প্রার্থনা করিতে গমন ও ভিন্ন ভাবের আচরণ এবং মা'র সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুনরায় মোহিত হইয়া দকল কথা ভূলিয়া পুন: পুন: প্রণামপূর্বক জ্ঞান ভক্তি লাভের জন্ম প্রার্থনা করিয়া ফিরিলাম। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কি রে, এবার বলিয়াছিস্ ত ?' আবার চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, মাকে দেখিবামাত্র কি এক দৈবীশক্তি-

প্রভাবে দব কথা ভুলিয়া কেবল জ্ঞান ভক্তি লাভের কথাই বলিয়াছি! কি হবে?' ঠাকুর বলিলেন, 'দ্র ছোঁড়া, আপনাকে একটু দাম্লাইয়া ঐ প্রার্থনাটা করিতে পারিলি না? পারিস্ ত আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়, শীল্ল য়া।' পুনরায় চলিলাম, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশমাত্র দারুণ লক্ষা আসিয়া হাদয়

# সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

অধিকার করিল। ভাবিলাম, একি তুচ্ছ কথা মাকে বলিভে আসিয়াছি! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসমতা লাভ করিয়া তাঁহার নিকটে 'লাউ কুমড়া ভিক্ষা করা' এ যে সেইরূপ নির্বাদ্ধিতা! এমন হীনবৃদ্ধি আমার! লজ্জায় ঘূণায় পুন: পুন: প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'অন্ত কিছু চাহি না মা, কেবল জ্ঞান एकि माछ।' मन्मिरत्र वाहिरत जानिया मन् इहेन हेहा निक्ष्यहे চাকুরের খেলা, নতুবা তিন তিনবার মার নিকটে আদিয়াও বলা হইল না। অতঃপর তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম, আপনিই নিশ্চিত আমাকে এরপে ভুলাইয়া দিয়াছেন, এখন আপনাকে বলিতে হইবে, আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকিবে না। তিনি বলিলেন, 'ওরে, আমি যে কাহারও জন্ম এরপ প্রার্থনা কখন করিতে পারি নাই, আমার মুখ দিয়া যে উহা বাহির হয় না। ভোকে বল্লুম, মার কাছে ধাহা চাহিবি ভাহাই পাইবি; তুই চাহিতে পারিলি না, ভোর অদৃষ্টে সংসারস্থ নাই, তা আমি कि कतिव!' विनिनाम, 'छाटा ट्टेरव ना महागग्न, जाभनात्क আমার জন্ম একথা বলিতেই হইবে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি বলিলেই তাহাদের আর কষ্ট থাকিবে না।' এরপে যথন তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না, তথন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কথন অভাব হবে না।"

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, নরেন্দ্রনাথের জীবনে উহা যে একটি বিশেষ ঘটনা, তাহা বলিতে হইবে না। ঈশবের মাতৃভাবের এবং প্রতীক ও প্রতিমায় তাঁহাকে উপাসনা করিবার গৃঢ় মর্ম্ম এতদিন তাঁহার হাদয়ক্ষম হয় নাই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবী মৃত্তিসকলকে

### শ্ৰীশ্ৰীরামকুফলীলাপ্রসক

তিনি ইতিপূর্বে অবজ্ঞা ভিন্ন কখন ভক্তিভরে দর্শন করিতে পারিতেন না। এখন হইতে এরপ উপাসনার সম্যক্ রহস্ত তাঁহার

ব্যরন্ত্রের প্রতীক ও প্রতিমার জীবনে অধিকতর পূর্ণতা ও প্রসারতা আন্তর্ ক্ষরনোপাসনায় করিল। ঠাকুর উহাতে কিরুপ আনন্দিত হইয়া-বিবাস ও ঠাকুরের ঐক্তম্ম আনন্দ বন্ধ ই এ ঘটনার পর দিবসে দক্ষিণেখনের আগমন-

পূর্বক যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

"তারাপদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির সহিত এক আফিসে কর্ম করায় ইতিপূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছিলাম। তারাপদের সহিত নরেন্দ্র-

ঠাকুরের ঐ
নিথের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। সেজতা আফিনে
বিষয়ক আনন্দসম্বন্ধে বৈকুঠনাথের কথা
বিলয়াও ছিল, পরমহংসদেব নরেন বাবুকে বিশেষ

বালয়াও ছিল, পরমহংসদেব নরেন বাবুকে বিশেষ ভালবাসেন; তথাপি আমি নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করি নাই। অত্য মধ্যাহে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলাম, ঠাকুর একাকী গৃহে বসিয়া আছেন এবং নরেন্দ্র বাহিরে এক পার্ষে শয়ন করিয়া নিজা যাইতেছে। ঠাকুরের মৃথ যেন আনন্দে উৎফুল হইয়ারহিয়াছে। নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবামাত্র তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ওরে দেখ, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মাকে মান্ত না, কাল মেনেছে। কটে পড়েছে তাই মার

<sup>&</sup>gt; শীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সাহ্যাল।

# সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

কাছে টাকা-কড়ি চাইবার কথা বলে দিয়াছিলাম, তা কিন্তু চাইতে পার্লে না, বলে, 'লজ্জা কর্লে!' মন্দির থেকে এনে আমাকে বল্লে মার গান শিথিয়ে দাও—'মা ছং হি তারা' গানটি শিথিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে ! তাই এখন ঘুমুছে । (আহলাদে হাসিতে হাসিতে ) নরেক্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে, না !' তাঁহার ঐকথা লইয়া বালকের ন্তায় আনন্দ দেখিয়া বলিলাম, 'হা, মহাশয় বেশ হইয়াছে।' কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'নরেক্র মাকে মেনেছে ! বেশ হয়েছে —কেমন ?' ঐরপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারস্বার ঐকথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"নিজাভকে বেলা প্রায় ৪টার সময় নরেক্ত গৃহমধ্যে ঠাকুরের নিকটে আদিয়া উপবিষ্ট হুইলেন। মনে হুইল এইবার তিনি তাহার

(আমার) মা খং হি তারা।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাংপরা।
তোরে জ্ঞানি মা ও দীনদরামরী,
তুমি তুর্গমেতে তুংথহরা ॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে,
তুমিই আভ্তমুল গো মা,
আছ সর্ব্বিটে, অক্ষপুটে
সাকার আকার নিরাকারা॥
তুমি সন্ধাা, তুমি গারতী,
তুমিই জগন্ধাত্রী গো মা,
তুমি অকুলের ত্রাণক্র্র্তা
সন্ধানিবের মনোহরা॥

#### <u>শীশীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন। ঠাকুর কিছ তাঁহাকে দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গা ঘেঁ সিয়া এক প্রকার তাহার ক্রোড়ে আদিয়া উপবিষ্ট হইলেন এক নরেন্দকে বলিতে লাগিলেন, ( আপনার শরীর ও নরেন্দ্রে ঠাকুরের বিশেষ আপমার জ্ঞানের শরীর পর পর দেখাইয়া) 'দেখছি কি এটা আমি পরিচায়ক দৃষ্টান্ত আবার এটাও আমি, সত্য বলছি-কিছুই তফাং বুঝ তে পারচি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় হটো ভাগ দেখাছে—সভাসতা কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে। বুঝাতে পাচ্চ ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন ?' এরপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ভামাক খাব।' আমি এন্ত হইয়া ভাষাক সাজিয়া তাঁহার ছ কাটি তাঁহাকে দিলাম। ছই-এক টান টানিয়াই তিনি ভ কাটি ফিরাইয়া দিয়া 'কল্কেতে থাব' বলিয়া কভেটি হাতে লইষা টানিতে লাগিলেন। তুই-চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'খা, আমার হাতেই খা।' নরেক্র ঐ কথায় বিষম সঙ্কৃচিত হওয়ায় বলিলেন, 'ভোর ত ভারি হীন বৃদ্ধি, তুই আমি কি আলাহিলা? এটাও আমি, ওটাও আমি।' একথা বলিয়া নরেজ্রনাথকে তামাকু খাওয়াইয়া দিবার জন্ম পুনরায় নিজ হাত তুইখানি তাঁহার মুখের সন্মুখে ধরিলেন। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া তুই-তিন বার তামাক টানিয়া নিরন্ত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে নিরন্ত দেখিয়া স্বয়ং পুনরায় তামাকু সেবন করিতে উত্তত হইলেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, হাভটা ধুইয়া তামাক থান।' কিন্তু দে কথা ভনে কে? 'দুর শালা, তোর ত ভারি ভেদবৃদ্ধি' এই কথা বলিয়া

# সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

চাকুর উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টানিতে ও ভাবাবেশে নানা কথা বিলতে লাগিলেন। খাছদ্রব্যের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে যে চাকুর উহা উচ্ছিষ্টজ্ঞানে কথন খাইতে পারিতেন না, নরেদ্রের উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাকে অন্ধ ঐরপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমি হস্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, নরেন্দ্রনাথকে ইনি কতদ্র আপনার জ্ঞান করেন।

"কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল। তথন ঠাকুরের ভাবের উপশম দেখিয়া নরেন্দ্র ও আমি তাঁহার নিকটে বিদায়গ্রহণপূর্ব্যক পদব্রজে কলিকাভায় ফিরিয়া আসিলাম।
ইহার পরে কতদিন আমরা নরেন্দ্রনাথকে বলিডে
কলিকাভায় শুনিয়াছি, 'একা ঠাকুরই কেবল আমাকে প্রথম
লাগমন
দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া
আসিয়াছেন, আর কেহই নহে—নিজের মা-ভাইরাও নহে।
তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া
ফেলিয়াছে। একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—
সংসারের অন্ত সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্ত ভালবাসার ভান মাত্র করিয়া
ফিরিয়া থাকে।' "

# নবম অধ্যায়

# ঠাকুরের ভক্তসজ্ম ও নরেন্দ্রনাথ

ঠাকুর যোগদৃষ্টিশহায়ে যে সকল ভক্তের দক্ষিণেশবে আদিবার কথা বহু পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমরা ইভিপ্রে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা সকলেই ১৮৮৪ খৃষ্ট'ক ঠাকুরের বিশেষ ভক্তসকলের আগমন— করিয়াছিল। কারণ, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পূর্ণ ১৮৮৪ খৃর তাহার নিকটে আদিয়াছিল এবং তাহাকে রূপা মধ্যে করিবার পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে আদিবে

বলিয়া যাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই শ্রেণীর ভক্তসকলের আদা সম্পূর্ণ হইল; অভঃপর ঐ শ্রেণীর আর কেই এখানে আদিবে না!"

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই আবার ১৮৮০
খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের ভিতরে
ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। নরেক্র তথন
সহিত মিলনে সাংসারিক অভাব অনটনের সহিত সংগ্রামে ব্যন্ত
ঠাকুরের এবং রাখাল কিছুকালের জন্ম শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গমন
করিয়াছিলেন। ঐ সকল ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও

আদিবার কথা, ঠাকুর সমীপস্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে "আব্ধ (উত্তর-দক্ষিণাদি কোন দিক্ দেখাইয়া) এই দিক্ হইতে এথানকার একজন আদিতেছে" এইরূপে পূর্বেই নির্দ্ধেশ করিতেন। কেহ বা

# ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ ও নরেন্দ্রনাথ

উপস্থিত হইবামাত্র 'তুমি এথানকার লোক' বলিয়া পূর্ব-পরিচিতের লায় সাদরে গ্রহণ করিতেন। কোন ভাগ্যবানের সহিত প্রথম সাক্ষান্তের পরে তাহাকে পুনরায় দেখিবার, খাওয়াইবার ও তাহার দহিত একান্তে ধর্মালাপ করিবার জন্ম অধীর হইয়া উঠিতেন। কোন ব্যক্তির স্থভাব সংস্কারাদি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাগত সমসংস্কারস্পন্ন কোন ভক্তবিশেষের সহিত তাহাকে পরিচিত করাইয়া তাহার সহিত ধর্মালোচনায় যাহাতে সে অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারে, তবিষয়ের স্থযোগ করিয়া দিতেন। আবার কাহারও গৃহে অ্যাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া সদালাপে অভিভাবকদিগের সন্তোষ উৎপাদনপূর্বক ষাহাতে তাহারা তাহাকে মধ্যে মধ্যে তাহার নিকটে আসিতে নিষেধ না করেন তবিষয়ে পথ পরিষার করিয়া দিতেন।

ঐদকল ভক্তের আগমনমাত্র অথবা আদিবার স্বল্পকাল পরে ঠাকুর তাহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে আহ্বানপূর্বক ধ্যান করিতে

অধিকারিভেদে ভক্তসকলকে দিব্যভাবাবিষ্ট ঠাকুরের স্পর্ল, মন্ত্রদান ইত্যাদি ও তাহার ফল বদাইয়া তাহাদিগের বক্ষ, জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের কোন কোন স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন। ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাহাদিগের মন বাহিরের বিষয়সমূহ হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সংহত ও অন্তমূর্থী হইয়া পড়িত এবং সঞ্চিত ধর্মসংস্কারসকল অন্তরে সহদা সজীব হইয়া উঠিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের

দর্শনলাভের জন্ম তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে, উহার প্রভাবে কাহারও দিব্য-জ্যোতিমাত্রের অথবা দেব-দেবীর জ্যোতিশ্বয় মৃষ্টিসমূহের দর্শন, কাহারও গভীর ধ্যান ও অভ্তপূর্ক

### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

व्यानन, कारावध अपशस्त्रिकन महमा উন্মোচিত रहेशा नेश्वतमार्ख्य क्य श्रवन वाक्निजा, काहात्र जावादन अ मविकन्न ममाधि धवः বিরল কাহারও নির্ফ্তিকল্প সমাধির পূর্ব্বাভাদ আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া এরপে জ্যোতির্ময় হঠি প্রভৃতির দর্শন কত লোকের যে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না। তারকের মনে ঐরপে বিষম ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের উদয় হইয়া অন্তরের গ্রন্থিসকল একদিন সহসা উন্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বল্পকালে নিরাকারের ধাানে সমাধিত হইরাছিল, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুথে শুনিরাছি। কিন্তু এরপ স্পর্শে এককালে নিবিবকল্প অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া একমাত্র নরেক্রনাথের জীবনেই হইতে দেখা গিয়াছিল। ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর ঐরপে স্পর্শ করা ভিন্ন কথন কথন আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। ঐ দীক্ষা-প্রদানকালে তিনি সাধারণ গুরুগণের আয় শিয়ের কোষ্টি-বিচারাদি नानाविश भगना ७ शृकामिए श्रवुख इटेएज ना। किन्छ याभमृष्टि-সহায়ে তাহার জন্মজন্মাগত মানদিক সংস্কারসমূহ অবলোকনপূর্বক 'ভোর এই মন্ত্র' বলিয়া মন্ত্রনির্দেশ করিয়া দিতেন। নিরঞ্জন. তেজচন্দ্ৰ, বৈকুণ্ঠ প্ৰভৃতি কয়েকজনকে তিনি এক্সপে কুপা করিয়া-ছিলেন, একথা আমরা তাহাদিগের নিকটে প্রবণ করিয়াছি। শাক্ত বা বৈষ্ণৰ বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই তিনি কাহাকেও শেই মন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান করিতেন না। কিন্তু অন্ত:সংস্থার নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক শক্ত্রাপাসক কোন কোন ব্যক্তিকে বিষ্ণুমন্ত্রে এবং বৈষ্ণব কাহাকেও বা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। অতএব বুঝা যাইতেছে,

# ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ

বে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাহার উপযোগী ব্যবস্থা সর্ববদা প্রদান করিতেন।

रेक्टा ও न्यार्नभारत मराशुक्रवंगन जलत्त्रत जानाजिक निक অপরে সংক্রমণপূর্বক তাহার মনের গতি উচ্চপথে পরিচালিত করিয়া দিতে সমর্থ, এই কথা শান্তগ্রন্থসকলে ঠাকরের দিবাস্পর্ণ যাহা লিপিবদ্ধ আছে। অন্তর্ম্প শিঘাবর্গের ত কথাই প্রমাণ করে নাই – বেখা লম্পটাদি চুদ্ধতকারীদিগের জীবনও ঐরপে মহাপুরুষদিগের শক্তিপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, বৃদ্ধ, ঈশা, এীচৈতন্ত প্রভৃতি যে-সকল মহাপুরুষগণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া শংসারে অত্যাবধি পূজিত হইতেছেন, তাংগদিগের প্রত্যেকের জীবনে*ই* এ শক্তির স্বল্পবিস্তর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্তে वेजन शाकित्न कि इहेर्दा, वे त्यानीत भूक्यमिरान जानीकिक कार्या-ক্লাপের দাক্ষাৎ পরিচয় বছকাল পর্যান্ত হারাইয়া সংসার এখন ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশাসী হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরাবতারে বিশাস করা ত দূরের কথা, ঈশ্বর-বিশাসও এখন অনেক স্থলে কুসংস্কারপ্রস্ত মানসিক তুর্বলভার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। মানব-শাধারণের চিত্ত হইতে ঐ অবিখাস দূর করিয়া তাহাদিগকে মাধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন করিতে ঠাকুরের ক্যায় অলৌকিক পুরুষের শংসারে জন্ম পরিগ্রহ করা বর্ত্তমান যুগে একান্ত আবশ্রক হইয়াছিল। পূর্বোক্ত শক্তির প্রকাশ তাঁহাতে অবলোকন করিয়া আমরা এখন **१**र्स शूर्य यूर्गद महाशूक्रवितात मश्राक्ष थे विषय विश्वामवान ইইতেছি। ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঠাকুরকে বিশাস না করিলেও তিনি रि खेक्स, तूस, देना ७ हिज्ज अम्थ महाभूक्षमकरनत नमत्र्यनी ज्र

#### <u>শীরামকৃঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ</u>

লোকোন্তর পুরুষ, এবিষয়ে উহা দেখিয়া কাহারও **অস্বীকার** করিবার উপায় নাই।

পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধ, সংসারী ও অসংসারী, সাকার ও নিরাকারোপাসক, শাক্ত, বৈষ্ণব অথবা অন্ত-

ধর্মসম্প্রদায়ভূক প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা ও অশেষভক্তসকলের
প্রকার ভাবের লোক বিজ্ঞমান ছিল। এরপ
নিজ ভাবের
লোক বলিরা
ভাহারা সকলে সমভাবসম্পন্ন ছিল। প্রভাতেকই
ধারণা ও
সিক্ত নিজ নিজ মত ও পথে আন্তরিক শ্রন্ধাসম্পন্ন এবং
চাক্রের
ভাহাদিশের
নিষ্ঠাবান থাকিয়া ঈশ্রলাভের নিমিত্ত অশেষ ত্যাগ
সহিত আচরণ
স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত ছিল। ঠাকুর তাহাদিগকে

নিজ স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ভাব রক্ষাপূর্ব্ধক দামাতা বা গুরুতর দকল বিষয়ে তাহাদিগের দহিত এমন ব্যবহার করিতেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই অনুমান করিত তিনি দকল ধর্মাতে পারদর্শী হইলেও দে যে পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতেই অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন। ঐরূপ ধারণাবশতঃ তাঁহার উপর তাহাদিগের ভক্তি ও ভালবাদার অবধি থাকিত না। আবার তাঁহার দক্তণে এবং শিক্ষাদীক্ষাপ্রভাবে দক্ষীর্ণতার গঙ্গিসমূহ একে একে অভিক্রমপূর্ব্ধক উদারভাবদক্ষা হইবামার তাঁহাতেও ঐ ভাবের পূর্ণতা দেখিতে পাইন্না তাহারা প্রত্যেকে বিশ্বিত ও মৃশ্ব হইত। দৃষ্টাক্ষর্মণে এখানে দামাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—

किनकाछ। वागवाकात्रनिवामी श्रीयुक्त वनताम वस् रेवक्षववरा

# ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ

দ্বন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন।
সংসারে থাকিলেও ইনি অসংসারী ছিলেন এবং
চল্লাব্য বৃদ্ধির
আভারে
করিবার বৃদ্ধির
অভিমান কথনও স্থান পায় নাই। ঠাকুরের নিকটে
বৃদ্ধিত গারিবার
আসিবার পূর্বেই ইনি প্রাতে পূজা-পাঠে চারি-পাচ
ফারাম বহ
ফালিনে অভিনাহিত করিতেন। অহিংসাধর্মপালনে তিনি এতদ্র যত্মবান ছিলেন যে, কীটপতঙ্গাদিকেও কথন কোন কারণে আঘাত করিতেন না। ঠাকুর

গতঙ্গাদকেও কখন কোন কারণে আঘাত কারতেন না। ঠাকুর ইহাকে দেখিয়াই পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বলিয়া-ছিলেন, "ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবের সাঙ্গোপাঙ্গের অন্তম— এখানকার লোক; শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূপাদদিগের সহিত্ত দ্বীর্ত্তনে হ্রিপ্রেমের বন্তা আনিয়া কিরুপে মহাপ্রভূ দেশের আবাল-রন্ধ নরনারীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, ভাবাবেশে তাহা দর্শন করিবার কালে ঐ অন্তুত সন্ধীর্ত্তনদলের মধ্যে ইহাকে (বলরামকে) দেখিয়াছিলাম।"

ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে বলরামের মন নানারূপে পরিবর্ত্তিত ইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে জ্রুতপদে অগ্রসর হইয়াছিল। বাহ্যপূজাদি

বৈধী ভক্তির দীমা অতিক্রমপূর্বক স্বল্পকালেই তিনি

য়ধুরের

ফ্রের ক্রমণের সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও সদস্বিচারবান্ হইয়া

ফ্রামের

সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্ত্রী
স্থান-স্থানি সর্বস্থ তাঁহার শ্রীপাদপল্ম নিবেদন
মাচরণ

প্র্কিক দাসের ন্যায় তাঁহার সংসারে থাকিয়া তাঁহার

মাজা প্রতিপালন এবং ঠাকুরের পৃত দকে মতদ্র সম্ভব কাল

#### <u>শ্রীশ্রীরামক্রফলীলাপ্রসক্র</u>

অতিবাহিত করাই ক্রমে বলরামের জীবনোদেশ্য হইয়া উঠিয়ছিল।
ঠাকুরের রূপায় স্বয়ং শান্তির অধিকারী হইয়াই বলরাম নিশ্চিম্ব
থাকিতে পারেন নাই। নিজ আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি
দকলেই যাহাতে ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যথার্থ হুখের
আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয়, তিঘিয়ে অবদর অয়েষণপূর্বক তিনি দর্বন
স্থান্য উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐরপে বলরামের আগ্রেঃ
বহু ব্যক্তি ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রমলাতে ধয়্য হইয়াছিল।

বাহ্যপূজার স্থায় অহিংসাধর্মপালন সম্বন্ধীয় মতও বলরামের কিছুকাল পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে অন্থ সময়ের কল দূরে থাকুক, উপাসনাকালেও মশকাদি বারা চিন্ত বিক্ষিপ্ত হইনে তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারিতেন না; মনে হইত, উহাতে সমূহ ধর্মহানি উপস্থিত হইবে। এখন এরূপ সময়ে সহস্য

একদিন তাঁহার মনে উদয় হইল,—সহস্রভাবে
বলরামের
বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীভগবানে সমাহিত করাই ধর্ম,
অহিংসা ধর্ম
সম্বন্ধীয় মতের
পরিবর্তনে
নিযুক্ত রাখা নহে; অতএব তুই-চারিটা মশক নাশ
ক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্মও যদি তাঁহাতে চিত্ত দ্বি

করিতে পারা যায় ভাহাতে অধর্ম হওয়া দূরে থাকুক সমধিক লাতই আছে। তিনি বলিতেন, "অহিংসাধর্ম প্রতিপালনে মনের এড কালের আগ্রহ ঐরপ ভাবনায় প্রতিহত হইলেও চিত্ত ঐবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ নিমুক্ত হইল না। স্কৃতরাং ঠাকুরকে ঐ বিষয় জিজাসা করিতে দক্ষিণেশরে চলিলাম। যাইবার কালে ভাবিডে লাগিলাম, অন্ত সকলের ভায় তাঁহাকে কোন দিন মশকাদি মারিডে

### ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ ও নরেন্দ্রনাথ

দেখিয়াছি কি? —মনে হইল না; স্মৃতির আলোকে যতদ্র দেখিতে পাইলাম তাহাতে আমাপেক্ষাও তাঁহাকে অহিংসাত্রতপরায়ণ বলিয়া বােধ হইল। মনে পড়িল, তুর্বাদলভামল ক্ষেত্রের উপর দিয়া অপরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিজবক্ষে আঘাত অহুভবপূর্বক তিনি যন্ত্রণায় এক সময়ে অধীর হইয়াছিলেন—তৃণরাজিমধ্যগত জীবনীশক্তি ও চৈতল্য এত স্থুম্পষ্ট এবং পবিত্র ভাবে তাঁহার নয়নে প্রতিভাসিত হইয়াছিল! স্থির করিলাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়েজন নাই, আমার মনই আমাকে প্রভারণা করিতে পূর্ব্বোক্ত চিন্তার উদয় করিয়াছে। যাহা হউক তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসি, বন পবিত্র হইবে।

"দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া ঠাকুরের গৃহদারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে দূর হইতে তাঁহাকে যাহা করিতে

(पिथनाम, তाहाटि रुखिड हरेनाम। (पिथनाम,

ঠাকুরের অনুষ্টপূর্ব্ব আচরণ লক্ষ্য করিয়া ভাঁচার

তিনি নিজ উপাধান হইতে ছারপোকা বাছিয়া
তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন ! নিকটে উপস্থিত
হইয়া প্রণাম করাতেই তিনি বলিলেন, 'বালিশটাতে

বড় ছারপোকা হইয়াছে, দিবারাত্রি দংশন করিয়া

চিত্তবিক্ষেপ এবং নিস্রার ব্যাঘাত করে, সেজগু মারিয়া ফেলিতেছি।'
জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই বহিল না, ঠাকুরের কথায় এবং কার্য্যে
মন নিঃসংশয় হইল। কিন্তু শুন্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,
গত ত্ই-ভিন বৎসরকাল ইহার নিকটে যথন তথন আসিয়াছি,
দিনে আসিয়াছি রাত্রে ফিরিয়াছি, সন্ধ্যায় আসিয়া রাত্রি প্রায়
ছিতীয় প্রহরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে ভিন-চারি

### **ঞ্জীব্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঞ্চ**

দিন ঐরপে আসা যাওয়া করিয়াছি, কিন্তু একদিনও ইহাকে এইরপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখি নাই—এরপ কেমন করিয়া হইল ? তথন নিজ্ অন্তরেই ঐ বিবয়ের মীমাংসার উদয় হইয়া ব্রিলাম, ইতিপ্রে ইহাকে এরপ করিতে দেখিলে আমার ভাব নই হইয়া ইহার উপরে অপ্রভার উদয় হইত—পরম কাফণিক ঠাকুর সে জন্ম এই প্রকারের অস্ত্রান আমার সমক্ষে পূর্বের কথনও করেন নাই!"

পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণ ভিন্ন অন্ত অনেক নরনারী এইকালে ঠাকুরকে দর্শনপূর্বক শান্তি লাভের জন্ম দক্ষিণেশবে আদিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদিগকেও তিনি সমেহে ঠাকরের গ্রহণপূর্বক কাহাকেও উপদেশ দানে, আবার কাহাকেও বা দিবাবেশে স্পর্শ করিয়া কুতার্থ করিয়াছিলেন। এরপে যত দিন যাইতেছিল তত্তই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এক বৃহৎ ভক্তসঙ্ঘ স্বতঃ গঠিত হইতেছিল। তন্মধ্যে বালক ও অবিবাহিত যুবকদিগের ধর্মজীবনগঠনে তিনি অধিকতর লক্ষা রাখিতেন। ঐ বিষয়ের কারণ নির্দেশপূর্বক তিনি বছবার विवाहिन, "वामणाना मन ना मिल देशदात शूर्वपर्यन कथन । **इय ना । वानकपिरावत मण्युर्व मन जाहारमत निकटि चारह—श्री प्**र. ধন সম্পত্তি, মান যশ প্রভৃতি পার্থিব বিষয়সকলে ছড়াইয়া পড়ে नाहे; এथन इट्रेंट एठ कि कतिल हेशता सामधाना मन मेगर वर्भभूक्षक छाञ्चात्र वर्मनमार्क कृषार्थ इट्टर भाविरा-धक्रगरे ইহাদিগকে ধর্মপথে পরিচালিত করিতে আমার অধিক আগ্রহ। स्यांग तिथित्व ठाक्त हेशित्रित श्राह्मक अकार् वहा याहेश र्यात्रशानामि धर्म् त केकाक्ष्मकरनत अवः विवाहवस्त व्यावस्

# ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেক্রনাথ

না হইয়া অথগু ব্রহ্মচর্য্য পালনে উপদেশ করিতেন। অধিকারী
নির্মাচন করিয়া ইহাদিগকেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাশু নির্দেশ
করিয়া দিতেন এবং শান্তদাশুদি যে ভাবের সম্বন্ধ ইষ্টদেবভার
সহিত পাতাইলে তাহারা প্রত্যেকে উন্নতিপথে সহজে অগ্রসর
হইতে পারিবে ভবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন।

বালকদিগকে শিক্ষাপ্রদানে ঠাকুরের সমধিক আগ্রহের কথা শুনিয়া কেহ যেন না ভাবিয়া বদেন, সংসারী গৃহস্থ ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার রুপা ও করুণা স্বল্প ছিল। উচ্চাঙ্গের গৃহী ভক্তদিগকে ও নরনারী সাধারণকে অনেকের সময় ও সামর্থ্য নাই দেখিয়াই তিনি ঠাকুর ঘেভাবে তাহাদিগকে ঐরপ করিতে বলিতেন না। কিন্তু কাম-কাঞ্চন-ভোগবাসনাধীরে ধীরে কমাইয়া ভক্তি-

মার্গ দিয়া যাহাতে তাহারা কালে ঈশ্বরলাতে ধন্ত হইতে পাবে, এইরপে তাহাদিগকে নিত্য পরিচালিত করিতেন। ধনী ব্যক্তির গৃহে দাসদাসীদিগের ন্তায় মমতা বর্জনপূর্বক ঈশবের সংসারে অবস্থান ও নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে তিনি তাহাদিগকে সর্বাগ্রে উপদেশ করিতেন। "তুই-একটি সন্তান জন্মিবার পরে ঈশবে চিন্ত অর্পণ করিয়া লাতা-ভিগ্নীর ন্তায় স্ত্রী-পূক্ষবের সংসারে থাকা কর্ত্তব্য"—ইত্যাদি বলিয়া যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্ব্য রক্ষা করিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তদ্ভিন্ন নিত্য সভ্যপথে থাকিয়া শকলের সহিত সরল ব্যবহার করিতে, বিলাসিতা বর্জ্জনপূর্বক 'মোটা ভাত মোটা কাপড়' মাত্র লাভে সম্ভট্ট থাকিয়া শ্রীভগবানের দিকে সর্বাদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে এবং প্রতাহ তুই সন্ধ্যা ঈশবের

### **এ** প্রিরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

শ্বরণ-মনন, পজা, জপ ও সন্ধীর্ত্তনাদি করিতে তাহাদিগকে নিয়ক করিতেন। গৃহস্থদিগের মধ্যে যাহারা এসকল করিতেও অসমর্থ ব্ৰিতেন, তাহাদিগকে সন্ধ্যাকালে একান্তে বসিয়া হাততালি দিয় হরিনাম করিতে এবং আত্মীয় বন্ধবান্ধবদিগের সহিত মিলিত হুইয়া नाम-महीर्खानत উপদেশ করিতেন। नाधात्रण नवनावीर्गणक এका উপদেশকালে আমরা তাঁহাকে অনেক সময়ে ঐকথা এইরূপে বলিতে শুনিয়াছি, কলিতে কেবলমাত্র নারদীয়-ভক্তি—উচ্চরোলে নামকীর্ত্তন করিলেই জীব উদ্ধার হইবে: কলির জীব অরগতপ্রাণ অল্লায়, স্বল্লশক্তি—দেইজন্মই ধর্মলাভের এত সহজ পথ তাহাদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। আবার যোগধ্যানাদি কঠোর সাধনমার্গের কথাসকল শুনিয়া পাছে তাহারা ভয়োৎসাহ হয়, এজন্ম কখন কখন विलाखन, "य मन्नामी श्रेषाष्ट्र म ज जनवानक जाकित्वरे। কারণ, এ জন্মই ত দে সংসারের সকল কর্ত্তব্য ছাড়িয়া আসিয়াছে-ভাহার ঐরপ করায় বাহাত্বী বা অসাধারণত্ব কি আছে ? কিঃ যে সংসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি কর্তব্যের বিষম ভার ঘাড়ে করিয়া চলিতে চলিতে একবারও তাঁহাকে স্মরণ-মনন করে, ঈশর তাহার প্রতি বিশেষ প্রদন্ন হন, ভাবেন, 'এত বড় বোঝা স্বন্ধে থাকা সত্তে এই ব্যক্তি যে আমাকে এতটুকুও ডাকিডে পারিয়াছে, ইহা স্বর বাহাছরী নহে, এই ব্যক্তি বীরভক্ত।' "

নবাগত শ্রেণীভূক্ত নরনারীদের ত কথাই নাই, পূর্ব্বপরিদৃ
ভক্তগণের ভিতরেও ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কত উচ্চাসন প্রদান
করিতেন তাহা বলা যায় না। উহাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে নির্দেশ
করিয়া তিনি বলিতেন, ইহারা ঈশ্বকোটী, অথবা শ্রীভগবানের



নরেক্তনাথ (স্বামী বিবেকাননদ)

# ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ

কার্য্যবিশেষ সাধন করিবার নিমিত্ত সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে।

ক্রুক্তরেক ব্যক্তির সহিত নরেন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি এক দিবস

আমাদিগকে বালয়াছিলেন, "নরেন্দ্র যেন সহস্রদল

করেন্দ্ররের সকল

কমল; এই কয়েক জনকে ঐ জাতীয় পূষ্পা বলা

ভলাপেকা

হাইলেও, ইহাদিগের কেহ দশ, কেহ পনর, কেহ বা

হচ্চাসন প্রদান

বড় জোর বিশাদলবিশিষ্ট।" অন্ত এক সময়ে

বলিয়াছিলেন, "এত সব লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত

একজনও কিন্তু আর আসিল না।" দেখাও যাইত, ঠাকুরের অভ্ত

ছীবনের অলৌকিক কার্য্যবিলীর এবং প্রত্যেক কথার যথায়থ মর্ম্ম

গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে তিনি যতদ্র সমর্থ ছিলেন, অন্ত কেহই

ভদ্রপ ছিল না। এই কাল হইতেই নরেন্দ্রের নিকটে ঠাকুরের

কথাসকল শুনিয়া আমরা সকলে সময়ে শুন্তিত হইয়া

ভাবিতাম, তাই ত ঐ সকল কথা আমরাও ঠাকুরের নিকটে

ভিনিয়াছি, কিন্তু উহাদিগের ভিতরে যে এত গভীর অর্থ বহিয়াছে

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণেশরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন গৈর গৃহমধ্যে ভক্তগণপরিবৃত্ত

ইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শ্রীযুত নরেন্দ্রও সেথানে উপস্থিত। নানা

শললাপ এবং মাঝে মাঝে নির্দ্দোষ রঙ্গরসের কথাবার্ত্তাও চলিয়াছে।

কথাপ্রদক্ষে বৈফ্টব ধর্ম্মের কথা উঠিল এবং ঐ মতের সারমর্ম্ম

শমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া তিনি বলিলেন, "তিনটি

বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান্ থাকিতে ঐ মতে উপদেশ

ভাগত বুঝিতে পারি নাই! দৃষ্টান্তম্বরূপে ঐরপ একটি কথার

গোনে উল্লেখ করিতেছি-

### জী শ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসক

करत-नारम क्रि, जीरव मन्ना, देवशव-शृकन। रवहे नाम त्महे ঈশ্বর-নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বাদা অমুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, ক্লফ ও বৈষ্ণব অভেদ ঠাকুরকে নরেন্দ্রের জানিয়া সর্বাদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রহা, পূজা ও সর্ব্বাপেক্স অধিক वसना कतिरव: এवः क्रस्थित्रहे क्रगर-मःमात्र এकथा বুঝিতে পারিবার দপ্তাম্ভ---क्रमरय भारता कतिया नर्ककीरत मया" ( श्रकाम 'লিবজ্ঞানে করিবে )। 'সর্ব্ব জীবে দয়' পর্যান্ত বলিয়াই তিনি कीवामव।" সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! কভক্ষণ পরে व्यक्षवाक्रमभाग्न উপস্থিত इहेग्रा वनिष्ठ नाशितन, "बीत्व मग्रा-बीरव मन्ना ? मृत भाना ! की हो छूको है ज़िवरक मन्ना कर्वि ? मया क्यूवाद जुटे त्क? ना, ना, जीरव मया नय-निवज्ञातन

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐকথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার পূঢ় মর্মা কেহই তথন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই দেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্কের পরে বাহিরে

खौरवद स्ववा।"

আসিয়া বলিলেন, "কি অভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুদ্ধ, কঠোর জভুত আলোক ও নির্মম বলিয়া- প্রাস্থানক বিদ্যান্ত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন! অবৈভক্তান লাভ

করিতে হইলে সংসার ও লোকসক সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে বাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হুদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ

# ঠাকুরের ভক্তসন্থ ও নরেন্দ্রনাথ

ক্ষিতে হইবে—এই কথাই এতকাল গুনিয়া আমিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ-সংসার ও জন্মধাগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া ভাছাদিগের উপরে শ্বণার উদয় হট্যা সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ঠাকুর আৰু ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদাস্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, দে প্রকাই করুক ভাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল- ঈশরই জীব ও জগংরূপে তাহার সন্মুধে প্রকাশিত বহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহুর্তে সে যাহাদিগের मम्भार्क जानिएउटक, यादानिगरक जानवानिएउटक, यादानिगरक खोका. সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ-তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐক্তপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড ভাবিয়া ভাহাদিপের প্রতি রাগ, एवर, मर्ख अथवा मग्ना कविवात जाहात अवमत काशाम ? अक्रत्य শিবজ্ঞানে জীবের দেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে স্বল্প-कालात मर्पा जाभनारक छ हिमानसमय जेशरतत जःग, ७कत्कम्छ-श्वकाव वित्रया धात्रणा कतिरक शतिरव।

"ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভৃতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি-লাভ সাধকের পক্ষে স্বদ্রপরাছত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক শ্বরকালেই

### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বলা বাছল্য। কর্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে বে-সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ, কর্ম না করিয়া দেহী যথন একদণ্ডও থাকিতে পারে না, তথন শিবজ্ঞানে জীবসেবা রূপ কর্মাফুষ্ঠানই যে কর্ত্তব্য এবং উহা করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আন্ত পৌছাইবে, একথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক ভগবান্ যদি কথন দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম এই অভ্তুত সত্য সংসারে সর্ব্বিত্র প্রচার করিব —পণ্ডিত মূর্থ, ধনী দরিন্ত, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"

লোকোত্তর ঠাকুর ঐরপে সমাধিরাজ্যে নিরস্তর প্রবিষ্ট হইর।
জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম সম্বন্ধে অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোক প্রতিনিয়ত
আনয়নপূর্ব্বক মানবের জীবনপথ সমুজ্জল করিতেন। কিন্তু তুর্ভাগ্য
আমরা তাঁহার কথা তথন ধারণা করিতে পারিতাম না। মনস্বী
নরেজ্রনাথই কেবল ঐসকল দেববাণী যথাসাধ্য হ্রদয়লম করিয়া সময়ে
সময়ে প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেন।

# দশম অধ্যায়

# পাণিহাটির মহোৎসব

পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের কট্ট নিবারণের জন্ম কিরপে নবেক্সনার্থ অবশেষে ঠাকুরের শরণাপন্ন হইরা 'মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব থাকিবে না'-রূপ বরলাভ করিয়া- শিক্ষকের ছিলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। উহার পদ গ্রহণ পর হইতে তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া-ছিল এবং সচ্ছল না হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় দারুণ অভাব সংসারে আর কখন হয় নাই। ঐ ঘটনার স্বল্পকাল পরে কলিকাতার চাঁপাতলা নামক পলীতে মেট্রোপলিটান্ বিভালয়ের একটি শাখা স্থাপিত হয় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচক্র বিভাসাগরের অন্ধগ্রহে তিনি উহাতে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। সম্ভবতঃ ১৮৮৫ খুটান্বের মে মাস হইতে আরম্ভ করিয়া তিন-চারি মাস কাল তিনি ঐস্থানে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

দাংসারিক অবস্থার সামাশ্য উন্নতি হইলেও জ্ঞাতিবর্গের শক্রতা-

জ্ঞাতিগণের শক্ততা, ঠাকুরের রোহিণী রোগ, শিক্ষকতা

পরিত্যাগ

চরণে নরেন্দ্রনাথকে এই সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সময় বৃঝিয়া ভাহার। পৈতৃক ভিটার উত্তম উত্তম গৃহ এবং স্থানগুলি ছলে বলে কৌশলে

দখল করিয়াছিল। তজ্জ্য তাঁহাকে এখন কিছু-কালের জন্ম ঐ বাটী ত্যাগপুর্বক রামতন্ত্র

বস্থব লেনস্থ তাঁহার মাতামহীর ভবনে বাস করিতে হইয়াছিল এবং

#### **নি নি রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

স্থায় অধিকারলাভের জন্য তাঁহাদিগের বিক্লমে হাইকোর্টে অভিযোগ আনমনপূর্বাক মকল বিষয়ের বন্দোবন্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃবন্ধ এটনী নিমাইচরণ বস্থ মহাশয় তাঁহাকে ঐ
বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মোকদমার তদ্বিরে অনেক
সময় অতিবাহিত করিতে হইবে বৃষিয়া এবং ওকালতি (বি.এল্.)
পরীক্ষা প্রদানের কাল নিকটবর্তী জানিয়া তিনি ১৮৮৫ খুটান্দের
আগষ্ট মানে শিক্ষকতা কর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।
ঐ বিষয়ের অন্ধ একটি গুক্লতর কারণও বিভামান ছিল—ঠাকুর এখন
রোহিণী (গলরোগ) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং উহা ক্রমশঃ
বৃদ্ধি পাওয়ায় নরেক্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও
ক্রোদির বন্দোবন্ত করার প্রয়োজন অম্বত্ব করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাতিশয়ে ঠাকুরকে বিশেষ কট পাইতে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে বরফ ব্যবহার করিতে অন্থরোধ করিয়া-

অধিক বরফ ব্যবহারে ঠাকুরের অফুক্তর ছিল। বরফ খাইয়া তাঁহাকে স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে দেখিয়া অনেকে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে বরফ লইয়া

যাইতে লাগিল এবং সরবং পানীয়াদির সহিত উহা সর্বলা ব্যবহার করিয়া তিনি বালকের ক্যায় আনন্দ

করিতে লাগিলেন। কিন্তু ছুই-এক মাস ঐরপ করিবার পরে তাঁহার গলদেশে বেদনা উপস্থিত হুইল। বোধ হয় চৈত্র মাসের শেষ অথবা বৈশাথের প্রারম্ভে ভিনি ঐরপ বেদনা প্রথম অম্বভব করিয়াছিলেন।

মাদাবধিকাল অতীত হইলেও ঐ বেদনার উপশম হইল না এবং জৈষ্ঠ মাদের অর্দ্ধেক বাইন্ডে না ঘাইন্ডে উহা এক নৃতন আকার ধারণ করিল—অধিক কথা কছিলে এবং সমাধিছ হইবার পরে

#### পাণিহাটির মহোৎসব

উহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঠাগু। লাগিয়া তাঁহার কণ্ঠতালুদেশ ঈষৎ ক্ষীত হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে দামায় প্রলেপের ব্যবস্থা হইল।

ক্ষিত্ত করেক দিবদ ঔষধ প্রয়োগেও ফল পাওরা অধিক কথা করারও তালাবেশে ভাজারের ঐরপ ব্যাধি আরোগ্য করিবার দক্ষভার কথা শুনিয়া তাঁহাকে ভাকিয়া আনিল। ভাজার রোগনির্ণয় করিয়া গলার ভিতরে এবং বাহিরে লাগাইবার অক্স ঔষধ ও মালিদের বন্দোবন্ত করিলেন এবং ঠাকুর যাহাতে কয়েক দিন অধিক কথা না বলেন ও বারন্ধার সমাধিন্থ না হয়েন, ভিম্বিরে আমাদিগকে যথাসপ্তব লক্ষ্য রাথিতে বলিলেন।

ক্রমে জৈঠ মানের শুক্লা ত্রয়োদনী আগতপ্রায় হইল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত গঙ্গাতীরবর্তী পাণিহাটি

পাণিহাটির মহোৎসবের ইতিহাস গ্রামে প্রতি বৎসর ঐ দিবসে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ মেলা হইয়া থাকে। শ্রীক্লফচৈতক্ত মহাপ্রভুর প্রধান পার্বদগণের অক্ততম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর

জ্ঞান্ত ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা বঙ্গে চিরম্মরণীয় হইয়া

রহিয়াছে। পরমা ক্ষরী স্ত্রী ও অতৃল বৈভব ত্যাগপুর্বক পিতার একমাত্র পুত্র রঘুনাথ প্রীচৈতগুদেবের চরণাশ্রম-মানদে ধধন প্রথম শাস্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তথন তিনি ভাহাকে 'মর্কট বৈরাগ্য' পরিভ্যাগ করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত গৃহে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ, মহাপ্রভূব ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং সংসার ভ্যাগ করিবার

<sup>&</sup>gt; वर्षार लाक-ज्यान

### **এত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

প্রবল বাসনা অন্তরে লুকায়িত রাখিয়া ইতর-সাধারণের স্থায় বিষয়কার্য্যের পরিচালনা প্রভৃতি সাংসারিক সকল বিষয়ে পিতা ও
পিতৃব্যকে সাহায্য করিতে থাকেন। ঐরপে অবস্থান করিলেও
তিনি মধ্যে মধ্যে ঐচিতত্য-পার্যদগণকে না দেখিয়া থাকিতে
পারিতেন না এবং পিতার অক্সমতি গ্রহণপূর্বক কথন কথন
তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস তাঁহাদিগের
প্তসক্ষে অতিবাহিত করিয়া বাটীতে ফিরিয়া যাইতেন। ঐরপে
দিন যাইতে লাগিল এবং ত্যাগের অবসর অয়েষণ করিয়া রঘুনাথ
সংসারে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে ঐগিবান্ধ সন্মান
লইয়া নীলাচলে বাস করিলেন এবং ঐনিত্যানন্দ বৈক্ষবধর্ম
প্রচারের ভার প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী খড়দহ গ্রামকে প্রধান
কেক্সম্বর্গ করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে পরিভ্রমণ ও নামসংকীর্ত্তনাদি
দ্বারা বহু বাক্তিকে উক্ত ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

সান্ধোপাঞ্চ-পরিবৃত শ্রীনিত্যানন্দ ধর্মপ্রচারকল্পে এক সময়ে পাণিহাটি প্রামে অবস্থান করিবার কালে রঘুনাথ তাঁহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয়েন এবং চিড়া, দধি, ছগ্ধ, শর্করা, কদলী প্রভৃতি দেবতাকে নিবেদনপূর্ব্ধক ভক্তমণ্ডলীসহ তাঁহাকে ভোজন করাইতে আদিষ্ট হয়েন। রঘুনাথ উহা সানন্দে স্বীকার করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃকে দর্শন করিতে সমাগত শত শত ব্যক্তিকে সেইদিন ভাগীরথী-ভীরে ভোজনদানে পরিভৃপ্ত করেন। উৎস্বাস্থে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃত্বে প্রণামপূর্ব্ধক বিদায় গ্রহণ করিতে হাইলে তিনি ভাবাবেশে রঘুনাথকে আলিক্ষনপূর্ব্ধক বলিয়াছিলেন, 'কাল পূর্ণ হইয়াছে, সংসার পরিত্যাগপূর্ব্ধক নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভ্র নিকট গমন করিলে তিনি

#### পাণিহাটির মহোৎসব

ভোমাকে এখন আশ্রয় প্রদান করিবেন এবং ধর্মজীবন সম্পূর্ণ করিবার জন্ম দনাতন গোস্বামীর হন্তে ভোমার শিক্ষার ভার অর্পণ করিবেন।' নিভাানন প্রভূপাদের ঐরপ আদেশে রঘুনাথের উল্লাসের অবধি রহিল না এবং বাটীতে ফিরিবার জনভিকাল পরে ভিনি চিরকালের মত সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। রঘুনাথ চলিয়া যাইলেন কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তগণ তাঁহার কথা চিরকাল শ্রবণ রাখিয়া ভদবধি প্রতি বংসর ঐ দিবস পাণিহাটি গ্রামে গঙ্গাভীরে সমাগত হইয়া তাঁহার তায় ভগবংপ্রসম্মতা লাভের জন্ম শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূপাদের উদ্দেশ্যে ঐরপ উৎসব সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কালে উহা পাণিহাটির 'চিড়ার মহোৎসব' নামে ভক্ত-সমাজে খ্যাতি লাভ করিল।

ঠাকুর ইতিপুর্ব্বে পাণিহাটির মহোৎসবে অনেকবার যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অক্সত্র উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ইংরাজী শিক্ষিত ভক্তগণের আগমনের কাল হইতে ঠাকুরের উজ্ব নানা কারণে তিনি কয়েক বৎসর উহা করিতে ঘাইবার সংকল্প পারেন নাই। নিদ্ধ ভক্তগণের সহিত ঐ উৎসব দর্শনে যাইতে তিনি এই বৎসর অভিলাষ প্রকাশ-পূর্বেক আমাদিগকে বলিলেন, "সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট-বাজার বসে—তোরা সব 'ইয়ং বেক্লল', কথন ঐরপ দেখিস্ নাই, চল্ দেখিয়া আসিবি।" রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্ত-দিগের মধ্যে একদল ঐ কথায় বিশেষ আনন্দিত হইলেও কেহ কেহ

ठाँहाद जनएएए दामनाद कथा ভाविया ठाँहारक से विषय निवस्त

#### **बि**बामक्रक्नोमाथमञ

"এখান হইতে সকাল সকাল চুইটি খাইয়া বাইব এবং চুই-এক ঘণ্ট। কাল তথায় থাকিয়া ফিরিব, ভাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না; ভাবসমাধি অধিক হইলে গলার ব্যথাটা বাড়িতে পারে বটে, ঐ বিষয়ে একটু সাম্লাইয়া চলিলেই হইবে।" তাঁহার ঐরপ কথায় সকল ওজ্র-আপত্তি ভাসিয়া গেল এবং ভক্তগণ তাঁহার পাণিহাটি যাইবায় বন্দোবন্ত করিতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রেরাদশী—আজ পাণিহাটির মহোৎসব।
প্রায় পঁচিশ জন ভক্ত তুইখানি নৌকা ভাড়া করিয়া প্রাতে নয়
ঘটিকার ভিতরে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হইল। কেহ কেহ পদরজে
আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের নিমিত্ত একখানি
উৎসব দিবসে
গ্রাজার পূর্বে
দেখা গেল। কয়েকজন স্থীভক্ত অতি প্রত্যুবে
আসিয়াছিলেন—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত মিলিতা হইয়া তাঁহারা
ঠাকুরের ও ভক্তগণের আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। বেলা দশটার
ভিতরে সকলে ভোজন করিয়া যাইবার জন্ম প্রস্থাত হইল।

ঠাকুরের ভোজনান্তে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী জনৈকা স্ত্রীভক্তের হারা
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি (মা) যাইবেন কি না।
ক্রীশ্রীমাতাঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "তোমরা ত যাইতেছে,
গ্রাহানীর বলিলেন, হিছা হয় ত চলুক।" শ্রীশ্রীমা ঐ
কথা ভনিয়া বলিলেন, "আনক লোক সঙ্গে যাইতেছে,
সেধানেও অত্যক্ত ভিড় হইবে, অত ভিড়ে নৌকা
হইতে নামিয়া উৎসব দর্শন করা আমার পক্ষে ত্ত্তর হইবে, আমি
যাইব না।" শ্রীশ্রীমা বাইবার সহল্প ত্যাগ করিলেন এবং তুই-ভিন

#### পাণিহাটির মহোৎসব

জন স্ত্রীভক্ত যাঁহারা বাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ঠাকুরের নৌকায় গমন করিতে আদেশ করিলেন।

বেলা দিতীয় প্রহর আন্দান্ধ পাণিহাটিতে পৌছিয়া দেখা গেল গন্ধাতীরে প্রাচীন বটগাছের চতুংপার্শে অনেক লোক সমাগত

इहेग्राइ এवः देवस्व उक्क वन द्वादन द्वादन महीर्खन

যাত্রাকালে ও উৎসবস্থলে পৌছিয়া যাহা আনন্দ করিতেছেন। ঐরপ করিলেও কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ভগবংনামগানে ধথার্থ মগ্ন হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। সর্বত্তে

একটা অভাব ও প্রাণহীনতা চক্ষে পড়িতে লাগিল।

নৌকায় যাইবার কালে এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ, বলরাম, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রধান ভক্তনকলে ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া অন্থরোধ করিয়াছিলেন যাহাতে তিনি কোনও কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া মাতামাতি না করেন। কারণ, কীর্ত্তনে মাতিলে তাঁহার ভাবাবেশ হওয়া অনিবার্য্য হইবে এবং উহাতে গলদেশের বেদনা বৃদ্ধি পাইবে।

নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বরাবর শ্রীযুক্ত মণি সেনের বাটীতে যাইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইয়া মণি

বাবুর মণি দেনের বাটা খানা

বাবুর বাটীর সকলে তাঁহাকে প্রণাম পুর:সর বৈঠক-থানায় লইয়া যাইয়া বসাইলেন। ঘরথানি টেবিল,

टियात, माका, कार्लि होति बात्रा है : ताकी स्तरन

স্পক্তিত। এখানে দশ-পনর মিনিট বিশ্রাম করিয়াই ভিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া ইহাদিগের ঠাকুরবাটীতে ৺রাধাক্ষান্তক্ষীকে দর্শন করিবার মানসে উঠিলেন।

### <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

देवर्रकथानाग्रद्धत भार्ष हे ठीकृतवांगि। भार्षित मत्रका मित्रा আমরা একেবারে মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দিরের উপরে উপস্থিত হইয়া যুগলবিগ্রহ মৃত্তির দর্শন-লাভ করিলাম। মৃত্তি চুইটি মণি বাবর স্থন্ব। কিছুক্ষণ দর্শনাস্তে ঠাকুর অর্কবাহ্ন অবস্থায় ঠাকুরবাটী প্রণাম করিতে লাগিলেন। নাটমন্দিরের মধ্যভাগ হইতে পাচ-সাতটি ধাপ নামিয়া ঠাকুরবাটীর চক্ষিলান প্রশন্ত छेठान ও मनत कठक। कठकि असन छाटन विश्वमान ट्य ठाकूत-বাটীতে প্রবেশমাত্র বিগ্রহমৃত্তির দর্শন লাভ হয়। ঠাকুর যথন প্রণাম করিতেছিলেন তথন একদল কীর্ত্তন উক্ত ফটক দিয়া উঠানে প্রবেশপূর্বক গান আরম্ভ করিল। বুঝা গেল মেলাস্থলে যত কীর্ত্তনসম্প্রদায় আদিতেছে তাহাদিগের প্রত্যেকে প্রথমে এখানে আদিয়া কীর্ত্তন করিয়া পরে গন্ধাতীরে আনন্দ করিতে যাইতেছে। শিখা-স্ত্রধারী, তিলকচক্রান্ধিত দীর্ঘ স্থূলবপু, গৌরবর্ণ, প্রোচ্বয়স্ক এক পুরুষ ঝুলিতে মালা জপিতে জপিতে ঐ সময়ে উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্কন্ধে উত্তরীয়, পরিধানে ধোপদন্ত বেলির উনপঞ্চাশের থান ধৃতি, স্থন্দরভাবে গুছাইয়া পরা এবং ট্যাকে একগোঁছা পয়সা—দেখিলেই মনে হয় কোন গোস্বামিপুঙ্গব মেলার স্থযোগে তুই পয়সা আদায়ের জন্ম সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইয়াছেন। কীর্ত্তনসম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিবার জন্ম এবং বোধ

প্রণামান্তে ঠাকুর নাটমন্দিরের একপার্যে দণ্ডায়মান হইয়া

ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

হয় সমাগত ব্যক্তিবর্গকে নিজ মহত্বে মুগ্ধ করিতে তিনি আসিয়াই কীর্ত্তনদলের সহিত মিলিত হইয়া ভাবাবিষ্টের ক্রায় অঞ্চভদী, হুঙ্কার

#### পাণিহাটির মহোৎসব

কীর্ত্তন গুনিতেছিলেন। গোস্বামীজীর বেশভূষার পারিপাট্য ও ভাবাবেশের ভান দেখিয়া ঈষৎ হানিয়া তিনি নরেক্সপ্রমুখ পার্শস্থ ভক্তগণকে মুদুস্বরে বলিলেন, "ঢং ভাষা।" তাঁহার ঠাক্রের ভাবাবেশ এরপ পরিহাসে সকলের মুখে হাজের রেখা দেখা ও নৃত্য দিল এবং তিনি কিছুমাত্র ভাবাবিষ্ট না হইয়া আপনাকে বেশ সামলাইয়া চলিতেছেন ভাবিয়া তাহারা নিশ্চিম্ব হইল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, ঠাকুর কেমন করিয়া ভাহারা বঝিবার পূর্বের চক্ষের নিমেষে তাহাদিগের মধ্য হইতে নিজ্ঞান্ত इहेग्रा এक नत्फ कीर्खनमलात यथाजाता महमा खनजीर्न इहेग्राह्म এবং ভাবাবেশে তাঁহার বাহ্নসংজ্ঞার লোপ হইয়াছে। ভক্তগণ তথন শশবান্তে নাট্মন্দির হইতে নামিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া मां छोड़ेन এवः जिनि कथन वर्ष-वाश्वन्या नाज्युक्क निःश-विकास নতা করিতে এবং কথন সংজ্ঞা হারাইয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যথন তিনি জ্তপদে ভালে ভালে কথন অগ্রসর এবং কথন পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তথন মনে হইতে লাগিল তিনি যেন 'স্থময় সায়রে' মীনের স্তায় মহানন্দে সম্ভবণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের ' শ্বজি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিষ্কৃট হইয়া তাঁহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্য্য-মিপ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। স্ত্রীপুরুষের হাবভাবময় मुत्नामृक्षकाती नृष्ण व्यत्नक त्मिश्राष्ट्रि, किन्न क्षिता कावात्वत्य আত্মহারা হইয়া ভাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের ছেহে যেরপ কল্র-মধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত, তাহার আংশিক ছামাপাতও

### শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঐ সকলে আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। প্রবল ভাবোল্লাদে উদ্বেলিত হ্ইয়া তাঁহার দেহ যথন হেলিতে ত্লিতে ছুটিতে থাকিত তথন ভ্রম হইত, উহা বৃঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্মিত নহে, বৃঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরক্ষ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখন্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে—এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে। আসল ও নকল পদার্থের মধ্যে কত প্রভেদ কাহাকেও ব্ঝাইতে হইল না, কীর্ত্তন-সম্প্রদায় গোস্বামীজীর দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া ঠাকুরকে বেষ্টনপূর্বক শতগুণ উৎসাহ-আনন্দে গান গাহিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধণন্টাকাল এইরূপে অতীত হইলে ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে

সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্থির বাহর পঞ্জিকর

রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে ঘাইবার পথে

হইল, এখান হইতে অল্প দ্বে অবস্থিত মহাপ্রভুর পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে ঘাইয়া তিনি ফে

যুগলবিগ্রহ ও শালগ্রামশিলার নিত্য দেবা করিতেন তাহা দর্শনপূর্বক নৌকায় ফিরা যাইবে। ঠাকুর ঐ কথায় সম্মন্ত হইয়া ভক্তবৃন্দ নঙ্গে মণি দেনের ঠাকুরবাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কীর্ত্তনসম্প্রদায় কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না, মহোৎসাহে নামগান করিতে করিতে পশ্চাতে আদিতে লাগিল। ঠাকুর উহাতে তৃই-চারি পদ অগ্রসর হইয়াই ভাবাবেশে স্থির হইয়া রহিলেন। অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে অগ্রসর হইতে অন্থরোধ করিল, তিনিও তৃই-চারি পদ চলিয়া পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইলেন। পুন: পুন: ঐরপ হওয়াতে ভক্তগণ অতি ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল।

#### পাণিহাটির মহোৎসব

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের শরীরে সেই দিন যে দিব্যোজ্জল সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি সেইরূপ আর কখনও নয়নগোচর হইয়াছে বলিয়া

श्वत् रहा ना । दनव-दम्दर दनहे अश्वत औ वशावश ভাবাবিষ্ট বর্ণনা করা মনুয়ুশক্তির পক্ষে অসম্ভব। ভাবাবেশে ঠাকরের দেহের অতদর পরিবর্ত্তন নিমেষে উপস্থিত হইতে অপর্ব্ব শ্রী পারে এ কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে কথনও কল্পনা

করি নাই। তাঁহার উন্নত বপু: প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ভাষ লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্রামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণ্ড হইয়াছিল; ভাবপ্রদীপ্ত মুখমওল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া চতঃপার্শ্ব আলোকিত করিয়াছিল, এবং মহিমা করুণা শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই অন্তুপম হাদি দৃষ্টপথে পতিত হইবা-মাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ক্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্ত সকল কথা

ভলাইয়া তাঁহার পদামুদরণ করাইয়াছিল। উজ্জ্বল গৈরিক-বর্ণের পরিধেয় গরদ্ধানি ঐ অপুর্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ দামপ্রস্তে মিলিত হুইয়া তাঁহাকে অগ্নিশিখাপরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম

জন্মাইতেছিল।

মণি বাবুর ঠাকুরবাটী হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া রাজপথে আসিবা-মাত্র কীর্ত্তনসম্প্রদায় তাঁহার দিব্যোজ্জল শ্রী, মনোহর ঠাকুরের **मिवामर्ग**्न नुष्ठा ७ शूनः शूनः शृं को कावादिन पर्नात नवीन উৎসাহে পূর্ব হইয়া গান ধরিল-সম্প্রালারের স্থবধুনীর তীরে হরি বলে কে বে, উৎসাহ ও উল্লাস

বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

## कि की दामकुखनी ना श्रम

ওরে হরি বলে কে রে,
জয় রাধে বলে কে রে,
বৃঝি প্রেমদাতা নিভাই এসেছে—
( আমাদের ) প্রেমদাতা নিভাই এসেছে।
নিভাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে—
( এই আমাদের ) প্রেমদাতা নিভাই এসেছে।

শেষ ছত্রটি গাহিবার কালে তাহারা ঠাকুরের দিকে অন্ধূলি
নির্দ্ধেশপূর্বক বারংবার 'এই আমাদের প্রেমদাতা' বলিয়া মহানন্দে
নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের ঐ উৎসাহ উৎসবস্থলে সমাগত
জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তাহাদিগকে

জনসাধারণের আকৃষ্ট হওয়া তথায় আনয়ন করিতে লাগিল এবং যাহারা আদিয়া একবার ঠাকুরকে দর্শন করিল তাহারা

মোহিত হইয়া মহোলাসে কীর্জনে যোগদান করিল অথবা প্রাণে অনির্বাচনীয় দিব্য ভাবোদয়ে শুরু হইয়া নীরবে ঠাকুরকে অনিমেষে দেখিতে দেখিতে দল্পে যাইতে লাগিল। জনসাধারণের উৎসাহ জমে সংক্রামক ব্যাধির ভায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অভ্য কয়েকটি কীর্জনসম্প্রাদায় আসিয়া পূর্ব্বোক্ত দলের সহিত যোগদান করিল। ঐরপে এক বিরাট জনসভ্য ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে ব্রেইন করিয়া রাঘব পঞ্জিতের কুটীরাভিম্থে ধীরপদে অগ্রসর হইডে লাগিল।

গলাতীরবর্ত্তী বটবৃক্ষের নিয়ে শ্রীগৌরান্ধ ও নিজ্যানন্দ প্রভূষয়ের উন্দেশে কয়েক মালসা ফলাহার উৎসর্গ করাইয়া স্বীভক্তেরা ঠাকুরের নিমিত্ত আনমূন করিতেছিলেন। রাঘব পঞ্জিতের বাটীতে উপস্থিত

## পাণিহাটির মহোৎসব

হইবার কিছু প্রের্ব একজন ভেকধারী কুৎসিত কলাকার বাধালী সহসা কোথা হইডে আসিয়া এক মালসা প্রসাদ জনৈকা স্ত্রীভজের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল এবং বেন ভাবে প্রেয়ে গদ্গদ হইয়া উহার কিয়দংশ ঠাকুরের মুখে স্বহুচ্চে প্রদান করিল। ঠাকুর তথন ভাবাবেশে দ্বির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বাবালী স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার সর্কাল সহসা শিহরিয়া উঠিয়া ভাবভক্ত হইল এবং মুখে প্রদত্ত থাতদ্রবা থু থু করিয়া নিক্ষেপপৃর্বাক মুখ ধৌভ করিলেন। ঐ ঘটনায় বাবাজীকে ভগু বলিয়া ব্রিভে কাহারও বিলম্ভ হইল না এবং সকলে তাহার উপর বিরক্তিও বিদ্ধাপর সহিত কটাক্ষ করিতেছে দেখিয়া দে দ্বে পলায়ন করিল। ঠাকুর তথন অন্থ এক ভক্তের নিকট হইতে প্রসাদকণিকা গ্রহণপূর্বাক ভক্তগণকে অবশিষ্টাংশ খাইতে দিলেন।

ঐরপে ঐ পথ অতিক্রম করিয়া রাবব পণ্ডিতের বার্টাতে পৌছিতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল লাগিল। এখানে আসিয়া মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও বিশ্রামাদি করিতে ঠাকুরের অর্ক ঘণ্টা কাল অতীত হইল এবং সঙ্গের সেই বিরাট জনসভ্য ধীরে ধীরে ইতন্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। ভিড় কমিয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে

নৌকায় লইয়া আদিল। কিন্তু এথানেও এক অন্তুত্ত নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন ও নবচৈতক্তকে মিত্র উৎসবস্থলে ঠাকুর আদিয়াছেন শুনিয়া দর্শনের কুপা

জন্ম ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে অন্তেষণ করিডেছিল।

এখন নৌকামধ্যে ভাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এবং নৌকা ছাড়িবার উপক্রম করিতেতে দেখিয়া সে উরত্তের ভার ছুটয়া আদিয়া তাঁহার

### **ত্রী শ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

পদপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং 'রুপা করুন' বলিয়া প্রাণের আবেগে ক্রন্সন করিতে লাগিল। ঠাকুর তাহার ব্যাকুলতা ও ভক্তি দর্শনে তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ করিলেন। উহাতে কি অপুর্ব্ব দর্শন উপস্থিত হইল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার ব্যাকুল ক্রন্সন নিমেষের মধ্যে অসীম উল্লাদে পরিণত হইল এবং বাছজ্ঞানশুলের ন্থায় সে নৌকার উপরে তাণ্ডব নৃত্য ও ঠাকুরকে নানারূপে ন্তবন্ততিপূর্বক বারংবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিল! ঐরপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া নানা-প্রকারে উপদেশ প্রদানপর্বাক শান্ত করিলেন। নবচৈততা ইতিপূর্বো অনেকবার ঠাকুরকে দর্শন করিলেও এতদিন তাঁহার কুপালাভ করিতে পারে নাই, অন্ত তল্লাভে কতার্থ হইয়া সংসারের ভার পুত্রের উপর অর্পণপূর্বক নিজগ্রামে গঙ্গাতীরে পর্ণকৃটীরে জীবনের অবশিষ্ট কাল বানপ্রস্থের ন্যায় সাধন-ভব্জন ও ঠাকুরের নামগুণগানে অতীত করিয়াছিল। এখন হইতে সংকীর্ত্তনকালে বুদ্ধ নবচৈতত্ত্বের ভাবাবেশ উপস্থিত হইত এবং তাহার ভক্তি ও আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শনে অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। এরপে নবচৈততা ঠাকুরের কুপায় পরজীবনে বছব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদভক্তি উদীপনে সমর্থ रुरेश्वाहिन।

নবচৈতক্ত বিদায় গ্রহণ করিলে ঠাকুর নৌকা ছাড়িতে আদেশ করিলেন। কিছুদ্র আসিতে না আসিতে সন্ধ্যা হইল এবং রাত্রি সাড়ে আটটা আন্দান্ত আমরা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত ছইলাম। অনস্তর ঠাকুর গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কলিকাতায় ফিরিবার জন্ত বিদায় গ্রহণ করিল।

#### পাণিহাটির মহোৎসব

দকলে নৌকারোহণ করিতেছে এমন সময়ে একব্যক্তির মনে হইল জুতা ভূলিয়া আদিয়াছে এবং উহা আনিবার জন্ম পে পুনরায়

দক্ষিণেশ্বরে পৌছান— বিদায়কালে জনৈক ভত্তের সহিত ঠাকুরের ঠাকুরের গৃহাভিম্থে ছুটিল। তাহাকে দেখিয়া ঠাকুর ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাদাপূর্বাক পরিহাদ করিয়া বলিলেন, "ভাগ্যে ঐ কথা নৌকা ছাড়িবার পূর্বে মনে হইল, নতুবা আজিকার দমন্ত আনলটা ঐ ঘটনায় পণ্ড হইয়া যাইত।" যুবক ঐ কথায় হাদিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আদিবার

উপক্রম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন. "আজ কেমন দেখিলি वल दनिथ ? दयन इतिनारमद शांवेताकात विनिधा शिधारक-ना ?" সে ঐ কথায় দায় দিলে তিনি নিজ ভক্তগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির উৎসবস্থলে ভাবাবেশ হইয়াছিল তদ্বিষয়ের উল্লেখপূর্ব্বক ছোট নরেক্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "কেলে ছোঁড়াটা অল্পদিন হইল এখানে আসা-যাওয়া করিতেছে, ইহার মধ্যেই তাহার ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেদিন তাহার ভাব আর ভাঙ্গে না —এক ঘণ্টার উপর বাহ্নসংজ্ঞা ছিল না! দে বলে তাহার মন আজকাল নিরাকারে লীন হইয়া যায়! ছোট নরেন বেশ ছেলে— না ? তুই একদিন তাহার বাটীতে যাইয়া আলাপ করিয়া আদিবি — কেমন ?" যুবক তাহার সকল কথায় সায় দিয়া বলিল, "কিছ মশায় ! বড় নরেনকে আমার যেমন ভাল লাগে এমন আর কাহাকেও না, দেজ্ঞ ছোট নরেনের বাটীতে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।" ঠাকুর উহাতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই ছোঁড়া ত ভারি একঘেয়ে, একঘেয়ে হওয়াটা হীন বৃদ্ধির

## এ প্রিরামক্ষণীলাপ্রদান

কাজ, ভগবাদের পাঁচ ফুলে সাজি—নানা প্রকারের ভক্ত, ভাহাদের সকলের সহিত মিলিজ হইয়া আনন্দ করিতে না পারাটা বিষয় হীন বৃদ্ধির কাজ; তুই ছোট নরেনের নিকটে একদিন নিশ্চয় যাইবি—কেমন, যাইবি ত ?" সে অগভ্যা সম্মত হইয়া ভাহাকে প্রণামপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিল। পরে জানা গিয়াছিল, ঐ ব্যক্তিকয়েক দিন পরে ঠাকুরের কথামত ছোট নরেনের সহিত আলাপ করিতে যাইয়া ভাহার কথায় জীবনের গুরুতর জটিল এক সমস্তায় প্রমাধান লাভপূর্বক ধন্ত হইয়াছিল। নৌকা সেইদিন কলিকাভায় পৌছিতে রাত্রি প্রায় দশ্টা বাজিয়াছিল।

স্ত্রীভক্তেরা দেই রাত্তি শ্রীশ্রীমার নিকটে অবস্থান ক্রিলেন এবং স্থানযাত্রার দিবসে ৺দেবীপ্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উপলক্ষে কালীবাটীতে বিশেষ সমারোহ হইবে জানিতে পারিয়া ঐ পর্বনর্দনান্তে কলিকাতার

রাত্রে আহারকালে শ্রীপ্রীমার সম্বন্ধে জনৈকা স্ত্রীভক্তের সহিত কথা

ফিরিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাজে আহার করিতে বনিয়া ঠাকুর পাণিহাটির উৎসবের কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাদের একজনকে বলিলেন, "অত ভিড়— তাহার উপর ভাবসমাধির জন্ম আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেভিল—ও (শ্রীশ্রীমা) সকে না বাইয়া

ভালই করিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে লোকে বলিত 'হংস-হংসী এসেছে।' ও খুব বৃদ্ধিনতী।" শ্রীশ্রীনার অসামান্ত বৃদ্ধির দৃষ্টাপ্ত-স্বরূপে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মাড়োয়ারী ভক্তে যথন দশ-হাজার টাকা দিতে চাহিল তথন আমার মাধায় যেন করাত

১ ইহার নাম লছ্মীনারায়ণ ছিল।

## পাপিহাটির মহোৎসৰ

বশাইয়া দিল; মাকে বলিলাম, 'মা, এতদিন পরে আবার প্রলোভনদেখাইতে আদিলি!' সেই দময়ে ওর মন ব্রিবার জন্ম ভালাইয়া
বলিলাম, 'ওগো, এই টাকা দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব
না বলায় ভোমার নামে দিতে চাহিতেছে, তুমি উহা লও না কেন—
কি বল ?' শুনিয়াই ও বলিল, 'তা কেমন করিয়া হইবে ? টাকা
লওয়া হইবে না, আমি লইলে ঐ টাকা ভোমারই লওয়া হইবে।
কারণ, আমি উহা রাখিলে ভোমার সেবা ও অক্যান্ম আবশুকে উহা
ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না; স্কতরাং ফলে উহা ভোমারই
গ্রহণ করা হইবে। ভোমাকে লোকে শ্রজা-শুক্তি করে ভোমার
ভ্যাগের জন্ম—অজ্ঞব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না।' ওর
(শ্রীশ্রীয়ার) ঐ কথা শুনিয়া আমি হাঁপ ফেলিয়া বাঁচি!"

ঠাকুরের ভোজন দাক হইলে স্ত্রীভক্তগণ নহবতে মাতাঠাকুরাণীর
নিকটে যাইয়া তাঁহার সম্বন্ধ ঠাকুর যাহা বলিতেছিলেন তাহা
শুলীমার
কাহত উক্ত আমাকে যে ভাবে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন
ভাকের কথা ভাহাভেই বৃঝিতে পারিলাম—উনি মন খুলিয়া
থ বিষয়ে অহমতি দিতেছেন না। তাহা হইলে বলিতেন—ইা,
যাবে বৈ কি। ঐরপ না করিয়া উনি ঐ বিষয়ের মীমাংদার ভার
যখন আমার উপরে কেলিয়া বলিলেন, 'ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক,'
তথন স্থিব করিলাম যাইবার সংকল্প ত্যাগ করাই ভাল।"

গাত্তদাহ উপস্থিত হইয়া দে রাত্তে ঠাকুরের নিপ্রা হইল না। উৎসবস্থলে নানাপ্রকার চরিত্তের লোক তাঁহার দেব-অক স্পর্ম করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় প্রক্রণ হইয়াছিল। কারণ দেখা

### শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ষাইত, অপবিত্র অণ্ডদ্ধমনা ব্যক্তিগণ ব্যাধির হস্ত হইতে মৃক্ত হইবার উদ্দেশ্যে অথবা অন্তপ্রকার সকামভাবে তাঁহার অঙ্গম্পর্শ-

পূর্বক পদধ্লি গ্রহণ করিলে ঐরপ দাহে ভিনি
মানবাজার
দিবসে নানা
সোক্ষের সংসর্গে উৎসবের একদিন পরে স্মানবাজার পর্ব উপস্থিত
গাঁহুরের ভাবভঙ্গ
ও বিরক্তি
হইতে পারি নাই। স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে শুনিয়াচি

ঐ निवास जानक श्री-श्रुक्य ठाकूत्रक नर्मन क्रिएक जानियाहिन। তর্মধ্যে অ-র মা নামী জনৈকা নিজ বিষয়সম্পত্তির বন্দোবন্ত করাইয়া লইবার আশয়ে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া তাঁহার আনন্দের বিশেষ বিদ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। মধ্যাকে ভোজন করিবার কালে তাহাকে নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কথা কহেন নাই এবং অন্ত দিবদের ন্তায় খাইতেও পারেন নাই। পরে ভোজনাস্তে আমাদের পরিচিতা জনৈকা তাঁহাকে আচমনার্থ জল দিতে যাইলে তাহাকে একান্তে বলিয়া-ছিলেন, "এখানে লোক আদে ভক্তি প্রেম হইবে বলিয়া-এখান হইতে ওর বিষয়ের কি বন্দোবন্ত হইবে বল দেখি ? মাগী কামনা করিয়া আঁব সন্দেশাদি আনিয়াছে—উহার একটুও মূথে তুলিতে পারিলাম না। আজ স্নান্যাত্রার দিন, অন্ত বৎসর এই দিনে কত ভাবসমাধি হইড, তুই-তিন দিন ভাবের ঘোর থাকিড, আজ কিছুই হইল না—নানাভাবের লোকের হাওয়া লাগিয়া উচ্চ ভাব আসিতে পারিল না।" অ-র মা সেই রাত্তি দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করায় বাত্রিকালেও ঠাকুরের বিরক্তির ভাব প্রশমিত হইল না। রাত্রিতে

### পাণিহাটির মহোৎসব

আহার করিবার কালে একজন স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, "এখানে श्वीत्माकितरात्र এक ভिড़ ভान नम्न, मध्त वावृत भूख दिव्याका वावृ এখানে तरिয়ाছে-- कि মনে করিবে বল দেখি? তুই-এক জন মধ্যে মধ্যে আদিলে, এক-আধ দিন থাকিয়া চলিয়া ঘাইল-ভাহা নহে. একেবারে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের অত হাওয়া আমি সইতে পারি না।" ঠাকুরের বিরক্তির কারণ হইয়াছেন ভাবিয়া স্ত্রীভক্তগণ দেদিন বিশেষ বিষণ্ণা হইয়াছিলেন এবং রন্ধনী প্রভাত হইলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ञ्चानयाजा উপলক্ষে कानीवामीएक विस्मय ममाद्राद्ध शृक्षा এवः याजानि इरेग्नाहिन, छारात्रा किन्छ शृद्धान्त कात्रल मिन किहूमाज আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই। নিরস্তর উচ্চ ভাবভূমিতে থাকিলেও ঠাকুরের দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যাপারে কভদূর লক্ষ্য ছিল এবং ভক্তদিগের কল্যাণের জন্ম তিনি তাহাদিগকে কিরপে শাসন ও পরিচালনা করিতেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে পাঠক কতকটা বঝিতে পারিবেন।

# একাদশ অধ্যায়

# ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন

পাণিহাটি মহোৎসবে যোগদান করিয়া ঠাকুরের গলায় বেদনা বৃদ্ধি হইল। দেদিন মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া

পাণিহাটিতে যাইরা গলার বেদমা বৃদ্ধি ও বালক-শভাব ঠাকরের আচরণ আর্দ্রপদে বহুক্ষণ ভাবাবেশে অতিবাহিত করিবার ফলেই রোগ বাড়িয়াছে বলিয়া ডাক্তার ভক্তগণকে বারম্বার অন্ত্যোগ করিলেন এবং প্নরায় ঐরপ অত্যাচার হইলে উহা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না। ভক্তগণ

উহাতে এখন হইতে সতর্ক থাকিতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন এবং বালক
স্থভাব ঠাকুর ঐ দিবসের অত্যাচারের সমস্ত দোষ রামচক্রপ্রমুধ

করেকজন প্রবীণ ভক্তের উপর চাপাইয়া বলিলেন, "উহারা যদি

একটু জাের করিয়া আমাকে নিষেধ করিত তাহা হইলে কি আমি

পাণিহাটিতে বাইতে পারিতাম।" চিকিৎসা-ব্যবসায়ী না হইলেও

রাম বাবু ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়িয়া ডাক্তারী পাশ করিয়া
ছিলেন। বৈষ্ণ্য মতের প্রতি অন্ধরাগ্রশতঃ পাণিহাটির উৎসবে

যাইবার জন্ম তিনিই ঠাকুরকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন,

স্থতরাং তিনিই এখন ঐ বিষয়ে সম্বিক দোফভাগী বলিয়া বিবেচিত

হইলেন। আমাদিপের জনৈক বন্ধু একদিন এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গলদেশে প্রলেপ লাগাইয়া গৃহমধ্যে

ছোট তক্তাথানির উপর চুপ করিয়া বিসয়া আছেন। তিনি বলেন,

## ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন

"वामकरक भागन कविवाद जन कान कार्या कविएक निर्वेश कविशा একস্থানে আবদ্ধ রাখিলে সে যেমন বিষয় হইয়া থাকে, ঠাকুরের মুখে অবিকল সেই ভাব দেখিতে পাইলাম। প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা कतिनाम, कि रहेशारह ? जिनि जाशारक भनात आरम्भ प्रशाहेशा মুত্রবরে বলিলেন, 'এই ভাগ না, ব্যথা বাড়িয়াছে, ডাক্তার বেশী कथा कहिएक निरंध कतिशाहि।' विनिनाम, छाष्ट्रे क मनाय, खनिनाम **मित्र जार्भान (भर्मि) शिशाहित्वन, (वाध रश अग्रहे वाधारी** বাডিয়াছে। তিনি ভাহাতে বালকের নায় অভিমানভরে বলিতে नाशित्नन, 'हा, णाथ (मथि, এই উপরে জল নীচে জল, আকাশে वृष्टि - পথে कामा, बाद वाम किना बामारक रमशास निष्य शिक्ष ममर दिन नाहित्य नित्य अला। तम भागकता छाउनात, यदि जान করে বারণ করতো তা হলে কি আমি দেখানে যাই।' আমি বলিলাম, 'তাই ত মশায়, রামের ভারি অক্যায়। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন কয়েকটা দিন একট সাবধানে থাকুন, তাহা হইলেই मातिया घाइँदा। अनिया जिनि थुनी इट्रेंटनन अवः वनितनन, 'जा वतन একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যায় ? এই ছাখ দেখি-ছই কভদুর থেকে এলি, আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না, ভা कि इग्न ?' विनाम, 'আপনাকে দেখিলেই <del>আনন হয়, कथा</del> ना-हे वा कहित्वन, जामारमय कान कहे हहेरव ना-छान हछन. আবার কত কথা শুনিব।' কিছু সেকথা শুনে কে? ডাক্তারের নিষেধ, নিজের কট্ট প্রভৃতি সকল বিষয় ভূলিয়া তিনি পূর্কের স্থায় আমার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।"

करम जाताह जाजीक हरेंग। मासाधिक চिक्रिशाधीत थाकिशाध

#### গ্রীগ্রীরামকৃষ্ণদীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের গলার বেদনার উপশম হইল না। অক্ত সময়ে স্বল্প অহুভূত হুইলেও একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্থা প্রভৃতি তিথিতে উহার

বিশেষ বৃদ্ধি হইত। তথন কোনরূপ কঠিন খাত্য গলায় ক্ষত হওয়। ও তরিতরকারি গলাধঃকরণ করা একপ্রকার ও ডাজারের দিমেধ না মানিয়। অসাধ্য হইয়া উঠিত। স্কতরাং ছধ ভাত ও গছরের স্মাপাগত জনসাধারণকৈ প্রকি ছির করিতেন। ডাজারেরা পরীক্ষাপ্রকার ত্পদেশ দান তিনাকর ইয়াছে অর্থাৎ লোককে দিবারাত্র ধর্মোপদেশ প্রদানে বাগ্যােরের অত্যধিক ব্যবহার হইয়া গলদেশে

ধর্দ্দোপদেশ প্রদানে বাগ্যন্তের অত্যধিক ব্যবহার হইয়া গলদেশে ক্ষত হইবার উপক্রম হইয়াছে; ধর্মপ্রচারকদিগের ঐরপ ব্যাধি হইবার কথা চিকিৎসাশান্তে লিপিবদ্ধ আছে। রোগনির্ণয় করিয়া ডাজারেরা ঔষধপথ্যাদির যেরপ ব্যবস্থা করিলেন, ঠাকুর তাহা সম্যক্ মানিয়া চলিলেও ছইটি বিষয়ে উহার ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। প্রগাঢ় ঈশ্বপ্রেম এবং সংসারতপ্ত জনগণের প্রতি অপার করুণায় অবশ হইয়া তিনি সমাধি ও বাক্যসংঘমের দিকে ষথায়থ লক্ষ্য রাথিতে সমর্থ হইলেন না। কোনরপ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই তিনি দেহবৃদ্ধি হারাইয়া প্রের্বর য়ায় সমাধিস্থ হইডে লাগিলেন এবং অজ্ঞানাদ্ধকারে নিপতিত, শোকে তাপে মৃত্যমান জনগণ পথের সন্ধান ও শান্তির প্রয়াদী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র করণায় আত্মহারা হইয়া তিনি প্র্বের মত তাহাদিগকে উপদেশাদিপ্রদানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের নিকটে এখন ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তিসকলের আগমন বড়-

# ঠাকুরের কলিকাভায় আগমন

স্বল্ল হইতেছিল না। পুরাতন ভক্তনকল ভিন্ন পাঁচ-দাত বা ভতোধিক নৃতন ব্যক্তিকে ধর্মলাভের আশয়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার

বছ ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ দানের অত্যধিক শ্রম ও মহাভাবে নিদ্রারাহিত্যাদি ব্যাধির কারণ ঘারে এখন নিত্য উপস্থিত হইতে দেখা যাইত।
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত কেশবের দক্ষিণেশরে আগমনের
কিছুকাল পর হইতে প্রতিদিন ঐরপ হইতেছিল।
স্থতরাং লোকশিক্ষা প্রদানের জন্ম গত একাদশ
বৎসরে ঠাকুরের নিয়মিতকালে স্নান, আহার এবং
বিশ্রামের সত্য-সত্যই অনেক সময়ে বাাঘাত

উপস্থিত হইতেছিল। ততুপরি মহাভাবের প্রেরণায় তাঁহার নিজা স্বল্পই হইত। দক্ষিণেশরে তাঁহার নিকটে অবস্থানকালে জামরা কত দিন দেখিয়াছি, রাত্রি প্রায় ১১টার সমর শয়ন করিবার জনতিকাল পরেই তিনি উঠিয়া ভাবাবেশে পাদচারণ করিতেছেন—কথন পশ্চিমের, কথন উত্তরের দরজা খুলিয়া বাহিরে ঘাইতেছেন, আবার কথন বা শয়াতে স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ জাগ্রত রহিয়াছেন। ঐরপে রাত্রের ভিতর তিন-চারি বার শয়্যাত্যাগ করিলেও রাত্র ৪টা বাজিবামাত্র তিনি নিত্য উঠিয়া শ্রীজগরানের স্মরণ, মনন, নাম-গুণ-গান করিতে করিতে উবার আলোকের অপেক্ষা করিতেন এবং পরে আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিতেন। অতএব দিবদে বহু ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার অত্যধিক পরিশ্রমে এবং রাত্রের অনিস্রায় তাঁহার শরীর যে এখন অবসম্প হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি!

অত্যধিক পরিশ্রমে ভাহার শরীর যে ক্রমে অবসন্ন হইভেছিল, ঠাকুর তহিষয় আমাদিগের কাহাকে না বলিলেও উহার পরিচয়

## कि जी बाय करण ने ना श्रम

ন্ত্রীশ্রীজগদমার সহিত তাঁহার প্রেমের কলহে আমরা কথন কথন শুনিতে পাইতাম, কিন্তু সম্যক্ ব্ঝিতে পারিতাম না। পীড়িত হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে এক দিবদ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া

ভাবাবেশ কালে জগদ্মাতার সহিত কলহে ঠাকুরের শারীরিক অবসম্বতার

कथा श्रकान

আমাদিগের জনৈক দেখিয়াছিল, তিনি ভাবাবিট হইয়া ছোট তব্জাখানির উপর বদিয়া কাহাকে দম্বোধন করিয়া আপন মনে বলিতেছেন, "ষত দব এঁদো লোককে এখানে আন্বি, এক দের ছুধে একেবারে পাঁচ দের জল, ফুঁ দিয়ে জাল ঠেল্তে ঠেল্তে আমার চোক গেল, হাড় মাটি হল,—

অত করতে আমি পারব না, তোর সথ থাকে তুই কর্গে যা!
ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের তুই-এক কথা বলে দিলেই
(চৈতন্ত) হবে!" অন্ত এক দিবদে তিনি সমীপাগত ভক্তগণকে
বিলয়াছিলেন, "মাকে আজ বলিতেছিলাম—বিজয়, গিরিশ,
কেদার, রাম, মান্টার এই কয়জনকে একটু একটু শক্তি দে,
যাতে নৃতন কেহ আসিলে ইহাদের ঘারা কতকটা তৈয়ারী হইয়া
আমার নিকটে আসে।" ঐরপে লোকশিক্ষায় সহায়তাপ্রদানের
বিষয়ে ভক্তিমতী জনৈকা স্তীভক্তকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন,
"তুই জল ঢাল, আমি কাদা করি।" ধর্মপিপায়্পগণের জনতা
ছক্ষিণেশরে প্রতিদিন বাড়িতেছে দেখিয়া তাহার গলদেশ
প্রথম বেদনা অন্তভ্তবের কয়েক দিন পরে এক দিবস ভাবারিই
হইয়া তিনি শ্রীঞ্জগন্মাতাকে বলিয়াছিলেন, "এত লোক কি
আন্তে হয়? একেরারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস্! লোকের
ভিড়েড় নাইবার থাবার সময় পাই না! একটা ত এই স্ক্টো ঢাক

# ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন

( নিজ শরীর লক্ষ্য করিয়া ), রাতদিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে ?"

বাস্তবিক, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের লোকোত্তর ভাব, প্রেম, সমাধি ও অমৃতময়ী বাণীর কথা মূথে মূথে এতদ্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার প্রণাদর্শনলাভের আশয়ে নিভাই দলে দলে লোক দক্ষিণেশরে উপস্থিত হইতেছিল এবং যাহারা একবার আদিতেছিল তাহাদিগের

দক্ষিণেশবে কত ধর্ম্মপিপাত্র তাহা নির্ণয় করা इ:माधा

मत्या अधिकाः गई त्याहिक इहेशा जनविष भूनः भूनः আগমন করিতেছিল। কিন্তু ১৮৮৫ খুপ্তাব্দের উপস্থিত হইয়াছিল জুলাই মাদে ঠাকুরের কণ্ঠপীড়া হইবার পূর্বের ঐব্ধপে কত লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল

ভাহার পরিমাণ হওয়া স্থকটিন। কারণ, এক স্থানে একই দিনে তাহাদিগের সকলের একত্রিত হইবার স্থযোগ কথনও উপস্থিত হয় নাই। এরপ স্থযোগ উপস্থিত না হওয়ায় একপ্রকার ভালই হইয়াছিল, নতুবা আমার পূজা দেশপুজা হইতেছেন, আমার প্রিয়তমকে সকলে ভালবাদিতেছে ভাবিয়া ঠাকুরের অস্তরক্ষণ তাঁহার ভক্তসংখ্যার বৃদ্ধিতে এতদিন যে আনন্দ অমুভব করিতে-ছিলেন, তাহা ঐ সংখ্যার বাহুল্যাদর্শনে বহু পূর্বের বিষাদ ও ভীতিতে পরিণত হইত; কারণ, তাঁহার নিজমুখে তাঁহারা বারদার শ্রবণ कतिशाहित्तन. "अधिक त्नाक यथन ( आमात्क ) त्नवळातन मानित्व. শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, তথনই ইহার ( শরীরের ) অন্তর্দ্ধান হইবে।"

তাঁহার দেহরকা করিবার কালনিরপণ সহত্তে অনেক ইঞ্চিত ঠাকুর সময়ে সময়ে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু

#### শীলীরামকুষ্ণশীলাপ্রসক

তাঁহার প্রেমে অন্ধ আমরা সে সকল কণা তথম শুনিয়াও শুনি नाहे. विद्याप श्रमप्रक्रम कतिए भाति नाहे। छाहात व्यामिक কুপা লাভে আমরা যেরূপ ধন্ত হইয়াছি, আমাদিগের নিজদেহ রক্ষার আত্মীয় বন্ধ ও পরিচিত সকলে ভক্রপ কুপা লাভে **ভালনিক**পণ সম্বন্ধে ঠাকরের শাস্তির অধিকারী হউক—এই বিষয়েই তথন সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। স্থতরাং তাঁহার व्यम्भेरान कथा जाविवात व्यवमत रकाथात्र ? कर्शदांश इहेवाद চারি-পাঁচ বংদর পূর্বে ঠাকুর ঐবিষয়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে विमाहित्न. "यथन याशांत्र छाशांत श्रदेख ट्यांबन कतित. কলিকাতায় রাত্রিযাপন করিব এবং খালের অগ্রভাগ কাহাকেও श्रामान कतिया व्यवनिष्ठाः म स्वयः श्रवं कतित, ज्यन कानित्व त्मरवका कतिवात अधिक विलय नारे।" कर्शदाश इरेवात किছूकाल भूर्व হইতে ঘটনাও বান্তবিক ঐরপ হইয়া আসিতেছিল। কলিকাভার নানা স্থানে নানা লোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর অন্ন ভিন্ন অপর সকল ভোজ্যপদার্থ যাহার তাহার হতে ভোজন করিতেছিলেন —কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ঘটনাচক্রে শ্রীযুত বলরামের বাটীতে ইতিপূর্কে রাত্রিবাসও মধ্যে মধ্যে করিয়া গিয়াছিলেন এবং অজীর্ণ-বোগে আক্রান্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে এক সময়ে দক্ষিণেশকে छाँहात निक्टि भरथात वस्नावछ हहेरव ना वनिश्रा वहनिवन ना আদিলে, ঠাকুর একদিন তাহাকে প্রাতঃকালে আনাইয়া আপনার জন্ম প্রস্তুত ঝোল-ভাতের অগ্রভাগ নরেন্দ্রনাথকে সকাল সকাল ভোজন করাইয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী ঐ বিষয়ে আপত্তি করিয়া তাঁহার নিমিত্ত পুনরায় রন্ধন

# ঠাকুরের কলিকাভায় আগমন

করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রকে অগ্রভাগ প্রদানে মন সঙ্কৃচিত হইতেছে না। উহাতে কোন দোষ হইবে না, তোমার পুনরায় রাধিবার প্রয়োজন নাই।" শীশ্রীমা বলিতেন, "ঠাকুর ঐরপে ব্ঝাইলেও তাঁহার প্র্কেণা শ্বরণ করিয়া আমার মন থারাপ হইয়া গিয়াছিল।"

লোকশিক্ষাপ্রদানের অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর অবসর হইলেও ঠাকুরের মনের উৎসাহ এবিষয়ে কখনও স্বল্প দেখা যায় নাই। অধিকারী ব্যক্তি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কেমন ঠাকুরের कतिया প্রাণে প্রাণে উহা বুঝিতে পারিতেন এবং লিবজ্ঞানে জীবসেবাসুষ্ঠান কোন এক দৈবশক্তির আবেশে আত্মহারা হইয়া তাহাকে উপদেশ প্রদান এবং স্পর্ণাদি করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। সে যে ভাবের ভাবুক তাঁহার মনে তথন সেই ভাব প্রবল হইয়া অন্য সকল ভাবকে কিছুক্ষণের জন্য প্রচ্চন্ন কবিয়া ফেলিড এবং উক্ত ভাবে সিদ্ধিলাভ কবিবার দিকে ঐ ব্যক্তি কতদূর যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তাহা দিবাচক্ষে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার পথের বাধাদকল সরাইয়া তাহাকে উচ্চতর ভাবভূমিতে আরু করাইতেন। এরূপে দেহ-পাতের পূর্বকণ পর্যান্ত তিনি শিবজ্ঞানে জীবদেবার সর্বাদা অফুষ্ঠান कतिशास्त्र এवः मर्कात्वर्षे मान वित्रा याश मास्त्र वर्षिक इटेशास्त्र, সেই অভয় পদবীর দিব্য জ্যোতিতে অভিষিক্ত করিয়া আবালর্ছ-বনিতার জন্মজন্মাগত বাসনাপিপাসা চিরকালের মত মিটাইয়া मिश्राट्य ।

লোকের মনের নিগ্ঢ়ভাব ও সংস্কারসমূহ ধরিবার ক্ষমতা আমরা

## <u> এতি</u>রামকুফলীলাপ্রসক

তাঁহাতে চিরকাল সমুজ্জল দেখিয়াছি। শরীরের স্বস্থতা বা অস্বস্থতা তাঁহার মনকে যে কথন স্পর্শ করিত না. উহা লোকের মনের তদ্বিয়ের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিতে পারা যায়। গুঢ়ভাব ও সংস্থার ধরিবার ঠাকরের কিন্তু অপরের অন্তরের রহস্ত সম্পূর্ণরূপে জানিতে ক্ষতা পারিলেও, নিজ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিবার জন্ম তিনি উহা কথনও প্রকাশ করিতেন না। যখন যতটক প্রকাশ করিলে কাহারও যথার্থ কল্যাণ দাধিত হইত, তথন ততটুকু মাত্র প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে উচ্চপথ দেখাইয়া দিতেন। অথবা কোন সৌভাগ্যবানের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব অচল অটল করিবার জন্ম তাহার নিকটে পূর্ব্বোক্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। পাঠকের বুঝিবার স্থবিধা হইবে বলিয়া ঐ বিষয়ক সামান্ত একটি দষ্টাস্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি-

ঠাকুরের কঠের বেদনাবৃদ্ধি হইয়াছে শুনিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের
শ্রাবণের শেষে আমাদিগের স্থারিচিতা জনৈকা তাঁহাকে দেখিতে
যাইতেছিলেন। পলীবাদিনী অন্ত এক রমণী
ঐ বিষয়ক
দৃষ্টান্ত
শিক্ষরকে দিবার মত আজ বাটীতে তুধ ভিন্ন অন্ত
কিছু নাই যাহা তোর হাতে পাঠাই; এক ঘট তুধ লইয়া
যাইবি ?" পূর্ব্বোক্ত রমণী তাহাতে স্বীকৃতা না হইয়া বলিলেন,
"দক্ষিণেশ্বরে ভাল তুধের অভাব নাই, তাঁহার জন্ম তুধ বরাদ্ধও
আছে জ্বানি এবং উহা লইয়া যাওয়াও হালাম, অতএব তুধ লইয়া
যাইবার প্রয়োজন নাই।"

দক্ষিণেখরে পৌছিয়া তিনি দেখিলেন, গলার ব্যথার জন্ম ত্ধ-

## ঠাকুরের কলিকাভায় আগমন

ভাত ভিন্ন কোনরপ তরিতরকারি ঠাকুরের খাওয়া চলিতেছে না এবং কোন কারণে গয়লানী সেদিন নিত্য বরাদ্দ ছুধ দিতে না পারায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বিশেষ চিন্তিতা রহিয়াছেন। কলিকাতা হইতে তুধ না লইয়া আসায় তিনি তথন বিশেষ অমুতপ্তা হইলেন এবং পাড়ায় কোনস্থানে তুধ পাওয়া যায় কি না সন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, ঠাকুরবাটীর অনতিদূরে 'পাড়ে গিল্লি' নামে পরিচিতা এক হিন্দুস্থানী রমণীর গাভী আছে এবং সে চুষ্ বিক্রয়ও করিয়া থাকে। তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন, তাহার দকল তথ্য বিক্রেয় হইয়া গিয়াছে; কেবল দেড়পোয়া व्यान्माक छेवु छ थाकाम दम छेवा कान मिम्रा दाथिमाहि। विरम्ध প্রয়োজন বলায় সে ঐ ত্বশ্ব তাঁহাকে বিক্রয় করিল এবং তিনি উহা লইয়া আসিলে ঠাকুর উহার সাহায্যেই সেদিন ভাত থাইলেন। আহারাম্ভে আচমন করিতে উঠিলে তিনি তাঁহার হাতে জল ঢাनिया मिलन । अनस्त ठीकूत छाँहारक महमा এकारस छाकिया বলিলেন, "ওগো, আমার গলাটায় বড় বেদনা হয়েছে, তুমি বোগ আরাম করিবার যে মন্তুটি জান তাহা উচ্চারণ করিয়া একবার হাত वृलाहेशा ना ও टा।" त्रभी के कथा छनिया कि कूकन छन दहेशा বহিলেন। অনন্তর ঠাকুরের অভিপ্রায় মত তাঁহার গলদেশে হাত वुनारेश पिवात भारत श्रीश्रीमात निकार जानिशा वनिएक नाभिरनन, "আমি যে ঐ মন্ত্ৰ জানি, উনি একথা কিরণে জানিতে পারিলেন ? ঘোষপাড়ার সম্প্রদায়ভুক্তা কোন বমণীর নিকটে আমি উহা সকাম কর্মসকল সাধনে বিশেষ সিদ্ধিদ জানিয়া বহুপূর্বে শিথিয়া লইয়া-ছिলাম, পরে নিজাম হইয়া ঈশ্বরকে ডাকাই জীবনের কর্ত্তব্য জানিয়া

## **ত্রীত্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

উহা ত্যাগ করিয়াছি। জীবনের সকল কথাই ঠাকুরকে বলিয়াছি, কিন্তু কর্তাভজা মন্ত্রগ্রহণের কথা শুনিলে পাছে উনি খুণা করেন ভাবিয়া ঐ বিষয় তাঁহার নিকটে পুকাইয়া রাখিয়াছিলাম—কেমন করিয়া উনি তাহা টের পাইলেন!" শুশ্রীমাভাঠাকুরাণী তাঁহার ঐকথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওগো, উনি সকল কথা জানিতে পারেন, অথচ মনম্থ এক করিয়া সত্দ্দেশ্রে যে যাহা করিয়াছে, তাহার নিমিন্ত তাহাকে কথন খুণা করেন না; তোমার ভয় নাই; আমিন্ত ইহার (ঠাকুরের) নিকটে আসিবার পূর্বের মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া ঐকথা উহাকে বলায় উনি বলিয়াছিলেন, 'মন্ত্র লইয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই, উহা এখন ইউপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দাও।'"

শ্রাবণ ঘাইয়া ক্রমে ভালেরও কিছুদিন গত হইল, কিন্তু ঠাকুরের গলার বেদনা ক্রমে বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস দেখা ব্যাধির বৃদ্ধিতে গেল না। ভক্তগণ ভাবিয়া চিস্তিয়া কিছুই স্থির ঠাকরের গলার ক্ষত হইতে ক্লধির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে সহসা নিৰ্গত হওয়া ও একদিন এক ঘটনার উদয় হইয়া তাঁহাদিগকে জন্তগণের তাঁহাকে खनिकालाव कर्खरात १थ म्लेष्टे तमथारेग्रा मिन। वाशवाकात-আনয়নের পরামর্শ বাদিনী জনৈকা রমণী সেদিন তাঁহার বাটীতে ভক্ত-গণকে সাদ্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে আনিবার ষ্টাচার বিশেষ আবিঞ্চন চিল, কিন্তু তাঁহার শরীর অস্তম্ভ জানিয়া

তথাপি যদি তিনি কোনরূপে কিছুক্ষণের জন্ত একবার বেড়াইয়া যাইতে পারেন ভাবিয়া জনৈক ভক্তকে অমুরোধ করিয়া দক্ষিণেশরে

সেই আশা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

# ঠাকুরের কলিকাভায় আগমন

প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজি নয়টা হইলেও ঐ ব্যক্তি ফিরিয়া না আসায় আর বিলম্ব না করিয়া তিনি সমবেত ব্যক্তিদিগকে ভোজনে বনাইতেছেন, এমন সময়ে সৈ সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল— ঠাকুরের কণ্ঠতালুদেশ হইতে আজ রুধির নির্গত হইয়াছে, সেইজ্রম্ভ আসিতে পারিলেন না। নরেক্রনাথ, রাম, গিরিশ, দেবেক্র, মায়ার (মহেক্র) প্রভৃতি উপস্থিত সকলে বিশেষ চিস্তিত হইলেন এবং পরামর্শে স্থির হইল কলিকাতায় একথানি বাটা ভাড়া লইয়া অচিরে ঠাকুরকে আনয়নপ্র্কাক চিকিৎসা করাইতে হইবে। ভোজনকালে নরেক্রনাথকে বিষয় দেখিয়া জনৈক যুবক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "যাহাকে লইয়া এত আনল তিনি বৃঝি এইবার সরিয়া যান—আমি ভাক্তারি গ্রন্থ পড়িয়া এবং ডাক্তার বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, ঐরপ কণ্ঠরোগ ক্রমে 'ক্যান্সারে' (Cancer) পরিণত হয়; অভ্য রক্তপড়ার কথা শুনিয়া রোগ উহাই বলিয়া সন্দেহ হইতেতে; ঐ রোগের ঔষধ এখনও আবিদ্বার হয় নাই।"

পরদিবদ ভক্তদিগের মধ্যে প্রবীণ কয়েকজন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎদা করাইবার জন্ম অঞ্রোধ

ঠাকুরের চিকিৎসার্থ কলিকাতার আগমন ও বলরামের ভবনে অবস্থান করিলে তিনি সম্মত হইলেন। বাগবাজারে তুর্গা-চরণ মুখাজ্জি ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র একখানি বাটীর ছাদ হইতে গঙ্গাদর্শন হয় দেখিয়া ভক্তগণ উহা ভাড়া লইয়া অনতিকাল পরে তাঁহাকে কলিকাভায় লইয়া আদিলেন। কিন্তু ভাগীরথীতীরে কালীবাটীর প্রশন্ত উত্থানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যন্ত ঠাকুর ঐ

স্বন্ধপরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ঐ স্থানে বাস করিতে পারিবেন

### **শ্রীত্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদক্রজে রামকাস্ত বস্থর খ্রীটে বলরাম বস্থর ভবনে চলিয়া আসিলেন। বলরাম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং মনোমত বাটী যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন তাঁহার নিকটে থাকিতে অমুরোধ করায়, তিনি ঐস্থানে থাকিয়া যাইলেন।

বাটীর অন্তুসন্ধান হইতে লাগিল। বুথা সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে ভাবিয়া ভক্তগণ ইতিমধ্যে এক দিবস কলিকাভার স্বপ্রসিদ্ধ

প্রসিদ্ধ বৈত্যগণকে আনরন করিরা ঠাকুরের রোগ নিরূপণ ও ভামপুকুরের বাটা ভাডা বৈত্যগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের ব্যাধিসম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিলেন। গদাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি করিরাজ দেদিন আহুত হইয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার রোহিণী নামক তৃশ্চিকিৎস্থ ব্যাধি হইয়াচে বলিয়া স্থির করিলেন। যাইবার

কালে একান্তে জিজ্ঞানিত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "ডাক্ডারেরা যাহাকে 'ক্যান্সার' বলে, রোহিনী তাহাই; শাল্পে উহার চিকিৎসার বিধান থাকিলেও উহা অসাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।" কবিরাজদিগের নিকটে বিশেষ কোন আশা না পাইয়া এবং অধিক ঔষধ ব্যবহার ঠাকুরের ধাতৃতে কোনকালে সহে না জানিয়া, ভক্তগণ তাঁহার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করানই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। সপ্তাহকালের মধ্যেই শ্রামপুকুর খ্রীটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বৈঠকথানাভ্যনটি ঠাকুরের থাকিবার জন্ম ভাড়া লওয়া হইল এবং কলিকাভার স্প্রেসিদ্ধ ডাক্ডার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে কিছুদিন তাঁহাকে রাখা সর্ব্ববাদিসম্বত হইল।

## ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন

এদিকে চিকিৎসার্থ ঠাকুরের কলিকাতা আগমন সহরের দর্বজ্ঞ লোকমুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং পরিচিত অপরিচিত বছ ব্যক্তি তাঁহার দর্শনমানসে যখন তথন দলে দলে উপস্থিত ঠাকরকে হইয়া বলরামের ভবনকে উৎসবস্থলের লায় আনন্দ-ময় করিয়া তুলিল। ডাজারের নিষেধ ও ভক্তগণের मककन প্রার্থনায় সময়ে সময়ে নীরব থাকিলেও বাজিব জনতা ঠাকুর যেরূপ উৎসাহে তাহাদিগের সহিত ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হুইলেন, তাহাতে বোধ হইল তিনি যেন ঐ উদ্দেশ্যেই এগানে আগমন করিয়াছেন, যেন দক্ষিণেশ্বর পর্যান্ত যাওয়া যাহাদের পক্ষে স্থগম নহে তাহাদিগকে ধর্মালোকপ্রদানের জন্মই তিনি কিছকালের জন্ম তাহাদের দারে উপস্থিত হইয়াছেন! প্রাতঃকাল হইতে ভোজন-কাল পর্যান্ত এবং ভোজনান্তে ঘণ্টা চুই আন্দান্ত বিশ্রামের পরেই রাত্তির আহার এবং শয়নকাল পর্যান্ত প্রতিদিন তিনি ঐ সপ্তাহকাল মধ্যে বছলোকের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল প্রশ্নদকল সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন, নানাভাবে ঈশ্বীয় কথার আলোচনায় বছ ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে আরুষ্ট করিয়াছিলেন এবং ভঙ্কন-সঙ্গীতাদি প্রবণে গভীর সমাধিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু পিপাস্থর প্রাণ শাস্তি ও আনন্দের প্লাবনে পূর্ণ ও উচ্ছলিত করিয়াছিলেন। সকল দিবদ সকল সময়ে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য আমাদিগের কাহারও ঘটে নাই, গৃহস্বামীকেও ঠাকুরের এবং ভক্তগণের সম্বন্ধে নানা বন্দোবন্ত করিতে অনেক সময়ে স্থানাস্তরে ব্যস্ত থাকিতে হইড, স্থতরাং ঐ সপ্তাহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অতএব কি ভাবে ঠাকুর

### **শ্রি**শ্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

বলরামের ভবনে এই কর্মিন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝাইবার জন্ত নিমে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা নিরন্ত হইব।

আমরা তথন কলেজে পড়িতাম, স্থতরাং সপ্তাহের মধ্যে ত্ই-একদিন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার অবসর পাইতাম।

একদিবস অপরাত্নে ঐরপে বলরামের ভবনে
বলরাম ভবনে
একদিনের ঘটনা
পূর্ব ও গিরিশচক্র এবং কালীপদ মহোৎসাহে
গান ধরিয়াচেন—

আমায় ধর নিতাই। আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।

গৃহমধ্যে কোনরূপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরের পশ্চিম প্রান্তে পূর্ব্বমূপে উপবিষ্ট থাকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার মূথে প্রসন্ধতা ও আনন্দের অপূর্বে হাদি, দক্ষিণ চরণ উভিত ও প্রসারিত এবং সম্মুথে উপবেশন করিয়া এক ব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত ঐ চরণখানি অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের পদপ্রান্তে যে ঐরপে উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার চক্ষ্ নিমীলিত এবং মূথ ও বক্ষ নয়নধারায় সিক্ত হইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্যাবেশে জমু জমু করিতেছে। গান চলিতে লাগিল—

আমার প্রাণ যেন আব্ধ করে রে কেমন, আমায় ধর নিতাই।

১ প্রীণিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকালীপদ ঘোষ।

# ঠাকুরের কলিকাভায় আগমন

( নিতাই ) জীবকে হরিনাম বিলাতে
উঠ্ল যে ঢেউ প্রেমনদীতে
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে ঘাই।
( নিতাই ) খত লিখেছি আপন হাতে
আই সথী সাক্ষী তাতে
( এখন ) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন।
( আমার ) সঞ্চিত ধন ফুরাইল
তবু ঋণের শোধ না হ'ল,
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে ঘাই।

গীত সাক হইলে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্দ্ধবাহাদশা প্রাপ্ত হইয়া
শন্মুখন্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, "বল প্রীক্রম্পটেডতগু—বল প্রীক্রম্পটেডতগু—বল প্রীক্রম্পটেডতগু—বল প্রীক্রম্পটেডতগু—বল প্রীক্রম্পটেডতগু—বল প্রীক্রম্পটেডতগু ।" ঐরপে উপর্যুপরি তিন বার তাহাকে ঐ নাম
উচ্চারণ করাইবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া
অত্যের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া পরে
আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, ঐ ব্যক্তির নাম নৃত্যগোপাল
গোস্বামী, ঢাকার কোন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন,
ঠাকুরের পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন।
গোস্বামী যেমন ভক্তিমান্, দেখিতেও তেমনি স্পুক্ষ ছিলেন।

# দ্বাদশ অধ্যায়—প্রথম পাদ

# ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

ঠাকুরের জন্ম যে বাটীখানি এখন ভাড়া লওয়া হইল, উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত শ্রামপুকুর দ্বীটের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত। উত্তরমূথে বাটীতে প্রবেশ করিয়াই বামে ও দক্ষিণে বসিবার ভাষপুক্রের চাতাল ও স্বল্পবিদর 'রক' দেখা যাইত। উহা বাটার পরিচয় ছাড়াইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই ডাহিনে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ও সন্মুথে উঠান। উঠানের পূর্বাদিকে ছই-তিনখানি কুত্র কুত্র ঘর। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই দক্ষিণভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানি नम्ना घत, উহাই সর্বসাধারণের জন্ম निर्फिष्टे हिन এবং বামে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাইবার পথ। উক্ত পথ দিয়া প্রথমেই 'বৈঠকথানা' ঘর নামে অভিহিত স্প্রশন্ত ঘরখানিতে ঢুকিবার দার—এই ঘরে ঠাকুর থাকিতেন। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে বারাণ্ডা, তন্মধ্যে উত্তরের বারাণ্ডা প্রশস্ততর ছিল এবং পশ্চিমে ছোট ছোট ছুইথানি ঘর-একথানিতে ভক্ত-দিগের কেহ কেহ রাত্রিতে শয়ন করিত এবং অপরথানি শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর বাত্তিবাদের জন্ম নির্দিষ্ট ছিল। তম্ভিন্ন সাধারণের নিমিত্র নির্দ্দিষ্ট ঘরখানির পশ্চিমে স্বল্পবিসর বারাতা, ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথের পূর্বপার্ষে ছাদে উঠিবার দিঁড়ি এবং ছাদে যাইবার দরজার পার্যে চারি হাত আন্দাজ লয়া ও এরপ প্রশন্ত একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল ছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঐ চাতালটিতেই

# ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

সমস্ত দিবদ অতিবাহিত করিতেন এবং ঐ স্থানেই ঠাকুরের জন্ম প্রয়োজনীয় পথ্যাদি রন্ধন করিতেন। ভাত্র মাদের শেষার্দ্ধের কোন সময়ে ইংরেজী ১৮৮৫ খৃষ্টান্দের দেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে ঠাকুর বলরামের বাটী হইতে এখানে আদিয়া কিঞ্চিদধিক তিন মাদ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং অগ্রহায়ণ শেষ হইবার তুই-এক দিন থাকিতে কাশীপুরের বাগানবাটীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রামপুকুরের বাটীতে আদিবার কয়েক দিন পরেই ভক্তপণ পূর্ব্বপরামর্শমত ডাক্তার মহেন্দ্রনাল সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার্থ আনয়ন করিল। মথুর বাবু জীবিত থাকিবার কালে তাঁহার পরিবারবর্গের চিকিংসার জন্ম लाल मतकादात চিকিৎসার ডাক্তার কয়েকবার দক্ষিণেখরে আদিয়া ঠাকরের ভার গ্রহণ সহিত সামাগুভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের উহা মনে না থাকাই সম্ভব, ঐ জন্ম কাহাকে দেখিতে আদিতেছেন তাহা না বলিয়াই ভক্তগণ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। দেখিবামাত্র তিনি কিন্ত ঠাকুরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং বছ যত্ত্বে পরীক্ষা ও রোগ-निर्वयभूर्वक अवध-भरणात वावना कतिवात भरत मिक्तानवर-कानीवानि সম্বন্ধীয় কথা ও ধর্মালাপে স্বন্ধকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহার निकटि रमिन विवाय श्रेष्ट्रण कवियाहित्वन। यजनुत न्यादण न्यादह, ডাক্তার ঐদিন ভক্তগণকে প্রত্যহ প্রাতে ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার সংবাদ তাঁহাকে জানাইয়া আদিতে বলিয়াছিলেন এবং ষাইবার কালে তাঁহারা তাঁহাকে নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রদান করিলে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দিতীয় দিবস ঠাকুরকে

### <u>শ্রীঞ্জীরামকুফলীলাপ্রসঞ্চ</u>

দেখিতে আসিয়া যখন তিনি কথায় কথায় জানিতে পারিলেন, ভক্তগণই তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনমনপূর্বক ব্যয়-নিব্বাহ করিতেছে, তথন তাহাদিগের গুরুভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলেন না—বলিলেন, "আমি বিনা পারিশ্রমিকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া তোমাদিগের সৎকার্য্যে সহায়তা করিব।"

এরণে স্ববিজ্ঞ চিকিৎদকের সহায়তালাভ করিয়াও ভক্তগণ নিশ্চিম্ত হইতে পারিল না। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারিল বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্য প্রস্তুত সেবার বন্দোবজ্বের করিবার এবং দিবসের ত্যায় রাত্রিকালেও ঠাকুরের পরামর্শ আবশ্রক মত দেবা করিবার জন্ম লোক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া ঐ তুই অভাবের একটিও যথায়থ নিবারিত হইবার নহে ভাবিয়া তাহারা তথন দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনয়নপূর্বক প্রথমটি এবং ঠাকুরের বালক-ভক্তগণের সহায়তায় দ্বিতীয়টি মোচনের পরামর্শ স্থির করিল। ঐ অভাবদ্বয়ের ঐরপে নিরাকরণের পথে কিন্ত বিষম অন্তরায় দেখা যাইল। কারণ, বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার জন্ম নির্দিষ্ট অন্দরমহল না থাকায় শুশ্রীমা এখানে কিরুপে একাকিনী আসিয়া থাকিবেন তদ্বিষয় বুঝিয়া উঠা চুদ্ধর হইল এবং স্থল-কলেজের ছাত্র বালক-ভক্তগণ ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত এখানে আসিয়া নিতা রাত্ত-জাগরণাদি করিলে অভিভাবকদিগের বিষয় व्यमस्थारमत छेन्य श्रेट्र, এकथा श्रमयक्त्र कतिर् काशात्र विनम् इहेन ना।



## ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অপূর্ব্ধ লজ্ঞাশীলতার কথা স্থরণ করিয়াও ভক্তগণের অনেকে তাঁহার আগমন দম্বদ্ধে বিশেষ সন্দিহান হইল।

শ্রীশাতা-ঠাকুরাণীর লজ্জাশীলভার দৃষ্টান্ত দক্ষিণেশ্বর উত্থানের উত্তরের নহবতথানায় অবস্থানপূর্বক ঠাকুরের দেবায় নিত্য নিযুক্তা থাকিলেও
তুই-চারি জন বালক-ভক্ত ভিন্ন—যাহাদিগের সহিত
ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে পরিচিতা করাইয়া দিয়াছিলেন

— অপর কেই এতকাল কথন তাঁহার প্রীচরণদর্শন অথবা বাক্যালাপ অবণ করে নাই। ঐ স্বল্পরিদর স্থানে দমন্ত দিবদ থাকিয়া ঠাকুরের ও ভক্তগণের নিমিত্ত অন্ধ-ব্যঞ্জনাদি থাতদ্রব্যদকল ছই বেলা প্রস্তুত্ত করিয়া দিলেও, ঐ স্থানে কেই যে প্রক্রপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন ভাহা কেইই বুঝিতে পারিত না। রাত্রি ৩টা বাজিবার স্বল্পকাল পরে অভ্যক্তেই উঠিবার বহু পূর্বের প্রতিদিন শ্যাভ্যাগপূর্বক শৌচ-স্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি দেই যে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট ইইতেন, দমন্ত দিবদ আর বহির্গত ইইতেন না—নীরবে, নিঃশব্দে অভ্যুত ত্রন্তভার দহিত্ত দকল কার্য্য দম্পন্ন করিয়া পূজা-জপ-ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন। অন্ধকার রাত্রে নহবতথানার দম্মুখন্থ বকুলতলার ঘাটের দি ডি বাহিয়া গলায় অবতরণ করিবার কালে তিনি একদিবদ এক প্রকাণ্ড কুত্তীরের গাত্রে প্রায় পদার্পন করিয়াছিলেন—কুত্তীর ভাঙ্গায় উঠিয়া দোপানের উপর শয়ন করিয়াছিল, তাঁহার সাড়া পাইয়া জলে লাফাইয়া পড়িল! ভদবধি সঙ্গে আলো না লইয়া তিনি কথন ঘাটে নামিতেন না।

এতকাল ঐস্থানে থাকিয়াও যিনি ঐরপে কথন কাহারও দৃষ্টিমৃথে পতিতা হয়েন নাই, সর্ব্বপ্রকার সবাচে ও লজা সহসা
পরিত্যাগপূর্বক তিনি কিরপে এই বাটীতে পুরুষদিগের মধ্যে

## <u>শীশীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

আদিয়া দর্বকণ বাদ করিবেন—ইহা ভক্তগণের কেইই ভাবিয়া দিব করিতে পারিল না। অথচ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে আনিবার প্রস্তাব ঠাকুরের নিকট উপস্থিত ভামপুকরে করিতে বাধ্য হইল। ঠাকুর তাহাতে প্রীশ্রীমার আনিবার প্রস্তাব প্র্রেভিক প্রকার স্বভাবের কথা অরণ করাইয়া বলিলেন, "সে কি এখানে আদিয়া থাকিতে পারিবে? যাহা হউক, তাহাকে জিজ্ঞানা করিয়া দেখ, দকল কথা জানিয়া শুনিয়া সে আদিতে চাহে ত আস্কক।" দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে লোক প্রেরিভ হইল।

'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন দেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন'—ঠাকুর বলিতেন, এরপে দেশকাল-পাত্র-ভেদ বিবেচনাপূর্ব্বক সংসারে সকল বিষয়ের গ্রীশ্রীমার দেশ-অমুষ্ঠান করিতে এবং আপনাকে না চালাইতে কাল-পাত্রানুযায়ী কার্যা করিবার পারিলে শান্তি লাভে, অথবা নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে - শক্তি পৌছিতে কেহ সমর্থ হয় না। সকোচ ও লজ্জারপ আবরণের চুর্ভেগ্ন অস্তরালে সর্বংগা অবস্থান করিলেও শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী ঠাকুরের নিকটে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ লাভ করিয়া নিজজীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি পূর্ব্ব সংস্থার ও অভ্যাদের আবরণসমূহ হইতে আপনাকে নিজ্ঞান্ত করিয়া নির্ভয়ে যথায়থ আচরণে কতদূর সমূর্থা ছিলেন, তাহা তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের বিবরণে এবং নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠকের সমাক হদয়ক্ষম হইবে-

 <sup>&#</sup>x27;শ্রীশ্রীরামকুকলীলাপ্রসক্র—সাধকভাব'—বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টবা।

# ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবান্থন

স্বল্লব্যয়শাধ্য যানাভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে তৎকালে অনেক সময়ে জ্বয়রামবাটী ও কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে পদত্রজ্বে আসিজে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশরে হইত। এরপে আসিতে হইলে জাহানাবাদ আসিবার পথ ( আরামবাগ ) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া পথিকগণকে চারি-পাঁচ ক্রোশব্যাপী তেলোভেলোর মাঠ উত্তীর্ণ হইয়া **जात्रकथरत,** এवः তथा इहेरच किकनात मार्ठ छेखीन इहेग्र বৈশ্ববাটীতে আদিয়া গন্ধা পার হইতে হইত। ঐ বিস্তীর্ণ প্রাস্করন্ধয়ে তথন ডাকাইতগণের ঘাঁটি ছিল। প্রাতে, মধ্যাকে, প্রদোষে অনেক পথিকের এখানে তাহাদিগের হত্তে প্রাণ হারাইবার কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত তেলো-ভেলো নামক ক্ষুদ্র গ্রামন্বয়ের এক ক্রোশ আন্দার দূরে প্রান্তরের মধ্যভাগে করালবদনা, স্মৃতীয়ণা এক ৺কালীমৃত্তির এখনও দর্শন মিলিয়া থাকে। জনসাধারণের নিকট ইনি তেলোভেলোর 'ডাকাতে কালী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। লোকে বলে, ইহাকে পূজা করিয়া ভাকাইতেরা নরহত্যারপ নৃশংস কার্য্যে অগ্রসর হইত। ডাকাইজের হস্ত হইতে বক্ষা পাইবার জন্ম পথিকেরা ঐসময়ে দলবদ্ধ না হইয়া এই প্রান্তরদ্বয় অতিক্রম করিতে সাহদী হইত না।

ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বরের কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র এবং অপর কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষের সহিত শ্রীশ্রমাতাঠাকুরাণী এক সময়ে পদব্রজে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেছিলেন। আরাম-বাগে পৌছিয়া তেলোভেলোর প্রান্তর সন্ধ্যার পূর্ব্বে পার হইবার মধ্যেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ ঐ স্থানে অবস্থান ও

### শ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

রাত্তিযাপনে অনিচ্চা প্রকাশ করিতে লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্ধি অমুভব করিলেও খ্রীশ্রীমা তজ্জন্ম ঐ বিষয়ে কাহাকেও না বলিয়া তাহাদিগের সহিত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু চুই গ্রীশ্রীমার পদবক্ষে ক্রোশ পথ যাইতে না যাইতেই দেখা গেল, জিনি ভারকেশ্বরে আগমনকালে সঙ্গীদিগের সহিত সমভাবে চলিতে না পারিয়া ঘটনা পিছাইয়া পড়িতেছেন। তথন তাঁহার নিমিত্র কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এবং তিনি নিকটে আদিলে তাঁহাকে জ্রত চলিতে বলিয়া তাহারা পুনরায় গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল। অনস্তর প্রান্তর মধ্যে আসিয়া তাহারা দেখিল, তিনি আবার সকলের বত্ত পশ্চাতে ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। তাহারা তাঁহার নিমিত্ত এখানে অপেক্ষা করিয়া রহিল এবং তিনি নিকটে আদিলে বলিল, এইরপে চলিলে এক প্রহর রাত্তির মধ্যেও প্রান্তর পার হইতে পারা যাইবে না ও সকলকে ডাকাইতের হস্তে পড়িতে হইবে। এতগুলি লোকের অম্ববিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া খ্রীশ্রীমা তখন তাহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তোমরা একেবারে ৺তারকেশ্বরের চটিতে পৌছিয়া বিশ্রাম কর গে. আমি যত শীঘ্র পারি তোমাদিগের সভিত মিলিত চইতেছি।" বেলা অধিক নাই দেখিয়া এবং তাঁহার একথার উপর নির্ভর করিয়া স্থিগণ আর কালবিলম্ব করিল না, অধিকতর বেগে পথ অতিক্রম-পূর্বক শীঘ্রই দৃষ্টির বহিভূতি হইয়া যাইল।

শ্রীশ্রীমা তথন যথাসাধ্য ক্রতপদে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু শরীর নিতান্ত অবসন্ন হওয়ায় তাঁহার প্রান্তরমধ্যে পৌছিবার কিছক্ষণ

# ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

পরেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিষম চিন্তিতা হইয়া তিনি কি
করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন দীর্ঘাকার ঘোরতর
ক্ষম্বর্ণ এক পুরুষ যটি স্কন্ধে লইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য
তেলোভেলোর
প্রান্তরে করিয়া জ্রুতপদে অগ্রসর হইডেছে। ভাহার
পশ্চাতে দ্রে ভাহার দন্দীর ক্যায় এক ব্যক্তিও
আদিতেছে বলিয়া বোধ হইল। পলায়ন বা চীৎকার করা র্থা
ব্বিয়া শ্রীশ্রীমা তথন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদিগের
আগমন সশঙ্কচিতে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে এ পুরুষ নিকটে আদিয়া তাঁহাকে কর্কশন্তরে প্রশ্ন করিল, "কে গা এ সময়ে এখানে দাঁডাইয়া আছ ?" শ্রীশ্রীমা তখন তাহাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে পিতসম্বোধন-বাগ দি পাইক ও পূর্বক একেবারে তাহার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, তাহার পত্নী "বাবা, আমার সঙ্গিগণ আমাকে ফেলিয়া গিয়াছে, বোধ হয় আমি পথও ভূলিয়াছি, ভূমি আমাকে সঙ্গে করিয়া যদি তাহাদিপের নিকটে পৌছাইয়া দাও। তোমার জামাই দক্ষিণেশরে রাণী রাসমণির কালীবাটীতে থাকেন, আমি তাঁহার নিকটেই যাইতেছি, তুমি যদি দেখান পর্যন্ত আমাকে লইয়া যাও তাহা হইলে তিনি তোমাকে বিশেষ সমাদর করিবেন।" এ কথাগুলি বলিতে না বলিতে পূৰ্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিও তথায় উপস্থিত হইল এবং শ্রীশ্রীমা দেখিলেন দে পুরুষ নছে রমণী, প্রথমাগত পুরুষের পত্নী। ঐ ব্যনীকে দেখিয়া বিশেষ আশস্তা হইয়া এ শীমা তথন **ভাহার হস্তধারণ ও মাতৃ-সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, "মা, আমি** তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলিয়া যাওয়ায় বিষম বিপদে

#### **ন্ত্রীন্ত্রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

পড়িয়াছিলাম; ভাগ্যে বাবা ও তুমি আদিয়া পড়িলে, নতুবা কি করিতাম বলিতে পারি না।"

শ্রীশ্রীমার ঐরপ নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিখাস ও
মিষ্ট কথায় বাগ দি পাইক ও তাহার পত্নীর প্রাণ এককালে বিগলিত

হইল। সামাজিক আচার ও জাতির কথা ভূলিয়া **(जामा** जारा তাহারা সত্যসত্যই আপনাদিগের কলার লায রাত্রিবাস এবং পাইক ও তাহার দেখিয়া তাঁহাকে অশেষ সাম্মনা প্রদান করিতে পত্নীর যত লাগিল। পরে তাঁহার শারীরিক অবসন্ধতার কথা আলোচনা করিয়া তাহারা তাঁহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে না দিয়া সমীপবর্ত্তী তেলোভেলো গ্রামের এক ক্ষুদ্র দোকানে লইয়া यात्रेया वाजिवात्मव वत्नावस कविन। व्रम्भी निक वसानि विज्ञात्रेया তাঁহার নিমিত্ত শ্যা প্রস্তুত করিল এবং পুরুষ দোকান হইতে মুড়িমুড় কি কিনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দিল। এরপে পিতা-মাতার ত্যায় আদর ও স্লেহে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া ও রক্ষা করিয়া তাহারা সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল এবং প্রত্যুষে উঠাইয়া সঙ্গে লইয়া তুই-চারি দণ্ড বেলা হইলে তারকেশ্বরে উপস্থিত হইয়া এক দোকানে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিল। অনস্তর রমণী তাহার স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার মেয়ে काम किছूरे थारेट পায় নাই, বাবার ( ৺তারকনাথের ) পূজাদি শীঘ্রই সারিয়া বাজার হইতে মাছ, তরিতরকারি লইয়া আইস, আজ তাহাকে ভাল করিয়া থাওয়াইতে হইবে।"

পুরুষ ঐসকল কর্ম করিতে চলিয়া যাইলে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দলী ও দলিনীগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া

উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে পৌছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল! তথন শ্রীশ্রীমা তাঁহার রাত্তে আপ্রয়দাভা

ভারকেশবে পৌছিবার পরে ও পাইকের সহিত বিদায় কালে পিতামাতার সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করাইয়া বলিলেন, "ইহারা আদিয়া আমাকে না রক্ষা করিলে কাল রাত্রে কি যে করিতাম তাহা বলিতে পারি না।" অনস্তর পূজা, রন্ধন ও ভোজনাদি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ঐস্থানে বিশ্রামপূর্বক সকলে

বৈখবাটী অভিমূথে যাত্রা করিবার জন্ম প্রস্তুত হইলে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী ঐ পুরুষ ও রমণীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীমা বলেন, "এক রাত্তের মধ্যে আমরা পরস্পরকে এতদুর আপনার করিয়া লইয়াছিলাম যে, বিদায় গ্রহণকালে ব্যাকুল হইয়া অজন্র কলন করিতে লাগিলাম। অবশেষে স্থবিধামত দক্ষিণেশবে আমাকে দেখিতে আসিতে পুনঃ পুন: অনুরোধপূর্বক একথা স্বীকার করাইয়া লইয়া অতি কটে তাহাদিগকে ছাড়িয়া আদিলাম। আদিবার কালে তাহারা অনেক দ্র পর্যন্ত আমাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল, এবং রমণী পার্যবর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কলাইশুটি তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিল, 'মা সারদা, বাত্তে যখন মুড়ি খাইবি তখন এইগুলি দিয়া খাস্।' পূৰ্ব্বোক্ত অঙ্গীকার তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। মিষ্টান্ন প্রভৃতি জব্য লইয়া আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উনিও (ঠাকুর) আমার নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া ঐ সময়ে ভাহাদিগের সহিত জামাতার ভাষ ব্যবহারে ও

#### <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্র</u>

আদর-আপ্যায়নে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এখন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার ডাকাত-বাবা পূর্ব্বে কখন কখন ডাকাইতি যে করিয়াছিল একথা কিন্তু আমার মনে হয়।"

ডাক্তারের উপদেশমত স্থপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে ঠাকুরের রোগরন্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে, শুনিবামাত্র শ্রীশ্রীমাতা-

শ্রীশ্রীশা শ্রামপুকুরে আগমনপূর্বক বে ভাবে বাস কবিয়াছিলেন ঠাকুরাণী আপনার থাকিবার স্থবিধা অস্থবিধার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ভামপুকুরের বাটীতে আসিয়া ঐ ভার দানন্দে গ্রহণ করিলেন। একমহল বাটীতে, অপরিচিত পুরুষসকলের মধ্যে, সকল প্রকার শারীরিক অস্থবিধা সহু করিয়া

এখানে তিন মাস অবস্থানপূর্বক তিনি যে ভাবে নিজ কর্ত্ববা পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিশ্বিত হইতে হয়। স্নানাদি করিবার একটি মাত্র স্থান সকলের নিমিত্ত নির্দিষ্ট থাকায় রাত্রি ভটার পূর্বের শ্বয়াত্যাগপূর্বক তিনি কখন যে ঐ সকল কর্ম্ম সমাপন করিয়া ত্রিতলে ছাদের সিঁড়ির পার্মস্থ চাতালে উঠিয়া যাইতেন ভাহা কেহ জানিতে পারিত না। সমস্ত দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া যথাসময়ে ঠাকুরের নিমিত্ত পথ্যাদি প্রস্তুতপূর্বক তিনি বৃদ্ধ স্থামী অবৈতানন্দ (অধুনা পরলোকগত), অথবা স্বামী অভুতানন্দের দ্বারা ঐ সংবাদ নিয়ে প্রেরণ করিতেন—তখন স্থবিধা হইলে লোক সরাইয়া তাঁহাকে উহা আনয়নপূর্বক ঠাকুরকে খাওয়াইতে বলা হইত, নতুবা আমরাই উহা লইয়া আদিতাম। মধ্যাহ্নে তিনি ঐস্থানে স্বয়ং আহার ও বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রি ১১টার সময়

নির্দিষ্ট গৃহে আসিয়া রাত্তি ছইটা পর্যান্ত শয়ন করিয়া থাকিতেন।
ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি দিনের পর
দিন ঐরপে কাটাইয়া দিতেন এবং এরপ নীরবে নিঃশব্দে সর্বাদা
অবস্থান করিতেন যে, যাহারা প্রত্যহ এথানে আসা যাওয়া করিত
তাহাদিগের অনেকেও জানিতে পারিত না তিনি এথানে থাকিয়া
ঠাকুরের সর্বপ্রধান সেবাকার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন।

পথ্যের বিষয় ঐরপে মীমাংসিত হইলে রাত্রিকালে ঠাকুরের দেবা করিবার লোকাভাব দূর করিবার জন্ম ভক্তপণ মনোনিবেশ করিল। শ্রীযুত নরেন্দ্র তখন ঐ বিষয়ের ভার স্বয়ং বালক ভক্তগণের গ্রহণপূর্বক রাত্রিকালে এখানে অবস্থান করিতে ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ লাগিলেন এবং নিজ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিয়া গোপাল (ছোট), কালী, শশী প্রভৃতি কয়েকজন কর্মাঠ যুবক-ভক্তকে এরপ করিতে আরুষ্ট করিলেন। ঠাকুরের প্রতি প্রেমে তাঁহার অদীম স্বার্থত্যাগ, প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ পৃত আলাপ ও পবিত্র সঙ্গে তাহারা সকলেও নিজ নিজ স্বার্থ পরিত্যাগপূর্বক শ্রীগুরুর সেবা এবং ঈশ্বরলাভরূপ উচ্চ উদ্দেশ্যে জীবন নিয়মিত করিতে দৃঢ়-সম্বন্ধ করিল। তাহাদিগের অভিভাবকেরা যতদিন ঐকথা বঝিতে না পারিলেন ততদিন পর্যান্ত শ্যামপুকুরের বাটীতে আদিয়া তাহা-দিগের ঠাকুরের দেবা করিবার বিষয়ে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সঙ্গে দঙ্গে যথন তাহারা সেবাকার্য্যে সমগ্র প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কলেজে অধ্যয়ন এবং নিজ নিজ বাটাতে আহার করিতে যাওয়া পর্যান্ত বন্ধ করিল, তথন তাঁহাদিগের প্রাণে প্রথমে সন্দেহ এবং পরে আত্ত্ব উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা তাহাদিগকে

#### **बिबीतामकुक्कनोमाश्रमक**

ফিরাইবার জন্ম প্রায় অন্তায্য নানা উপায় অবলম্বন করিছে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টাস্ত, উত্তেজনা এবং উৎসাহ ভিন্ন তাহারা ঐ সকল বাধা বিদ্ন অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্যপথে কথনই যে অচল অটল হইয়া থাকিতে পারিত না, একথা বলা বাছল্য। ঐরপে শ্রামপুকুরের বাটাতে চারি-পাঁচ জন মাত্র জীবনোৎসর্গ করিয়া এই সেবাত্রত আরম্ভ করিলেও কাশীপুরের উত্তানে উহার পূর্ণাফ্রগানকালে ব্রত্থাবিগণের সংখ্যা প্রায় চতুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

# ৰাদশ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

# ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

ঔষধ, পথ্য ও দিবারাত্ত সেবার পূর্ব্বোক্তভাবে বন্দোবক্ত। হইবার পরে ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, একথা বলিতে পারা

যায় না। কারণ, কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগৃহী ভক্তগণের
সেবার ভার গ্রহণ
ও ঠাকুরের
ভিতর মধ্যে মধ্যে
করিয়াছিলেন, ঠাকুরের কণ্ঠরোগ এককালে
ভিতর মধ্যে মধ্যে
কর্প্র আধ্যাত্মিক
প্রকাশ দেখা
নিকেই নাই এবং তাঁহার আরোগ্য হওয়া দীর্ঘ
সময়সাপেক্ষ। স্কতরাং শেষ প্রয়ন্ত সেবা চালাইবার

বায় কিরূপে নির্বাহ হইবে, ইহাই এখন তাঁহাদিগের চিস্তার বিষয় হইয়াছিল। এরপ হইবারই কথা—কারণ বলরাম, স্থরেন্দ্র, রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাঁহারা ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসাদির ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ধনীছিলেন না। নিজ্ঞ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্বাহপূর্বক সেবকগণের সহিত ঠাকুরের ভার একাকী বহন করেন, এরূপ সামর্থ্য তাঁহাদিগের কাহারও ছিল না। ঠাকুরের অসাধারণ অলৌকিকত্ব তাঁহাদিগের প্রাণে যে দিব্য আশা, আলোক, আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, কেবলমাত্র ভাহারই প্রেরণায় তাঁহারা ভবিশ্যতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ কার্য্যে প্রত্ত্ব হুইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পৃত্ধারা যে সর্বক্ষণ একটানে

### <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

বহিতে থাকিবে এবং ভবিশ্বতের ভাবনা উহার ভাটার সময়ে ठांशानिशक विकन कवित्व ना. এकथा वनिष्ठ याख्या निजास অস্বাভাবিক। ফলে ঐরপ হয়ও নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এরপ সময় উপস্থিত হইলেই তাঁহারা ঠাকুরের ভিতরে এমন নবীন আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল দেখিতে পাইতেন যে, ঐ চূর্ভাবনা কোণায় বিলীন হইয়া যাইত এবং তাঁহাদিগের অন্তর পুনরায় নৃতন উৎসাহ ও বলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তথন আনন্দের উদ্ধাম উল্লাসে যেন বিচারবৃদ্ধির অতীত ভূমিতে আরোহণপুর্বক তাঁহারা দিব্যালোকে দেখিতে পাইতেন যে, যাঁহাকে তাঁহারা জীবনপথের পরম অবলম্বন স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কেবলমাত্র অতিমানব নহেন কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের আশ্রয়, জীবকুলের পরমগতি—দেবমানব নারায়ণ! তাঁহার জন্ম, কর্ম, তপস্তা, আহার, বিহার-এমন কি দেহের অমুস্থতা-নিবন্ধন যন্ত্রণাভোগ পর্যান্ত সকলই বিশ্বমানবের কল্যাণের নিমিত্ত। নতুবা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-তঃখ-দোষাদির অতীত সত্যসকল্প পুরুষোত্তমের দেহের অস্তস্থতা কোথায়? সেবাধিকার প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগকে ধল্প ও ক্বতক্বতার্থ করিবেন বলিয়াই তিনি অধুনা ব্যাধিগ্রন্তের ক্রায় অবস্থান করিতেছেন! দক্ষিণেশ্বর পর্যান্ত গমন করিয়া যাঁহাদিগের তাঁহাকে দর্শন করিবার व्यवनत ७ स्टायान नारे, जांशामित्रत श्रात मित्रात्नात्कत छत्त्रव উপস্থিত করিবার জন্মই তিনি সম্প্রতি তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন! পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্ন জড়বাদী মানব, যে বিজ্ঞানের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আপনাকে নিরাপদ ও সর্বজ্ঞপ্রায় ভাবিয়া ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধনকেই জীবনের मক্ষ্য করিতেছে,

ক্ষরসাক্ষাৎকাররপ দিব্য বিজ্ঞানের উচ্চতর আলোকে উহার আকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদনপূর্বক তাহার জীবন ত্যাগের পথে প্রবর্তিত করিবার জন্তই তিনি এখন ঐরপ হইয়া রহিয়াছেন!
—তবে কেন এই আশকা, অর্থাভাব হইবে বলিয়া কি জন্ত ত্র্ভাবনা ?
যিনি সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ করিবার সামর্থ্য তিনিই তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।

ভাবৃক্তার উচ্ছাদে অতিরঞ্জিত করিয়া আমরা উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছি, পাঠক যেন ইহা মনে না করেন। ঠাকুরের

গৃহী ভক্তপণের ঠাকুরের জন্ম স্বার্থত্যাগের সক্তবে ভক্তগণকে ঐরপ অছভব ও আলোচনা করিতে নিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই আমা-দিগকে ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। দেখিয়াছি, অর্থাভাববশতঃ ঠাকুরের দেবার ক্রটি

হইবার আশকায় মন্ত্রণা করিতে উপস্থিত হইয়া উণ্হারা পূর্ব্বোক্ত ভাবের প্রেরণায় আশস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কেই বা বলিয়াছেন, "ঠাকুর নিজের জোগাড় নিজেই করিয়া লইবেন, যদি না করেন ভাহাতেই বা ক্ষতি কি ? (নিজ বাটী দেখাইয়া) যতক্ষণ ইটের উপরে ইট রহিয়াছে ততক্ষণ ভাবনা কি ?—বাটী বন্ধক দিয়া তাঁহার দেবা চালাইব।" কেই বা বলিয়াছেন, "পুত্রকন্তার বিবাহ বা অস্কৃত্তা কালে যেরূপে চালাইয়া থাকি দেইরূপে চালাইব, স্বীর গাত্রে তুই-চারি থানা অলকার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভাবনা কি ?" আবার কেই বা মুথে ঐরূপ প্রকাশ না করিলেও আপন সংসারের ব্যয় কমাইয়া অকাতরে ঠাকুরের দেবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ঐ বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐরূপ ভাবের প্রেরণাতেই

#### **শ্রীগ্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

স্বেক্সনাথ বাটীভাড়ার সমস্ত ব্যয় একাকী বহন করিয়াছিলেন এবং বলরাম, রাম, মহেন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি সকলে মিলিত হইয়া ঠাকুরের ও তাঁহার সেবকগণের নিমিত্ত এইকালে যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়াছিল সেই সমস্ত যোগাইয়া আদিয়াছিলেন।

ভক্তগণ ঐরপে যে দিব্যোল্লাস প্রাণে অমুভব করিতেন, তাহা এখন ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে পরস্পরের প্রতি

আরুষ্ট এবং সহাত্বভৃতিসম্পন্ন করিতে বিশেষ ভস্তসজ্ঞ গঠন সহায়তা করিয়াছিল। শ্রীরামক্কফ-ভক্তসভ্যরূপ করাই ঠাকুরের ব্যাধির কারণ মহীক্ষহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্ক্রিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও শ্রামপুক্রে ও কাশীপুর-উন্থানে

উহা নিজ আকার ধারণপূর্বক এত ক্রত বন্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভক্তগণের অনেকে তথন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ের সাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অক্সতম কারণ।

যতই দিন গিয়াছিল ততই ঠাকুরের অস্তম্ভ হইবার কারণ এবং কতদিনে তাঁহার আরোগ্য হওয়া সম্ভবপর ইত্যাদি বিষয় লইয়া

ভক্তগণের চাকুরের হইয়া তাঁহাদিগকে যেন কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার অতীত জীবনের প্রেণীবিভাগ—র্গাবতার, শুরু, অতিমানব ও দেবমানব আনমন করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

একদল ভাবিতেন—শুদ্ধ ভাবনা কেন, সকলের নিকটে প্রকাশও করিতেন—যুগাবভার ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিটা মিধ্যা ভানমাত্র;

উদ্দেশ্যবিশেষ সংসাধনের জন্ম তিনি উহা জানিয়া বৃঝিয়া অবলম্বন कतिया तरियाष्ट्रन ; यथनरे रेच्हा रहेरव भूनवाय भृत्वत ग्राय आयामित्रात निकर्षे श्रेकाशिक श्रेरान । विशाल कल्लनाशिक लहेश শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রই এই দলের নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্ত একদল বলিডেন, যাঁহার বিরাট ইচ্ছার সম্পূর্ণ অমুগত হইয়া অবস্থান ও সর্বপ্রকার কর্মামুষ্ঠান করিতে ঠাকুর অভ্যন্ত হইয়াছেন, সেই জ্বপদস্বাই জনকল্যাণ্যাধনকর নিজ গুড় অভিপ্রায়-বিশেষ সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে কিছুকালের জন্ম ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাথিয়াছেন: উহার সমাক বহস্তভেদ ঠাকুরও স্বয়ং করিতে পারিয়াছেন কি না বলা যায় না: তাঁহার ঐ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইলেই ঠাকুর পুনরায় স্থন্থ হইবেন। অপর একদল প্রকাশ করিতেন-জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এ সকল শরীরের ধর্ম, শরীর থাকিলে ঐ সকল নিশ্চয় উপস্থিত হইবে, ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিও এরণে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব উহার একটা অলৌকিক গৃঢ় কারণ আছে ভাবিয়া এত জন্ত্রনার প্রয়োজন কি? যত দিন না স্বয়ং প্রতাক্ষ করিতেছি, তত দিন পর্যান্ত ঠাকুর সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ক মীমাংদা আমরা তর্কযুক্তির দারা বিশেষরূপে বিশ্লেষণ না করিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহি: আমরা তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্ম প্রাণপণে নেবা করিব এবং তিনি মানবজীবনের যে উচ্চাদর্শ সমূথে ধারণ कतिशाट्डन, त्मरे डांट्ड निक निक कीवन गर्रन कतिएक स्थामाधा ट्राष्ट्री अ शाधन-छक्रान नियुक्त थाकिय। तना ताहना, श्रीयुक्त नातकानाथरे ঠাকুরের যুবকশিক্সবর্গের প্রতিনিধিম্বরূপে শেষোক্ত মত প্রচার কবিতেন।

#### শ্রীঞ্জীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট শিশুবর্গ তাঁহার সম্বন্ধে ঐরপ নানা ভাব ও মত পোষণ করিলেও, তাঁহার মহতুদার শিক্ষাফ্সারে ভক্তগণের জীবন অতিবাহিত করিলে এবং সর্ববাস্তঃকরণে পরস্পরের তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার প্রসন্নতা প্রভি শ্রন্ধা লাভ করিতে পারিলে তাহাদিগের পরম মন্ধল হইবে, একথায় পূর্ণ বিশ্বাসবান্ ছিল। ঐজগুই একদল তাঁহাকে যুগাবতার বলিয়া, অক্তদল গুরু ও অতিমানব বলিয়া এবং অপরদল দেবমানব বলিয়া বিশ্বাস করিলেও তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি শ্রুদার অভাব কোনদিন উপস্থিত হয় নাই।

যাহা হউক, কিরপে আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া এথন ভক্তগণের নিত্য প্রত্যক্ষগোচর ভক্তগণপরিদৃষ্ট ঠাকুরের আধ্যাত্মিক বাহা দেখিয়াছি, এইরপ কয়েকটি ঘটনার এখানে প্রকাশের দৃষ্টান্তসকল অন্ত বে-সকল লোক তাহাকে ঐকালে দর্শন করিতে

আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ঠাকুরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পরম উৎসাহে তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্ম যত্ন করিয়াছিলেন। প্রাতে, মধ্যাহে, বৈকালে ঠাকুরের শরীর কিরপ থাকে তাহা উপযুগপরি কয়েক দিবদ আদিয়া দেখিয়া তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসকের কর্ত্তব্য শেষ করিবার পরে ঐসকল দিবসে ধর্মদম্বদ্ধীয় নানাপ্রকার প্রসঙ্গে কিছুকাল ঠাকুরের সহিত অভিবাহিজ

করিয়াছিলেন। ফলে ঠাকুরের উদার আধ্যাত্মিকভায় তিনি বিশেষরূপে আরুষ্ট হইয়া অবদর পাইলেই এখন হইতে তাঁহার

ভাজার
সরকারের
বাহিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মূল্যবান
ঠাকুরের প্রতি
আকৃষ্ট হওয়া ও
আচরণ এবং
এক দিবসের
কথোপকথন

নিকটে উপস্থিত হইতে ও তুই-চারি ঘণ্টা অতিআহিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মূল্যবান
কাষ্ট্র এত অধিক ভাগ এখানে কাটাইবার জক্ত
আচরণ এবং
তাকুর একদিন তাঁহাকে ক্লভক্ততা জানাইবার
উপক্রম করিলে তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,
কথোপকথন

এথানে এতটা সময় কাটাইয়া যাই ? ইহাতে আমারও স্বার্থ রহিয়াছে। তোমার দহিত আলাপে আমি বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকি। পূর্বের তোমাকে দেখিলেও এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত ইইয়া তোমাকে জানিবার অবদর ত পাই নাই—তথন এটা করিব, ওটা করিব, ইহা লইয়াই ব্যস্ত থাকা গিয়াছিল। কি জান, তোমার সত্যাম্বরাগের জন্মই তোমায় এত ভাল লাগে; তুমি থেটা পত্য বলিয়া ব্য তার একচুল এদিক ওদিক কবিয়া চলিতে বলিতে পার না; অন্তস্থলে দেখি তারা বলে এক, করে এক; এটে আমি আদৌ সহ্ম করিতে পারি না। মনে করিও না, তোমার থোশাম্দি কর্চি, এমন চাষা আমি নই; বাপের কুপুত্র!—বাপ অন্তায় কর্লে তাঁকেও স্পষ্ট কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; এজন্ম আমার ত্যার্থ বলে নামটা খুব রটিয়া গিয়াছে।"

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা শুনিয়াছি বটে; কিন্তু এই ত এতদিন এখানে আস্চ, আমি ত তার কিছুরই পরিচয় পাইলাম না।"

#### **নি** জীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "সেটা আমাদের উভয়ের সৌভাগ্য!
নতুবা অক্সায় বলিয়া কোন বিষয় ঠেকিলে, দেখিতে মহেন্দ্র সরকার

চুপ করিয়া থাক্বার বান্দা নয়। য়াহা হ'ক, সড্যের

গভালারের
সভাামুরালে প্রতি অমুরাগ আমাদের নাই, একথা যেন ভাবিও
সকল প্রকার

না। সভ্য বলে যেটা ব্রেছি, সেইটা প্রতিষ্ঠা
অমুষ্ঠান

করতেই ত আজীবন ছুটাছুটি করেছি, এজ্ঞাই
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারস্ক, এজ্ঞাই বিজ্ঞানচর্চার মন্দিরনির্মাণ—
ঐরপ আমার সকল কাজেই।"

যতদ্র মনে হয়, আমাদিগের মধ্যে কেছ এই সময়ে ইকিড করিয়াছিল, সত্যাম্বাগ থাকিলেও ডাক্তার বাব্র অপরা বিভার শ্রেণীভূক্ত আপেক্ষিক (relative) সত্যাবিদ্ধারের দিকেই অম্বাগ —ঠাকুরের কিন্তু পরাবিভার প্রতিই চিরকাল ভালবাদা।

ভাক্তার উহাতে একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "ঐ তোমাদের এক কথা; বিভার আবার পরা, অপরা কি ? যা হ'তে সত্যের অপরা বিভার প্রকাশ হয়, তার আবার উচু নীচু কি ? আর সহারে যদিই একটা ঐরপ মনগড়া ভাগ কর, তাহা হইলে পরাবিভালাভ এটা ভ স্থীকার করিতেই হইবে, অপরা বিভার ভিতর দিয়াই পরাবিভা লাভ করিতে হইবে—বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা আমরা যে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইতেই জগতের আদি কামণের বা ঈশবের কথা আরও বিশেষভাবে ব্রিতে পারি। আমি নান্ডিক বৈজ্ঞানিক ব্যাটাদের ধরিতেছি না! তাদের কথা ব্রিতেই পারি না—চক্ষ্ থাকিতেও তারা অন্ধ। তবে একথাও বদি কেহ বলেন বে, অনাদি অনম্ভ ঈশবের স্বটা ভিনি ব্রো ফেলেছেন, ভা

হলে ভিনি মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর—ভার জন্ম পাপলা-পারদের ব্যবস্থা করা উচিত।"

ঠাকুর ভাক্তারের দিকে প্রসন্ধ দৃষ্টিপাতপূর্বক হাসিতে হাসিতে ক্রুরের 'ইভি' বলিলেন, "ঠিক বলেছ, ঈশ্বরের 'ইভি' ধারা করাটা হীন বৃদ্ধি করে তারা হীনবৃদ্ধি, তাদের কথা সহু করতে পারি না।"

ঐ বলিয়া ঠাকুর আমাদিগের জনৈককে ভক্তাগ্রণী শ্রীরামপ্রসাদের 'কে জানে মন কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পার দর্শন' 
গীতটি পাহিতে বলিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে
মন বুঝে
প্রাণ বুঝে না
তিহার ভাবার্থ মৃত্ত্বরে ডাক্তারকে মধ্যে মধ্যে
বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। 'আমার প্রাণ বুঝেছে
মন বোঝে না, ধর্বে শশী হয়ে বামন' গীতের এই অংশটি গাহিবার
কালে ঠাকুর গায়ককে বাধা দিয়া বলিলেন, "উ হুঁ, উন্টোপান্টা
হচ্ছে; 'আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না'—এইরপ হইবে; মন
ভাঁকে ( ঈশ্রকে ) জানতে গিয়ে সহজেই বুঝে যে, অনাদি অনস্ত

কে জানে মন কালী কেমন।
 বড়দর্শনে না পায় দরশন॥
 কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
 উাকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥
 আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন।
 ভারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছামরীর ইচ্ছা যেমন॥
 মারের উদর প্রজাপ্তভাপ্ত, প্রকাপ্ত ভা জান কেমন।
 মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্ত কেবা জানে তেমন॥
 প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিক্ষ্মমন।
 আদার প্রাণ ব্রেছে মন বোবে না ধর্বে শদী হরে বামন।

#### <u>শ্রী</u>শ্রীরামকুফলীলাপ্রসক

ঈশবকে ধরা তার কর্ম নয়, প্রাণ কিন্তু ঐকথা ব্রিতেই চাহে না, দে কেবলি বলে—কি করে আমি তাঁকে পাব।"

ভাক্তার ঐকথা শুনিয়া মৃগ্ধ হইয়া বলিলেন, "ঠিক্ বলেছ, মন ব্যাটা ছোট লোক, একটুভেই পারব না, হবে না বলে বলে; কিন্তু প্রাণ ঐকথায় সায় দেয় না বলেই ত ষত কিছু সভ্যের আবিষ্কার হয়েছে ও হচ্ছে।"

গান শুনিতে শুনিতে তুই-একজন যুবকভক্তের ভাবাবেশে বাফ্র-চৈতন্তের লোপ হইতে দেখিয়া ডাক্তার তাহাদের নিকটে যাইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "মূর্চ্ছিতের গ্রায় বাফ্ ভাবাবিট্ট যুবকের নাড়ী পরীক্ষা বিষয়ের জ্ঞান নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।" বুকে হাত বুলাইয়া মৃত্র্বরে নাম শুনাইবার পরে তাহা-দিগকে পূর্বের গ্রায় প্রকৃতিস্থ হইতে দেখিয়া তিনি ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন, "এ সব ভোমারই খেলা, বোধ হইতেছে।" ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার নয় গো, এসব তাঁরি (ঈশরের) ইচ্ছায়। ইহাদের মন এখনও স্ত্রী পুত্র, টাকা কড়ি, মান যশাদিতে ছড়াইয়া পড়ে নাই বলিয়াই তাঁর নামগুণ শ্রবণে ভন্ময় হইয়া এরূপ হইয়া থাকে।"

পূর্ব প্রসন্ধ পুনরায় উঠাইয়া এইবার ডাক্তারকে বলা হইল, তিনি ঈশবকে মানিলেও এবং তাঁহার 'ইতি' না করিলেও যাঁহার। বিজ্ঞানচর্চ্চায় বত বহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একদল ঈশবকে একেবারে উড়াইয়া দেন এবং অপর দল ঈশবের বিজ্ঞার গরম অন্তিম্ব শ্বীকার করিলেও তিনি এইরূপ ভিন্ন অপর কোনরূপ হইতে বা ক্রিতে পারেন না, এই কথা উচ্চৈঃশ্বরে প্রচার

করিয়া থাকেন। ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, ঐ কথা অনেকটা সভা বটে; কিন্তু ওটা কি জান ?—ওটা হচ্চে বিছার গরম বা বদহজ্ঞ— ঈশবের স্পষ্টির হুই-চারিটা বিষয় বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া ভারা মনে করে, ছনিয়ার সব ভেদটাই ভারা মেরে দিয়েছে। যারা অধিক পড়েছে দেখেছে, ও দোষটা ভাদের হয় না; আমি ভ ঐ কথা কথনও মনে আনিতে পারি না।"

ঠাকুর ভাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, বিভালাভের সঙ্গে দক্ষে আমি পণ্ডিত, আমি যা ক্ষেনেছি ব্ঝেছি ভাহাই সভ্য, অপরের কথা মিথ্যা—এইরূপ একটা অহন্ধার পাণ্ডিত্যের আসে। মাহ্য নানা পালে আবদ্ধ রয়েছে, অহন্ধার বিভাভিমান ভাহারই ভিতরের একটা; এত লেখাপড়া শিথেও ভোমার ঐরূপ অহন্ধার নাই, ইহাই ভাঁর

কপা।"

ভাক্তার ঐকথায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "অহকার হওয়া
দ্রে থাক্, মনে হয় য়া জেনেছি ব্ঝেছি তা য়ংসামান্ত, কিছু নয়
বলিলেই হয়—শিথিবার এত বিষয় পড়িয়া রহিয়াছে,
ডাক্তারের
মনে হয়, শুধু মনে কেন, আমি দেখিতে পাই—
ক্রিভিমানতা
প্রত্যেক মাছবেই এমন অনেক বিষয় জ্ঞানে, য়াহা
আমি জানিনা; সেজন্ত কাহারও নিকট হইতে কিছু শিথিতে
আমার অপমান বোধ হয় না। মনে হয়, ইহাদের নিকটেও
(আমাকে দেখাইয়া) আমার শিথিবার মত অনেক জ্ঞানিস
থাকিতে পারে, ঐ হিসাবে আমি সকলের পায়ের ধ্লা লইতেও

### **এ** এরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "আমিও ইহাদিগকে বলি, (আমাদিগকে দেখাইয়া) 'স্থি, যতদিন বাঁচি ততদিন
ভিত্তবে
মাল আছে
বলিলেন, "কেমন নিরভিমান দেখ্ছিস্? ভিত্তবে
মাল (পদার্থ) আছে কিনা, তাই ঐরপ বৃদ্ধি।"

ঐরপ নানা কথাবার্তার পরে ডাক্তার পদেন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভাক্তার মহেন্দ্রলাল ঐরপে দিন দিন ঠাকুরের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা ও প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, ঠাকুরও তেমনি তাঁহাকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্ম যত্নপর হইয়া-ঠাকুরের ছিলেন। তদ্ভির গুণী বাক্তির সহিত আলাপেই গুণীর সমধিক প্রীতি জানিয়া ঠাকুর তাঁহার শিশু-ধর্মপথে অগ্রসর क्तिया प्रिवाद বর্গের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ CERT প্রমুখ বাছা বাছা লোকসকলকে মধ্যে মধ্যে স্থবিদ্বান ডাক্টারের সহিত আলাপ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার পরে ডাক্তার একদিন 'বৃদ্ধচরিতে'র অভিনয় দর্শন করিয়া উহার শতমূথে প্রশংসা করিয়া-ছিলেন এবং তৎকৃত অন্ত কয়েকথানি নাটকেরও অভিনয় দেখিতে পিয়াছিলেন। ঐব্ধপে নবেজনাথের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া তিনি ভাঁহাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন এবং সঞ্জীভবিস্থাতেও তাঁহার অধিকার আছে জানিয়া একদিন ভল্পন শুনাইবার জন্ম অমুরোধ করিয়াছিলেন। উহার কয়েক দিন পরে ভাক্তার একদিবদ অপরাহে ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে নরেক্সনাথ

# ঠাকুরের ভাষপুকুরে অবস্থান

তাহার প্রভিশ্বতি রক্ষাপূর্বক তৃই-তিন ঘণ্টা কাল তাঁহাকে ভক্ষন শুনাইয়াছিলেন। ভাজার সেইদিন উহাতে এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বিদায়গ্রহণের পূর্বে নরেন্দ্রকে পুজের জায় স্নেহে আশীর্বাদ, আলিঙ্কন ও চুম্বন করিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "এর মত ছেলে ধর্মলাভ করিতে আদিয়াছে দেখিরা আমি বিশেষ আনন্দিত; এ একটি রত্ন, যাতে হাত দিবে সেই বিষয়েরই উন্নতিসাধন করিবে।" ঠাকুর উহাতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাতপূর্বক বলিয়াছিলেন, "কথায় বলে অবৈভের হন্ধারেই গৌর নদীয়ায় আদিয়াছিলেন, দেইরূপ ওঁর (নরেন্দ্রের) জ্বাই ভো সব গো!" এখন হইতে ঠাকুরকে দেখিতে আদিয়া নরেন্দ্রকে দেখানে উপস্থিত দেখিলেই ভাক্তার তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটি ভক্ষন না শুনিয়া ছাড়িতেন না।

ঐরণে ভাত্ত-আখিনের কিয়দংশ অতীত হইয়া ক্রমে ৺হুর্গা-পূজার কাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের অস্থস্থতা ঐ সময়ে

উষধে সম্যক্ ফল না পাওরার ডাক্তারের চিন্তা ও আচরণের দৃষ্টান্ত কোন কোন দিন কিছু অধিক এবং অন্ত সকল দিনে
অল্প, এইভাবে চলিয়াছিল। ঔষধে সমাক ফল
পাওয়া যাইতেছিল না। ডাক্টোর একদিন আসিয়া
রোগ বাড়িয়াছে দেখিয়া বলিয়া বসিলেন, "নিশ্চয়
পধ্যের কোন অনিয়ম হইভেছে; আচ্ছা বল দেখি,

আজ কি কি খাইয়াছ ?"

প্রাতে ভাতের মণ্ড, ঝোল ও হ্ধ এবং সন্ধায় হ্ধ ও ধবের
মণ্ডাদি ভরল থাক্ট ঠাকুর ধাইতেছিলেন, স্থতরাং ঐ কথাই
বলিলেন। ভাক্তার বলিলেন, "তথাপি নিশ্চয় কোন নিয়মের

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্ষ**

ষাতিক্রম হইরাছিল। আচ্ছা বল ড, কোন্ কোন্ আনাজ দিয়া ঝোল রাঁধা হইয়াছিল ?" ঠাকুর বলিলেন, "আলু, কাঁচকলা, বেগুন, তুই-এক টুকরা ফুলকপিও ছিল।"

ভাক্তার বলিলেন, "এঁ্যা—ফুলকণি থেয়েছ? এ ও থাবার-অভ্যাচার হয়েছে, ফুলকণি বিষম গরম ও ফুল্পাচ্য। কয় টুকরা থেয়েছ?"

ঠাকুর বলিলেন, "এক টুকরাও খাই নাই, তবে ঝোলে উহা ছিল দেখিয়াছি।"

ডাক্তার বলিলেন, "থাও আর নাই থাও, ঝোলে উহার সত্ব ত ছিল—দেইজ্বতাই ভোমার হজমের ব্যাঘাত হইয়া আজ ব্যারামের বৃদ্ধি হইয়াছে।"

ঠাকুর বলিলেন, "সে কি গো! কপি খাইলাম না, পেটের অস্থাও হয় নাই, ঝোলে কপির একটু রস ছিল বলিয়া ব্যারাম বাড়িয়াছে, এ কথা বে আদৌ মনে নেয় না।"

ডাক্তার বলিলেন, "এরপ একটুতে যে কতটা অপকার করিতে পারে তাহা তোমাদের ধারণা নাই। আমার জীবনের একটা ঘটনা

বলিডেছি, শুনিলে ব্ঝিতে পারিবে। আমার
একট্ অভাচার
অনিয়নে কভটা
অপনার হল
প্র ভূগিতে হইড; সেজগু থাগুরে সম্বন্ধ বিশেষ
ভাহার দৃষ্টাভ
সতর্ক হইয়া নিয়ম রক্ষা করিয়া সর্বাদা চলি।
দোকানের কোন জিনিস খাই না; ঘি, তেল পর্যন্ত বাড়ীতে
করাইয়া লই। তথাচ এক সময়ে বিষম সন্ধি হইয়া বন্কাইটিস
হইল, কিছুতেই সারিতে চায় না। তথন মনে হইল, নিশ্চিত

থাবারে কোন প্রকার দোষ হইতেছে। সন্ধান করিয়া উহাতেও কোন প্রকার দোষ ধরিতে পারিলাম না। উহার পরে সহসা একদিন চোথে পড়িল—বে গোরুটার হুধ থাইয়া থাকি, ভাহাকে চাকরটা কতকগুলো মাধকড়াই থাওয়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কোনও স্থান হইতে কয়েক মণ ঐ কড়াই পাওয়া গিয়াছিল, সর্দ্দির ভয়ে কেহ থাইতে চাহে না বলিয়া কিছুদিন হইতে উহা গোককে থাইতে দেওয়া হইতেছে। মিলাইয়া পাইলাম, যথন হইতে ঐরপ করা হইয়াছে প্রায় সেই সময় হইতে আমার সর্দি হইয়াছে। তথন গোককে ঐ কড়াই থাওয়ান বন্ধ করিলাম, সঙ্গে লক্ষে আমার দর্দিও অল্লে অল্লে কমিতে লাগিল। সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে সেইবার অনেকদিন লাগিয়াছিল এবং বায়্-পরিবর্ত্তনাদিতে আমার চারি-পাঁচ হাজার টাকা থরচ হইয়া গিয়াছিল।"

ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ও বাব', এ যে তেঁতুলত্তলা দিয়া গিয়াছিল বলিয়া সন্দি হইল—সেইরপ!"

দকলে হাদিতে লাগিল। ডাক্তারের ঐক্নপ অমুমান করাটা একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইলেও, উহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশাদ দেখিয়া ঐ বিষয়ে আর কোন কথা কেহ উত্থাপন করিল না এবং তাঁহার নিষেধ মানিয়া লইয়া এখন হইতে ঠাকুরের ঝোলে ক্লি দেওয়া বন্ধ করা হইল।

ঠাকুরের ভালবাদা, দরল ব্যবহার এবং আধ্যাত্মিকতায় ভাক্তারের মন তাঁহার প্রতি ক্রমে কতদূর আকাদম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল, ভাহা তাঁহার এক এক দিনের কথায় ও কার্যে

### **बि**बी तां भक्षकी नां श्रमक

বেশ বুঝা যাইত। গুদ্ধ ঠাকুরকে কেন, ভানীয় ভক্তগণকেও ভিনি এখন ভালবাদার চক্ষে দেখিভেছিলেন এবং ঠাকুরকে লইয়া

ডাক্তারের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার বৃদ্ধি ও ভক্তগণের প্রতি ভালবাসা ভাহারা যে একটা মিথ্যা হছুক করিতে বসে নাই, এবিধয়ে বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে ভাহারা যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস করিত ভাহা ভিনি কি ভাবে দেখিতেন ভাহা বলা যায় না। বোধ হয় ভাঁহার নিকটে উহা কিছু বাড়াবাড়ি

বলিয়া মনে হইত। অথচ তাহারাযে উহা কোন প্রকার স্বার্থের জন্ম অথবা 'লোক-দেখান'র মত করে না ভাষা বেশ বুঝিতে পারিতেন। স্বতরাং তাঁহার নিকটে উহা এক বিচিত্র রহস্মের স্থায় প্রতিভাত হইত বলিয়া বোধ হয়। ভক্তদিপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া তাঁহার তীক্ষ বৃদ্ধি ঐ বিষয়ের সমাধানে নিত্য নিযুক্ত थाकिया अ औ श्राट्ट निकार एत नमर्थ द्य नाहे। कादन, क्रेश्वरद विश्वामी হটলেও মানবের ভিতর তাঁহার অসাধারণ শক্তিপ্রকাশ দেখিয়া তাঁহাকে গুৰু ও অবভাব বলিয়া শ্ৰদ্ধা-পূজাদি করাটা ভিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে বুরিতে পারিতেন না এবং বুরিতে পারিতেন ना विलग्ना छेरात्र विद्वाधी ছिल्नन। विद्वाद्यत्र कात्रण, मःमाद्व যাঁহারা অবভার বলিয়া পূজা পাইতেছেন, তাঁহাদের শিশ্ব-পরম্পরা তাঁহাদিগের মহিমা প্রচার করিতে ঘাইয়া বৃদ্ধির দোষে কোন কোন বিষয় এমন অভিবঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন বে, তাঁছারা স্বরূপত: কীদৃশ ছিলেন লোকের তাহা ধরা-বুঝা এখন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ঐ প্রদক্ষে ডাক্তার একদিন ঠাকুরের সম্মুখে স্পষ্ট विनयां हिलान, "जेवत्रक एकि-शृकांनि याश वन छाश वृक्षिर

পারি, কিন্তু সেই অনস্ত ভগবান মাহ্য হইয়া আসিয়াছেন—এই কথা বলিলেই যত গোল বাধে। তিনি যশোদানন্দন, মেরীনন্দন, শচীনন্দন হইয়া আসিয়াছেন, এই কথা ব্রা কঠিন—এ নন্দনেম্ব দলই দেশটাকে উচ্ছন্ন দিয়াছে।" ঠাকুর ঐ কথায় হাসিয়া আমানিগকে বলিয়াছিলেন, "এ বলে কি ? তবে হীনবৃদ্ধি গোঁড়ারা অনেক সময় তাঁহাকে বাড়াইতে যাইয়া ঐরপ করিয়া ফেলে বটে।"

অবভার সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশের জন্ম ডাক্তারের সঞ্চে গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথের সময়ে সময়ে অনেক বাদায়বাদ হইয়া-ছিল। ফলে, উহার বিপরীতে অনেক যুক্তিগর্ভ কথা বলা যাইতে পারে, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় ঐরূপ একাস্ত বিরোধী মত সহসা প্রকাশ করিতে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তর্কে যাহা হয় নাই, ঠাকুরের মনের অলৌকিক মাধুর্ঘ্য ও প্রেম এবং তাহার ভিতর হইতে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ ডাক্তারের

ন্ধন্য সময়ে নয়নগোচর হইতেছিল, ভাহা ধারা সেই বিষয় সংসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার ঐরপ মড ধীরে ধীরে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐবৎদর ৺ত্র্গাপূজার সন্ধিক্ষণে যে অলৌকিক বিভৃতিপ্রকাশ ঠাকুবের ভিতরে সহসা উপস্থিত হইতে আমরা সকলে প্রভাক্ষ করিয়াছিলাম. ভাক্কার সরকারও

উহা দেখিবার ও পরীক্ষা করিবার অবদর পাইয়াছিলেন। তিনি সেই দিন অপর এক ডাক্তার বন্ধুর সহিত তথায় উপস্থিত থাকিয়া ভাবাবেশকালে ঠাকুরের ক্রদরের স্পন্দনাদি যম্ভ্রসাহার্যে পরীকা

<sup>&</sup>gt; 'श्रीश्रीबायक्क्नीमाश्रमञ्च्यापक्काव,' भ्य व्यवास

#### **बिबी** दामकृष्णनी नाथ मक

করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাক্তার বন্ধু ঠাকুরের উন্মীলিত নয়ন সক্ষিত হয় কি না দেখিবার জন্ত তন্মধ্যে অকুলী প্রদান করিতেও ক্রাট করেন নাই! ফলে হতবৃদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বাহিরে দেখিতে সম্পূর্ণ মুডের ন্তায় প্রতীয়মান ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনরূপ আলোক এখনও প্রদান করিতে পারে নাই; পাশ্চাত্য দার্শনিক উহাকে জড়ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ ও ঘুণা প্রকাশপূর্বক নিজ অজ্ঞতা ও ইহসর্বস্বভারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; ঈশ্বরের সংসারে এমন অনেক বিষয় বিভমান, যাহাদের রহস্তভেদ দর্শন-বিজ্ঞান কিছুমাত্র করিতে সক্ষম হয় নাই—কোনও কালে পারিবে বলিয়াও বোধ হয় না। বাহিরে মুতের ন্তায় অবস্থিত হইয়া ঠাকুর সেদিন ঐকালে যাহা দর্শন বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা কডদ্র বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া ভক্তগণ মিলাইয়া পাইয়াছিল, সে-সকল কথা আমরা অন্তন্ত উল্লেখ করায় উহার পুনরাবৃত্তি

আখিন অতীত হইয়া কার্ত্তিক এবং শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন ক্রমে
নিকটবর্ত্তী হইল, কিন্তু ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার বিশেষ কোন
উন্নতি দেখা গেল না। চিকিৎসার প্রথমে যে ফল
গাওয়া গিয়াছিল, তাহা দিন দিন নই হওয়ায় ব্যাধি
প্রবলভাব ধারণ করিবে বলিয়া আশকা হইতে লাগিল। ঠাকুরের
মনের আনন্দ ও প্রসন্নতা কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া বরং অধিকতর
বলিয়া ভক্তগণের নিকটে প্রতিভাত হইল। তাক্তার সরকার
পূর্কের ন্যায় ঘন ঘন যাতায়াত ও পূন: পুন: শ্রষধ পরিবর্ত্তন করিয়াও
আশাহুরূপ ফল না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন ঋতু পরিবর্ত্তনের জন্ম

ঐরপ হইতেছে; শীতটা একটু চাপিয়া পড়িলেই বোধ হয় ঐ ভাবটা কাটিয়া যাইবে।

ত্র্গাপ্জার ভাষ কালীপ্জার সময়েও ঠাকুরের ভিতরে षड्ड वाधाविक अवान डक्कारनद नवनरगाठद इरेबाहिन। দেবেজনাথ কোন সময়ে প্রতিমা আনয়নপূর্বক ৺কালীপুজা कानी शृक्षा कविवाद महत्र कविद्याहितन। ठीकृद দিবসে ঠাকরের অন্তুত ভাবাবেশের ও তাঁহার ভক্তগণের সম্মুখেই ঐ সঙ্কল্ল কার্য্যে বিবরণ পরিণত করিতে পারিলে পরম আনন হইবে ভাবিয়া, তিনি খ্রামপুকুরের বাটীতে উক্ত পূজা করিবার কথা পাড़िलেন। किन्न পृजात উৎসাহ, উত্তেজনা ও গোলমালে ঠাকুরের শরীর অধিকতর অবসম হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে ঐরপ কার্যা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ প্রদান করিল। দেবেক্স ভক্তগণের কথা যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া ঐ সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর किन्छ शृक्षात शृद्ध निवरम करमक्त्र ७ छ क महमा विषया विमान, "পূজার উপকরণ্দকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখিদ্-কাল कानीशृक्षा कविएक इरेटव।" जाहावा जाहाब के कथाय जानिकड হুইয়া অন্য সকলের সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে বদিল। কিছ পুৰ্বোক্ত কথাগুলি ভিন্ন পূজার আয়োজন সম্বন্ধে অন্ত কোন কথা ঠাকুরের নিকটে না পাওয়ায় কি ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে ভिषय नहेया नाना जल्लना जाशानित्तव मत्या उपिष्टि हहेन। श्रुका, (याफ्रामानहारत व्यथवा भरकानहारत इहेर्द, উहाए व्यवस्थान रम्भा इहेटव कि ना, शृक्षत्कत्र श्रम तक श्रम् कतित्व हेजामि विवस्त्रव কোন মীমাংসা না করিতে পারিয়া অবশেষে স্থির হইল, গল্প-পূষ্প,

#### **बिबिदामकृष्टनीमाञ्चनक**

ধৃপ-দীপ, ফলমূল এবং মিষ্টাশ্লমাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হউক, পরে ঠাকুর যেরূপ বলেন, করা ঘাইবে। কিন্তু সেই দিবদ এবং পৃঞ্জার দিনের অর্দ্ধেক অতীত হইলেও ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথা তাহাদিগকে বলিলেন না।

ক্রমে স্থ্যান্ত হইয়া রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। ঠাকুর তথনও ভাহাদিগকে পূজা সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া অক্ত দিবদের স্থায় স্থিরভাবে শ্যায় বসিয়া আছেন দেখিয়া পূজার আয়োজন তাহারা তাঁহার সন্নিকটে পূর্বাদিকের কতকটা স্থান মার্জন করিয়া সংগৃহীত দ্রবাসকল আনিয়া রাখিতে লাগিল। निक्तिष्यद अवसानकारन शक्षभूष्णानि शृद्धाशकत्र नहेशा ठीकृत কখন কখন আপনাকে আপনি পূজা করিতেন। ভক্তগণের কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিল। অছও সেইরূপে তিনি নিজ দেহমনরপ প্রতীকাবলম্বনে জগচৈততা ও জগচ্চক্তি-রপিণীর পূজা করিবেন, অথবা ৺জগদমার সহিত অভেদজ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মপূকা সম্পন্ন করিবেন, ভাহারা পরিশেষে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিল। স্বভরাং পূজোপকরণদকল তাহারা এখন ঠাকুরের শ্যাপার্শে পুর্ব্বোক্তরপে দাল্লাইয়া রাখিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ঠাকুর তাহাদিগকে ঐরপ করিতে দেখিয়া কোনরপ অসমতি প্রকাশ कतिरलम मा।

ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন করা হইল এবং ধৃপ-দীপসকল প্রজালিত হওয়ায় গৃহ আলোকময় ও সৌরভে আমোদিত হইল। ঠাকুর তথনও স্থির হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ভক্তগণ এখন ভাঁহার নিকটে উপবেশন করিল এবং কেহ বা তাঁহার আদেশ

প্রভীক্ষা করিয়া একমনে তাঁহাকে দেখিতে এবং কেছ বা ক্রমজননীর চিস্তা করিতে লাগিল। ঐরপে গৃহ এককালে নীরব এবং ত্রিশ বা ততোধিক ব্যক্তি উহার ঠাকুরের নীরবে অন্তরে অবস্থান করিলেও জনশৃক্ত বলিয়া প্রভীয়মান হইতে লাগিল। কতক্ষণ ঐরপে অভীত হইল, ঠাকুর কিন্ত তখনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া অথবা আমাদিগের কাহাকেও ঐ বিষয়ে আদেশ করা, কিছুই না করিয়া পূর্বের ন্যায় নিশ্চিস্তভাবে বিদয়া রহিলেন।

ষ্বক ভজগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিদকল উপস্থিত ছিলেন—ভল্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস' গিরিশচন্দ্রের বলিয়া—ঠাকুর কথন কথন নির্দ্দেশ করিতেন। মানাগাও গির্দ্ধরের পালপত্মে পূজা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরপ ব্যবহার করিতে পূলাঞ্জলি প্রদান দেখিয়া ভাঁহাদিগের অনেকে এখন বিশ্বিত হইতে —ঠাকুরের ভাবাবেশ গাগিলেন। ঠাকুরের প্রতি অসীম বিশ্বাসবান্ গিরিশচন্দ্রের প্রাণে কিন্তু উহাতে অক্সভাবের উলয়

হইল। তাহার মনে হইল, আপনার জন্ম ঠাকুরের প্রালীপ্রা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল, অংহতৃকী ভব্তির প্রেরণায় তাঁহার পূজা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে—তাহা ইইলে উহা না করিয়া এরণে ছির হইয়া বসিয়া আছেন কেন ? অভএব ভাহাও বোধ হইতেছে না; তবে কি তাহার শরীরক্ষপ জীবস্থ প্রতিমায় ক্রাহ্যার পূজা করিয়া ভক্তগণ ধন্ম ইইবে বলিয়া এই পূজারোজন?

<sup>&</sup>gt; वर्षार-याम-कानाव छेनद हादि-नीह बाना विवय विवास ।

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস**ক

—নিশ্চয় তাহাই। ঐরপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন এবং সম্পৃষ্ঠ পূম্পচন্দন সহসা গ্রহণপূর্বক 'জয় মা' বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর উহাতে শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধিময় হইলেন। তাঁহার ম্থমগুল জ্যোতির্দায় এবং দিব্য হাত্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তময় বরাভয়-মূলা ধারণপূর্বক তাঁহাতে ৺জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এত অল্লকালের মধ্যে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইল যে, পার্শবর্ত্তী ভক্তগণের অনেকে ভাবিল ঠাকুরকে ঐরপ ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়াই গিরিশ তাঁহার শ্রীপদে বারম্বার অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন এবং যাহারা কিঞ্চিদ্বের ছিল তাহারা দেখিল যেন ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে জ্যোতির্দায়ী দেবী-প্রতিমা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভ্ তা হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ভক্তগণের প্রাণে এখন উল্লাসের অবধি রহিল না। ভাহারা প্রভ্যেকে কোনরূপে পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন গ্রহণ

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে ভক্তগণের পূজা করিয়া যাহার যেরপ ইচ্ছা মন্ত্র উচ্চারণ ও ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম পূজাপূর্বক 'জয় জয়' রবে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল। কডকণ ঐরপে গত হইলে

ভাবাবেশের উপশম হইয়া ঠাকুরের অর্দ্ধবাছ অবস্থা

উপস্থিত হইল। তথন পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত ফলম্লমিষ্টান্নাদি পদার্থসকল তাঁহার সমুখে আক্রম করিয়া তাঁহাকে থাইতে দেওয়া হইল। তিনিও ঐ সকলের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া ভজ্জি ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্ম ভক্তগণকে আশীর্কাদ করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গভীর রাত্তি পর্যান্ত তাহারা সকলে প্রাণের

উन্नारम ৺দেবীর মহিমা কীর্ত্তন ও নামগুণ-গানে অভিবাহিত করিল।

ঐরপে ভক্তগণ দেই বংসর অভিনব প্রণালীতে শ্রীঞ্জিগদম্বার পূজা করিয়া যে অভ্তপূর্ব উল্লাস অন্তত্তব করিয়াছিল ভাছা চিরকালের নিমিত্ত ভাহাদিগের প্রাণে জাগরক হইয়া রহিয়াছে এবং তৃ:থ-তৃদ্দিন উপস্থিত হইয়া যথনই ভাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে ভথনই ঠাকুরের সেই দিব্যহাস্তম্প্র প্রসন্ন আনন ও বরাভয়মুক্ত কর্ময় ভাহাদিগের সম্মুথে উদিত হইয়া ভাহাদিগের জীবন সর্বাথা 'দেবর্কিত', এই কথা ভাহাদিগকে শ্বরণ করাইয়া দিতেছে।

শ্রামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের ভিতরে দিবাশক্তি ও দেব-ভাবের পরিচয় ভক্তগণ পূর্ব্বোক্তরূপে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ পর্ব্বকালেই যে পাইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সহসা

পর্ববিশেষ ভিন্ন যথন তথন তাঁহাতে ঐরপ ভাবের বিকাশ দেথিবার অক্স সমরে অবসর লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের ভক্তগণের

ঠাকুর সম্বনীয় দেবমানব বলিয়া বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়ীভূত হইয়া-প্রত্যক্ষের দুষ্টান্ত ছিল। ঐ ভাবের ঘটনাসকল ইতিপূর্বের উল্লিখিড

ঘটনাগুলির ন্তায় অনেক সময়ে সকলের সমক্ষে উপস্থিত না হইলেও, ভক্তগণের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে প্রজ্যক্ষ করিয়াছিল অগ্রে তাহাদিগের প্রাণে এবং পরে তাহাদিগের নিকটে শুনিয়া অপর সকলের প্রাণে পূর্ব্বোক্ত ফলের উদয় করিয়া-ছিল, তহিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টাস্তম্বরূপে কয়েকটির এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠকের ঐ বিষয় বোধগম্য হইবে—

#### **बि**बित्रामक्कनीलाश्रमक

বলরামের সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমরা অক্সত্র উল্লেখ করিয়াছি। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি

করিতেন বলিয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ ঠাকুরকে এজা-ততি করার তাঁহাদিগের কারণও যথেট ছিল। প্রথমতঃ, বলরামের আত্মীরবর্গের তাঁহারা বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করায় প্রচলিত অপ্রদর্গন

একদেশী এবং অভিমাত্রায় বাহাচারনিষ্ঠ হইবে ইহা

বিচিত্র নহে। স্থতরাং সকল প্রকার ধর্মমতের সত্যতায় স্থির-বিশ্বাদদম্পন্ন, বাহ্নচিহ্নমাত্র ধারণে পরাব্যুথ ঠাকুরের ভাব তাঁহারা হার্ম্বন্ধম করিতে পারিতেন না-এরপ করিবার প্রয়োজনীয়তাও অমুভব করিতেন না। অতএব ঠাকুরের সঞ্চপ্তণে এবং কুপালাভে বলরামের দিন দিন উদারভাবসম্পন্ন হওয়াটা তাঁহারা ধর্মহীনতার পরিচায়ক বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত:—ধন. মান. আভিজাত্যাদি পার্থিব প্রাধান্ত মানবের অন্তরে প্রায় অভিমান-আহ্বারট পরিপুষ্ট করে। পুণ্যকীর্তি ৺ক্লফরাম বহু যে কুল উজ্জ্ল क्तिशाहित्नन, त्नरे कृत्न समाधर्ग क्रिया छारावा आपनािनगरक সমধিক মহিমান্বিত জ্ঞান করিতেন। ঐ বংশমধ্যাদা বিশ্বত হইয়া বলরাম ইতরসাধারণের ক্রায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে ধর্মালাভের জন্ম যখন তথন উপস্থিত হইতেছেন এবং আপন স্ত্রী-ৰুৱা প্ৰভৃতিকেও তথায় লইয়া যাইতে কৃষ্ঠিত হইতেছেন না জানিতে পারিয়া জাঁছাদিদের অভিমান যে বিষম প্রতিহত इहेर्द, धक्था तमा वास्मा। अख्य के कार्या हहेरछ छ।हारक

প্রতিনিবৃত্ত করিতে তাঁহাদিগের বিষম আগ্রহ একণে উপস্থিত হুইয়াছিল।

সং উপায় অবলম্বনে কার্যাদিদ্ধি না হইলে অহঙ্কৃত মান্বকৈ অসত্পায় গ্রহণ করিতে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

বলরামের ঠাকুরের নিকট গমন নিবারণে ভাহাদিগের চেষ্টা বলরামের আত্মীয়বর্গের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রায় ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কালনার ভগবান-দাসপ্রমুখ বৈষ্ণব বাবাজীদিগের নিষ্ঠা ও ভক্তি-প্রেমের আতিশঘা কীর্ত্তন করিয়া এবং আপনা-দিগের বংশগৌরবের কথা পুন: পুন: শ্বরণ করাইয়া

দিয়াও যথন তাঁহারা বলরামের ঠাকুরের নিকটে গমন নিবারণ করিতে পারিলেন না, তথন ঠাকুরের প্রতি বিছেষভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারা কথন কথন তাঁহার অযথা নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। অবশ্র, অপরের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াই যে তাঁহারা ঠাকুরকে নির্ঠাপরিশ্রু, সদাচারবিরহিত, খালাখাল-বিচার-বিহীন, কন্ঠী তিলকাদি বৈশ্বর চিহ্ন ধারণের বিরোধী ইত্যাদি বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, একথা বলিতে হইবে। যাহা হউক, উহাতেও কোন ফলোদ্ম হইল না দেখিয়া তাঁহারা অবশেষে ঠাকুরের ও বলরামের সম্বন্ধ নানা কথার বিক্রত আলোচনা তাঁহার খুল্লভাত শ্রাত্ত্র ৺নিমাইচরণ ও ৺হরিবল্লভ বস্থর কর্ণে উথাপিত করিতে লাগিলেন।

আমরা ইতিপূর্বে একস্থলে বলিয়াছি, বলরামের ভিতরে দয়া ও ত্যাগবৈরাগ্যের ভাব বিশেষ প্রবল ছিল। জমিদারী প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে অনেক সময় নির্মম হইয়া নানা হাকামা না করিলে

### **শ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

চলে না দেখিয়া, ডিনি নিজ বিষয়সম্পত্তির ভার নিমাই বাবর উপরে সমর্পণপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রতি মাসে আয়ম্বরূপে যাহা পাইতেন অনেক সময়ে উহা পর্যাপ্ত না বলরামের হইলেও তাহাতেই কোনক্সপে দংদার্যাতা নির্বাহ পূৰ্বজীবন করিতেন। তাঁহার শরীরও এ সকল কর্ম করিবার উপযোগী ছিল না। যৌবনে অজীর্ণ রোগে উহা এক সময়ে এতদুর স্বাস্থ্যহীন হইয়াছিল যে, একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসন্ন অন্ন ত্যাগপূর্বক তাঁহাকে যবের মণ্ড ও তথ্য পান করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্ম তিনি ঐ সময়ের অনেক কাল পুরীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঐভিগ্রানের নিত্য দর্শন, পূজা, জপ. ভাগবভাদি শাস্ত্র প্রবণ এবং সাধুসঙ্গাদি কার্য্যেই তাহার তথন দিন কাটিত এবং এরপে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরে ভাল ও মন্দ যাহা কিছু ছিল দেই সকলের সহিত স্থপরিচিত হইবার বিশেষ অবসর ঐকালে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে কার্যামুরোধে

প্রথমা কন্তার বিবাহ দানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের জন্ত কলিকাভায় আদিতে হইয়াছিল। নতুবা ৺পুরীধামে অভিবাহিত পূর্ব একাদশ বংসরের ভিতর তাঁহার জীবনে অন্ত কোন প্রকারে শান্তিভঙ্গ হয় নাই। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁহার আডা হরিবল্লভ বস্থ রামকান্ত বস্থ খ্রীটস্থ ৫৭ নং ভবন ক্রয় করিয়া-ছিলেন এবং সাধুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবাভঃ পাছে বলরাম

কলিকাতায় আদিবার কিছুকাল পরেই ঠাকুরের দর্শন ও পৃতসক্ষে তাঁছার জীবন কিরুপে দিন দিন পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্বিয়ের আভাদ

আমরা ইতিপূর্বে প্রদান করিয়াছি।

সংসার পরিভ্যাগ করেন, এই ভয়ে তাঁহার পিতা ও আতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ঐ বাটীতে বাস করিতে অফুরোখ

করিয়াছিলেন। এরপে দাধুদিগের পৃতদ্ধ ও বলরামের শ্রীশ্রীজগরাথদেবের নিতাদর্শনে বঞ্চিত হইয়া বলরাম কলিকান্তার ক্ষমনে কলিকাতায় আদিয়া বাদ করেন। এখানে আগমৰ ও ঠাকরকে দর্শন किছ्निन शांकिशा भूनतांत्र भूतौधारम क्लान क्षकादा চলিয়া याहेर्यन, বোধ হয় পূর্বে তাঁহার এরপ অভিপ্রায় চিল, কিন্তু ঠাকুরের দর্শনলাভের পরে ঐ সঙ্কল্ল এককালে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ঠাকুরের নিকটে কলিকাতায় স্থায়িভাবে ব্যবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। স্থতরাং পাছে হরিবল্লভ বাবু তাঁহাকে উক্ত বাটী খালি করিয়া দিতে বলেন, অথবা নিমাই বাবু বিষয়সম্পত্তি তত্তাবধান করিবার জন্য তাঁহাকে কোঠারে আহ্বানপর্বক ঠাকুরের পুণ্যদক্ষে বঞ্চিত করেন, এই ভয়ে তাঁহার অন্তর এখন সময়ে সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হইত।

অন্তরের চিস্তা সময়ে সময়ে ভবিশ্বৎ ঘটনার স্চনা করে। বলরামেরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। তিনি যাহা ভয় করিছে-

ছিলেন প্রায় তাহাই উপস্থিত হইল। আত্মীয়বর্গের
বলরামের লাভা
ছরিবল্লভের
কলিকাভা অসভ্তই হইয়াছেন এইরপ ইন্ধিত করিয়া পত্র
আগদন পাঠাইলেন এবং হরিবল্লভ বাবু তাঁহার সহিভ
পরামর্শে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিষয় স্থির করিবার অভিপ্রায়ে
শীদ্রই কলিকাভায় আসিয়া তাঁহার সহিভ একজে করেকলিন
অবস্থান করিবেন, এই সংবাদও অবিলক্ষে তাঁহার নিকটে উপস্থিত

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

হইল। অস্তায় কিছুই করেন নাই বলিয়া বলরামের অস্তরাত্মা উহাতে ক্রুনা হইলেও ঘটনাচক্র পাছে তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট হইতে দ্রে লইয়া যায়, এই ভয়ে অবদন্ধ হইল। অনস্তর অশেষ চিস্তার পরে তিনি স্থির করিলেন, আতারা অপরের কথা শুনিয়া যদি তাঁহাকে দোষী বলিয়া দাবান্ত করেন তথাপি তিনি ঠাকুরের অস্তথের সময়ে তাঁহাকে ফেলিয়া অন্তর যাইবেন না। ইতিমধ্যে হরিবল্লভ বাব্ও কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত অবস্থানকালে আতাকে যাহাতে কোনরূপ কট বা অস্থবিধা ভোগ করিতে না হয়, এইরূপে সকল বিষয়ের স্থবন্দোবন্ত করিয়া বলরাম নিজ সকল্প দৃচ রাথিয়া নিশ্চিস্ত মনে অবস্থান করিতে এবং ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যেভাবে যাতায়াত করিতেন, প্রকাশ্বভাবে তদ্রেপ করিতে লাগিলেন।

মুখই মনের প্রকৃষ্ট দর্পণ। হরিবল্লভ বহুর কলিকাতায় আসিবার দিবসে বলরাম ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার মুখ

বলরামের প্রভি কুপায় ঠাকুরের হরিবল্লভকে দেখিবার সম্বন্ধ দেখিয়াই বৃঝিয়া লইলেন তাহার অন্তরে কি একটা সংগ্রাম চলিয়াছে। বলরামকে তিনি বিশেষভাবে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেন; তাহার বেদনায় ব্যথিত হইয়া তাহাকে নিজ সমীপে ডাকিয়া প্রশ্ন-পূর্বক সকল বিষয় জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন,

"দে লোক কেমন? তাহাকে (হরিবল্পভ বস্থকে) একদিন এখানে আনিতে পার?" বলরাম বলিলেন, "লোক খুব ভাল, মশায়! বিদ্বান, বৃদ্ধিমান, সদাশয়, পরোপকারী, দান যথেষ্ট, ভক্তিমানও বটে—দোবের মধ্যে বড় লোকের যাহা অনেক সময়

হইয়া থাকে একটু 'কান পাতলা'—এ ক্ষেত্রে অপরের কথাতেই কি একটা ঠাওরাইয়াছে। এথানে আদি বলিয়াই আমার উপরে অসস্তোম, অতএব আমি বলিলে এথানে আদিবে কি ?" ঠাকুর বলিলেন, "তবে থাক্, তোমার বলিয়া কাজ নাই; একবার গিরিশকে ভাক দেখি।"

গিরিশচন্দ্র আসিয়া সানন্দে ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "হরিবল্লভ ও আমি যৌবনের প্রারম্ভে কিছুকাল সহপাঠী ছিলাম, সেজ্ঞ কলিকাতায় আসিয়াছে শুনিলেই আমি তাহার সহিত দেখা করিয়া আসি; অতএব এই কান্ধ আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, অভাই আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

পরদিন অপরাহে প্রায় ৫টার সময় গিরিশচক্ত হরিবল্পভ বাবুকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের সহিত তাঁহাকে পরিচিত

গিরিশচন্দ্রের হরিবল্লভকে আনরন ও ঠাকুরের আচরণে ভাঁহার সম্পূর্ণ

বিপরীত

ভাবাপর হওরা

কটকের সরকারী উকীল হরিবল্লভ বস্থ, আপনাকে
দর্শন করিতে আসিয়াছেন।" ঠাকুর ঐকথা শুনিয়া
তাঁহাকে প্রম সমাদরে নিজ সমীপে বসাইয়া
বলিলেন, "ভোমার কথা অনেকের নিকটে শুনিয়া

कतियात्र मानत्म वनित्नन, "हेनि आमात्र वानावकु,

दानातम्, ट्रायात् क्या व्यान्यस्य ग्राम्स्ट जानमा ट्रायादक दाविवाद हेन्द्रा इहेच, व्यावाद मान खर्

হইত—যদি তোমার পাটোয়ারী বৃদ্ধি হয় !
(গিরিশকে লক্ষ্য করিয়া) কিন্ত এখন দেখিতেছি তাহা ত নয়,
(হরিবল্লভ বহুকে নির্দেশ করিয়া) এ যে বালকের ফ্রায় সরল !
(গিরিশকে) কেমন চক্ষ্য দেখিয়াছ ? ভক্তিপূর্ণ অন্তর না হইলে

#### ोत्रामकृ**क**नीमाश्रमक

জমন চক্ষণন হয় না! (হরিবল্পভ বাবুকে সহসা স্পর্শ করিয়া) ইাগো, ভয় করা দ্রে থাকুক, ভোষাকে যেন কত আত্মীয় বলিয়া মনে হইডেছে।" হরিবল্পভ বাবু প্রশাম ও পদধূলী গ্রহণপূর্বক বলিলেন, "সেটা আপনার কুপা।"

গিরিশচন্দ্র এইবার বলিলেন, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ভাহাতে উহার ত ভক্তিমান হইবারই কথা; পক্ষারাম বস্থর ভক্তি ভাহাকে প্রাতঃশারণীয় করিয়া রাথিয়াছে, ভাঁহার কীর্ত্তিতে দেশ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ভাঁহার বংশে বাঁহারা জ্বিয়াছেন ভাঁহারা ভক্তিমান হইবেন না ত হইবে কাহারা।"

ঐরপে ভগবন্ত জির প্রসন্ধ উঠিল, এবং ঈশরে বিশ্বাস, ভজি ও ঐকান্তিক নির্ভরতাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা—ঐ বিষয়ে নানা কথা উপস্থিত সকলকে বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। অনস্তর অর্ধবাহাদশ। প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর আমাদিগের একজনকে একটি ভজন সন্ধীত গাহিতে বলিলেন এবং উহার মর্ম হরিবল্লভ বাবুকে মৃত্ত্বরে ব্যাইয়া বলিতে বলিতে পুনরায় গভীর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সন্ধীত সম্পূর্ণ হইলে দেখা গেল, তুই-তিনজন যুবক ভজেরও ভাবাবেশ হইয়াছে এবং ঠাকুরের ভাবোজ্জল মূর্জি ও মর্মান্দানী বাণীতে এককালে মৃশ্ব হওয়ায় হরিবল্লভ বাবুর নয়নন্বয়ে প্রেমধারা বিগলিত হইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল গভ ছইবার পরে হরিবল্লভ বাবু সেদিন ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশরে অবস্থানকালে আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাইতাম, আগন্ধক কোন ব্যক্তি ঠাকুরের মতের বিরোধী হইয়া

ভাঁহার সহিত বাদাস্থাদ আরম্ভ করিলে অথবা কোন কারণে ভাঁহার প্রতি বিক্ষভাবাপর হইয়া কেহ উপস্থিত হইলে, ঠাকুর

কথা কহিতে কহিতে তাহাদিগকে কৌশলে স্পর্শ আলাণ করিবার করিতেন এবং ঐরপ করিবার পর্মুহূর্ত হইতে কালে ঠাকুরের অপারকে স্পর্শের কারণ ও কল অবঞ্চ যাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার মন প্রসন্ত হইত তাহাদিগের সম্বন্ধেই তিনি ঐরপ বাবহার করিতেন।

ষতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি এক দিবদ আমাদিগের নিকটে ঐ বিষয়ের এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। 'অহমারের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা আমি কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে নান নহি, এইরূপ ভাব লইয়াই লোকে কাহারও কথা দহক্তে মানিয়া লইতে চাহে না। (আপনার শরীর নির্দেশ করিয়া) ইহার ভিতরে যে রহিয়াছে ভাহাকে স্পর্শমাত্র তাহার দিব্যশক্তিপ্রভাবে ভাহাদিগের ঐ ভাব আর মাথা উচু করিতে পারে না। দর্প যেমন ফণা ধরিবার কালে ওয়াশিস্টুই হইয়া মাথা নীচু করে, তাহাদিগের অস্তরের অহম্বারের অবস্থাও তথন ঠিক ঐরূপ হয়। ঐক্বন্তই কথা কহিতে কহিতে কোশলে তাহাদিগের অক্ব স্পর্শ করিয়া থাকি।"

হরিবল্লভ বাবৃকে এদিন ঠাকুরের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লইয়া সপ্রদান হৃদয়ে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমাদিগের মনে ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথার উদয় হইয়াছিল। বলা বাছল্য, বলরাম ঠাকুরের নিকটে যাতায়াত করায় অক্যায় করিভেছেন, এইক্লপ ভাব ভাঁছার আভূগদের হৃদয়ে এখন ইইতে আর কথন দেখা দেয় নাই।

#### **শ্রীপ্রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

ভামপুক্রে অবস্থানকালে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাঁহার পুণ্যদর্শন ও কুপালাভে সমাগত জনগণের

ভক্ত-সংখ্যার বৃদ্ধি; সাধন-পথ নির্দেশ— সাকার ও নিরাকার চিন্তার উপযোগী আসন সংখ্যাও তেমনি দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল।
শ্রীযুক্ত হরিশচক্র মৃন্তফি প্রমৃথ অনেক গৃহস্কভক্তের
ন্থায় শ্রীবামকৃষ্ণ-ভক্তসক্তেম যিনি পরে স্থামী
বিগুণাতীত নামে স্থপরিচিত হইয়াছিলেন—
শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ধ মিত্র, মণীক্রক্ত গুপ্তং প্রভৃতি
অনেক যুবক ভক্তেরাও এখানে ঠাকুরের প্রথম-

দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে আবার ইতিপ্রের ছই-এক বার দক্ষিণেশ্বরে গতায়াত করিলেও এথানেই ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠতাবে মিলিত হইবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন। নবাগত এই সকল ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি ও সংস্থার লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে ভক্তিপ্রধান অথবা জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিপ্রধান সাধনমার্গ নির্দেশ করিয়া দিতেন এবং স্থযোগ পাইলেই নিভ্তেত নানারূপ উপদেশ দিয়া ঐ পথে অগ্রসর করাইতেন। আমাদিগের জানা আছে, জনৈক যুবককে ঐরপে ঠাকুর একদিন সাকার ও নিরাকার ধ্যানের উপযোগী নানাপ্রকার আসন ও অক্ষসংস্থান দেখাইতেভিলেন। পদ্মাদনে উপবিষ্ট হইয়া বাম করতলের উপরে

১ সারদাপ্রসন্ন ১৮৮৪ খ্ব:-এর ডিসেম্বরের মধ্যে আসিয়াছিলেন—'কথামৃত' ২র ভাগ, ২১৫ পু: এবং ১ম ভাগ, ৬ পু: এইব্য ।—প্রঃ

২ জ্ঞীরামকৃকদেবের সহিত মণীল্রকৃষ্ণ গুপ্ত মছাশরের প্রথম পরিচর ছর এথানে।
ই'ছার ২।৩ বংসর পূর্বের দক্ষিণেবরে করেকবার দর্শন করিরাছিলেন মাত্র—ভাছার
লিখিত 'জ্ঞীজীঠাকুর রামকৃকদেবের পূণ্যস্থতি', 'উদ্বোধন', ৩৯শ বর্ব, ভাজ-সংখ্যু জন্তবা। —প্রঃ

## ঠাকুরের ভাামপুকুরে অবস্থান

দক্ষিণ করপৃষ্ঠ সংস্থাপনপূর্বক ঐভাবে উভয়হন্ত বক্ষে ধারণ ও চক্ষ निशीनन कतिया विनातन हेशहे नकन अकाव नाकाव-धारनक প্রশস্ত আসন। পরে এ আসনেই উপবিষ্ট থাকিয়া বাম ও দকিণ হস্তবয় বাম ও দক্ষিণ জামুর উপরে রক্ষাপূর্বক প্রত্যেক হন্তের অনুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত ও অপর সকল অঙ্গুলী ঋজু রাখিয়া এবং क्रमर्था मृष्टि श्वित कतिया विनातन, हेहाहै निवानात धानित প্রশস্ত আসন। ঐকথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর সমাধিম হইমা পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বলপূর্বক মনকে দাধারণ জ্ঞানভূমিতে नामारेग्रा विनातन, "बात प्रथान रहेन ना ; जेक्राल डिलविंड रहेरनहें উদ্দীপনা इरेशा मन जनम ও नमाधिनीन इस अवः वास छक्षेत्रामी হওয়ায় গলদেশের ক্ষতস্থানে আঘাত লাগে; ডাব্রুার ঐক্তর সমাধি যাহাতে না হয় তাহা করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছে।" যুবক তাহাতে কাতর হইয়া বলিল, "আপনি কেন ঐ সকল (मथाहेत्क याहेत्मन, आमि क (मथित्क ठाहि नाहे।" जिनि তদ্বত্তরে বলিলেন, "তা ত বটে, কিন্তু তোদের একটু-আধটু না विनिया, ना प्रिथारेया थाकिए भाति कि ?" यूवक के कथाय বিস্মিত হইয়া ঠাকুরের অপার করুণা এবং তাঁহার মনের অলৌকিক সমাধিপ্রবণতার কথা ভাবিয়া শুরু হইয়া রহিল।

ঠাকুরের দৈনন্দিন ব্যবহারসকলের মধ্যেও এমন মাধ্যা ও অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া বাইত বে, নবাগত অনেক ব্যক্তি তাহা দেখিয়াই মৃশ্ব হইয়া পড়িত। দৃষ্টাস্তবরূপে নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটি আমরা মহাকবি গিরিশচক্রের বন্ধবংসল কনিষ্ঠ সহোদর পরলোকগত অতুলচক্র ঘোষ মহাশরেত

#### **बिक्रि**त्रामकृष्णनीमाञ्चन

निकटि ध्रम कविशाहिलाय। वर्थामञ्चन छाहावहे छावाय आयवा উচা লিপিবন্ধ করিতে চেষ্টা করিব—"উপেক্র' আমার বিশেষ বন্ধ ছিল, বিদেশে ডেপুটিগিরি চাকরি করিত। ঠাকুরের ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পরে ভাহাকে প্রতি কার্যোর চিঠিতে লিখিয়াছিলাম, 'এবার যথন আসিবে माध्या छ অসাধারণভ তথম তোমাকে এক অন্তত জিনিস দেখাব। দেখিয়া অনেকের বড়দিনের ছটিতে আসিয়া সে সেই কথা শ্বরণ আকই হওয়া कताहेशा मिन। आमि वनिनाम, 'मदन करत्रिक्रमाम তোমায় রামকৃষ্ণ পরমহংদদেবকে দেখাব-কিন্তু এখন তাঁর অন্তথ শ্রামপুকুরে আছেন, কথা কহিতে ডাক্তারের বারণ-তুমি নৃতন लाक, टामाय अथन टकमन कविया नहेया याहे ? সে দিন গেল। তাহার পর উপেন্দ্র আর একদিন म्डोड--উপেন্তা মুগোঞ্চ (अक्रमानात ( शितिमाठत्कत ) मत्क (तथा कतिएक व्यानियाद्य, ठाकुदवव कथा উठिन এवः स्वक्रमाना ভাছাকে বলিলেন, 'যাস না একদিন অতুলের সঙ্গে, তাঁকে দেখ তে।' উপেন বলিল, 'উনি ভো ছয় মাস (পূর্ব্ব) হইতে বলিতেছিলেন महेना बाहेर, किन्छ दथन এथान आमिया माहे कथा विननाम, छथन वनित्न-- এथन श्रष्टेरव ना।' आधि खनिया स्मानात्क वनिनाम. 'আষবাই এখন সৰ সময়ে চুকিন্তে পাই না, নৃত্তন লোককে কেমন कतिया नहेवा याहे।' त्यकताता विज्ञातन, 'ভाष्टा इछक, छत् এकतिन

প্রিবৃক্ত উপেন্দ্রনাথ দোয়, ইনি ক্তায়বালারত স্থপ্রসিদ্ধ প্রীবৃক্ত কুপেন্দ্রনাথ কর

ক্ষাপরের কোন আত্মীয়াকে বিবাহ করেন এবং মৃদ্যেক ছিলেন।

### ঠাকুরের শ্রামপুকুরে অবস্থান

जहेशा शाम्, जाहात भरत अत अमृद्धे थारक जिनि अरक मर्भन मिरनन, आमत कतिरनन।'

"ভাহার পর একদিন অপরাত্নে উপেনকে লইয়া ষাইলাম।
সেদিন ঠাকুরের ঘরে তাঁহার বিছানার নিকট হইতে কৃটি দপ্
বিছাইয়া একঘর লোক বসিয়া, আর নানারকম আজে-বাজে কথা
হইডেছে—থেমন, ছবি আঁকার কথা ( কারণ চিত্রবিদ্যাকুশল
অল্পদা বাগ্টী দেদিন দেখানে ছিল ), দেক্রার দোকানে দোনারূপা

গলানর কথা<sup>2</sup> ইত্যাদি। অনেকক্ষণ বদিয়া উপেল্রের খামপুক্রে খামপুক্রে খামপুক্রে খাম্মন ও হইল না! ভাবিতে লাগিলাম, আছ এই নৃতন ঠাকুরের সঞ্চম বাবহারে উপলব্ধি
বাজে কথা! ও (উপেন) ঠাকুরের সম্বন্ধে কিরূপ ভাব লইয়া যাইবে!—ভাবিয়া আমার মুধ শুক

হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে উপেনের দিকে ভয়ে ভয়ে ডাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু যতবার দেখিলাম, দেখিলাম তাহার

সেক্রাদিগের সোনারপা চুরি করিবার দক্ষতা সথক্ষ ঠাকুর আবাদিগকে একটি মলার গল সময়ে সময়ে বলিতেন। অতুল বাবু এখানে ঐ গলটির ইলিভ করিয়াছেন। গলটি ইংাই—করেকজন বন্ধু সমিতিব্যাহারে এক ব্যক্তি একথানি গহনা বিক্রেরে লক্ত এক বর্ণকারের লোকানে উপস্থিত হইরা দেখিল, তিলকাজিত-সর্ব্বাক্ত শিখামাল্যধারী বৃদ্ধ বর্ণকার সন্মুখে বিদিয়া সন্তীরভাবে হরিনার করিতেছে এবং ভাহার তিন-চারি জন সহকারী ঐক্প তিলকমালাদি ধারণ করিলা গৃহবব্দে বানাবিব অলভারগঠনে নিবৃক্ত আছে। বৃদ্ধ বর্ণকার ও ভাহার সহকারীদিগের মাদ্বিক বেণজুবা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি ও ভাহার বন্ধুগণ ভাষিল—ইহায়া ঘান্মিক, আামাদিগকে ঠকাইবে না। পরে যে অলভারণনি ভাহারা বিক্রম করিছে আসিয়াছিল ভাহা বৃদ্ধের সন্মুখে রাধিরা উহার প্রকৃত মূল্য দির্কারণের করা অপুরোধ

#### **ত্রীত্রীরামকুফলীলাপ্রস**ন্ধ

মুখ বেশ প্রদয়—বেন ঐ সকল কথায় সে বেশ আনন্দ পাইতেছে।
তথন ইসারা করিয়া তাহাকে উঠিতে বলিলাম, সে তাহাতে আর
একটু বসিতে ইসারায় জানাইল। এরপে তুই-তিন বার ইসারা

করিল। বৃদ্ধও তাহাদিগকে সাদরে বসাইরা একজন সহকারীকে তামাকু দিডে বলিল এবং কষ্টিপাথরে ক্ষিত্রা অলম্বারের বর্ণের দাম বলিয়া ভাহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্বক উহা গলাইবার নিমিত্ত গৃহমধ্যস্থ এক সহকারীর হত্তে প্রদান করিল। **मिल छेहा छरक्म**नार भगारेख जात्रह कित्रता महमा एनवछाद ग्रातनेश्र के विज्ञा উঠিল, 'কেশব, কেশব।' ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপনার বৃদ্ধও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'গোপাল, গোপাল।' গৃহমধান্থ এক সহকারী উহার পরেই বলিরা উঠিল, 'হরি, হরি, হরি।' যে তামাকু আনিয়াছিল সে ইতিমধ্যে কলিকাটি আগন্তকদিগকে প্রদানপূর্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, 'হর, হর, হর।' ঐরূপ বলিবামাত্র প্রথমোক্ত সহকারী কতকটা গলিত মর্ণ সম্মুখছ বারিপূর্ণ পাত্রে দক্ষতার সহিত নিক্ষেপ করিয়া আস্থাসাৎ করিল। স্বর্ণকার ও তাহার সহকারিগণ শীভগবানের পূৰ্ব্বোক্ত নামসকল যে ভিন্নাৰ্থে ব্যবহার করিতেছে, অর্থাৎ 'কেশব' না বলিয়া 'কে সব'-ইহারা চতুর অথবা নির্বোধ, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে এবং ঐ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপেই 'গোপাল' অথবা গরুর পালের স্থায় নির্বোধ, এই কথা বলিতেছে এবং 'হরি' ও 'হর' শব্দঘ্য 'অপহরণ করি' ও 'কর' এই অর্থে উচ্চারণ করিতেছে—একথা বুঝিতে না পারিক্সা আগন্তক ব্যক্তিগণ ইহাদিগের ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া নিশ্চিত্তমনে তামাকু সেবন করিতে লাগিল। অনন্তর গলিত বর্ণ ওজন করাইয় छेहात भूमा महेन्रा छाहात्रा ध्यमन्नभरन गृट्ह धाठाविर्छन कित्रम ।

ঠাকুরের পরম শুক্ত অধরচন্দ্র দেনের শুবনে বঙ্গের স্থানিক ঔপভালিক প্রীযুত্ত বিদ্দিনন্দর সহিত বেদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইরাছিল, সেদিন বিদ্দিন বাবু সন্দেহবাদীর পক্ষাবলন্ত্রপর্বক ঠাকুরকে ধর্মবিষয়ক নানা কৃট প্রশ্ন করিয়াছিলেন । ঠাকুর ঐ সকলের যথাযথ উত্তর দিবার পরে বিদ্দিনন্দ্রকে পরিহাসপূর্বক বলিয়াছিলেন, "তুমি নামেও বিদ্দিন, কালেও বিদ্দিন ।" প্রশ্নসকলের হাদয়ম্পনা উত্তর লাভে প্রীত হইরা বিদ্দিন বাবু বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনাকে একদিন আমাদের কাঁঠালপাড়ার বাটাতে বাইতে হইবে, সেথানে ঠাকুরসেবার বন্দোবত আছে এবং আমরা সকলেও হরিনাম করিয়া থাকি।" ঠাকুর ভাহাতে রহত্তপূর্বক বলিয়াছিলেন, "কেমনতর হরিনাম গো, সেক্রাদের মত নয় ত?"—বলিয়াই পূর্ব্বাক্ত গরটি ব্যব্দচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন এবং সভামধ্যে হাত্তের রোল উঠিয়াছিল।

## ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

করার পরে সে উঠিয়া আদিল। তথন তাহাকে বলিলাম, 'কি শুন্ছিলি এতক্ষণ? ঐসব কথায় শুনিবার কি আছে বল দেখি?—
সাধে তোকে 'বাঙাল' বলি!' তাহার কপালে একটি উল্কির টিপ
ছিল বলিয়া তাহাকে আমরা ঐরপ বলিতাম। সে বলিল, 'না হে,
বেশ শুনিতেছিলাম। পূর্বে universal love (সকলের প্রতি
সমান ভালবাসা) কথাটা শুনেছি, কিন্তু কাহাতেও উহার প্রকাশ
দেখি নাই। সকল বিষয় লইয়া সকলের সঙ্গে উহাকে (ঠাকুরকে)
আনন্দ করিতে দেখিয়া আছ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু
আর একদিন আসিতে হইবে—আমার তিনটি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা
করিব।'

"তাহার পর একদিন প্রাতে উপেনকে লইয়া যাইলাম। তথন 
ঠাকুরের নিকটে বড় একটা কেহ নাই—কেবল, দেবকদিগের 
ত্ই-এক জন ও আমার ভগ্নীপতি 'মলিক মহাশয়' ছিলেন। যাইবার 
প্রের উপেনকে পৈ-পৈ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম, 'য়াহা জিজ্ঞালা 
করিবার অয়ং করিবি, তাহা হইলে মনের মত উত্তর পাইবি; 
কাহাকেও দিয়া প্রশ্নগুলি জিজ্ঞালা করাইবি না।' কিন্তু দে ম্পচোরা 
ছিল, যাহা বারণ করিয়াছিলাম এখানে আদিয়া ভাহাই করিয়া 
বিদল—মল্লিক মহাশয়ের ছারাপ্রশ্ন করাইল। ঠাকুর উত্তর করিলেন, 
কিন্তু উপেনের ম্থের ভাবে ব্রিলাম উত্তরটি ভাহার মনের মড 
হইল না। তথন আমি তাহাকে পুনরায় চুপি-চুপি বিলাম, 'গ্রন্থপ ত হবেই, আমি যে তোকে বার বার বলে এলাম, যা 
জিজ্ঞালা করবার আপনি কর্বি; নিজে জিজ্ঞালা কর্ না, মোক্রার 
ধরেছিল কেন?'

#### <u>जिली दामक्रकली लां अनक</u>

"मारम क्रिया (म এইবার স্বয়ং জিজ্ঞানা ক্রিল, 'মহাশয়, ঈশব সাকার না নিরাকার ? আর যদি তুই-ই হন, তাহা হলে একস্বে এরপ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের তুই কেমন করিয়া ঈশ্বর সাকার হইতে পারেন ?' ঠাকুর শুনিয়াই বলিলেন, 'তিনি নিবান্ডার ডাই-ট ( ঈশ্বর ) সাকার নিরাকার তুই-ই- যেমন জল, আর আর বরক বরফ।' উপেন কলেজে বিজ্ঞান (Science course) লইয়াছিল, তজ্জ্বা ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত তাহার মনের মত হইল এবং উহার সহায়ে সে তাহার প্রশ্নের যথায়থ উত্তর পাইয়া আনন্দিত হুইল। ঐ প্রশ্নটি করিয়াই কিন্তু দে নিরন্ত হুইল এবং কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বাহিরে আদিয়া ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উপেন, তুমি তিনটি প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে, একটি মাত্র জিজ্ঞাদা করিয়াই উঠিয়া আদিলে কেন ?' সে তাহাতে বলিল, 'তাহা বুঝি বুঝ নাই—এ এক উত্তরে আমার তিনটি প্রশ্নেরই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

"তোমার মনে আছে বোধ হয়, রামদাদা এই সময়ে প্রায়ই বাটাতে সকাল সকাল আহারাদি করিয়া আফিসের কাপড় চোপড় সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের নিকটে আসিডেন এবং ছুই-রামদাদার কথায় এক ঘণ্টা এখানে কাটাইয়া বেশপরিবর্ত্তনপূর্বক কর্মস্থলে চলিয়া যাইতেন। ঠাকুর যথন আজ উপেনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, তথন তিনি আফিসে যাইবার বেশ পরিতে পরিতে ঐ ঘরে সহসা আসিয়া ঠাকুরের কথাগুলি ভনিয়াছিলেন। আমরা যেমন বাহিরে আসিয়াছি অমনি রামদাদা

## ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

বলিয়া উঠিলেন, 'অতুলদাদা, ওঁকে (উপেনকে) এদিকে নিয়ে এদ; 
ঠাকুর ওঁর প্রশ্নের উত্তরে বড় শক্ত কথা বলিয়াছেন, উনি ব্বিডে
পারিবেন না। আমার এই বইখানা ওঁকে পড়িতে হইবে, ভবে
উনি ঠাকুরের ঐকথা ব্বিভে পারিবেন।' ঐকথা শুনিয়া আমার
ভারি রাগ হইল, বলিয়া ফেলিলাম, 'রামদাদা, তৃমি না আমাদের
চেয়ে দাত বৎসর আগে ঠাকুরকে দেখেছ ও তার কাছে যাওয়া
আসা করছ? উনি (ঠাকুর) যা বল্লেন তা ব্রুতে পারবে না,
আর তোমার বই পড়ে উনি যা বোঝাতে পার্লেন না তা ব্রুতে
পারবে! এটা তোমার কেমনতর কথা? তবে উপেনকে ভোমার
বইখানা পড়তে দেবে দাও—দেটা আলাদা কথা।' রামদাদা
ঐ কথায় একটু অপ্রশ্বত হইয়া প্রতক্থানি উপেনকে দিলেন।"

প্ৰীরামচনা দত্ত-প্ৰণীত 'তত্তপ্ৰকাশিক।'।

# দ্বাদশ অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

## ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

শ্রামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের এক দিবস এক অভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার স্ক্রাণরীর

ঠাকুরের নিজ

ক্রন্থারীরে ক্ষত

নর্শন—অপরের

গাপভার গ্রহণকারণ ঐরপ

হওরা ও উহার

ফল

স্থুলদেহের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া গৃহমধ্যে ইতন্তত: বিচরণ করিতেছে এবং তাঁহার গলার সংযোগস্থলে পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছে। বিশ্বিত হইয়া তিনি এরপ ক্ষত হইবার কারণ ক্ষ্ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীক্ষগদ্বা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, নানারূপ তৃত্বর্ম করিয়া আসিয়া

লোকে তাঁহাকে স্পর্শপূর্কক পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের পাপভার ঐরপে তাঁহাতে সংক্রমিত হওয়ায় তাঁহার শরীরে ক্ষতরোগ হইয়াছে। জীবের কল্যাণসাধনে তিনি লক্ষ লক্ষ বার জন্ম পরিগ্রহ-পূর্কক তৃ:খভোগ করিতে কাতর নহেন, একথা আমরা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে সময়ে সময়ে বলিতে শুনিয়াছিলাম, স্বতরাং পূর্কোক্ত দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আনন্দের সহিত তিনি যে এখন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে বলিবেন, ইহা বিচিত্র বোধ হইল না এবং উহাতে তাঁহার অপার ক্ষণার কথা শ্বরণ ও আলোচনা করিয়া আমরা মৃশ্ব হইলাম। কিন্তু ঠাকুরের শরীর পূর্কের ক্রায় স্বন্থ না হওয়া পর্যান্ত যাহাতে কোন নৃতন লোক আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শপূর্কক প্রণাম না করে, তিষয়য়ে ভক্তদিগের—বিশেষতঃ যুবক-ভক্তদিগের

## ঠাকুরের খ্যামপুকুরে অক্ছান

মধ্যে উহাতে বিশেষ প্রয়াদ উপস্থিত হইল এবং ভজ্জাণের মধ্যে কেহ কেই আবার পূর্বজীবনের উচ্ছ্ খলভার কথা স্বরণপূর্বক এখন হইতে ঠাকুরের পবিত্র দেহ আর স্পর্শ করিবেন না, এইরপ দংকর করিয়া বদিলেন। আবার নরেক্র প্রমুখ বিরল কোন কোন ব্যক্তি উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া অন্তরুত কর্মের কক্ত অন্তের স্বেচ্ছায় কলভোগ করারূপ যে মতবাদ খ্টান, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোন কোন ধর্মের মূলভিভিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, উহাতে ভাহারই স্ভ্যভার ইক্তিত প্রাপ্ত হইয়া, ঐ বিষয়ের চিন্তা ও গ্রেষণায় নিযুক্ত হইলেন।

ঠাকুরের নিকটে নৃতন লোকের গমনাগমন নিবারণের চেষ্টা দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "চেষ্টা করিভেছ কর, কিন্তু উহা সম্ভবপর নহে—কারণ, উনি (ঠাকুর) যে ঐক্যুট

ভক্তগণের নবাগত ব্যক্তিসকলের সম্বন্ধে নিয়মবন্ধন অপরিচিত লোকসকলকে নিমেধ করিতে পারিকেও ভক্তগণের পরিচিত নবাগত ব্যক্তিসকলকে নিবারণ

করা সম্ভবপর হইল না। ক্তরাং নিয়ম হইল, ভক্তগণের মধ্যে কাহারও সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলে নবাগত কাহাকেও ঠাকুরের নিকটে যাইতে দেওয়া হইবে না এবং ঐরপ ব্যক্তিসকলকে পূর্ব্ব হইতে বলিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম না করেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত কাহার কাহারও ব্যক্তিলতা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে উক্ত নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইতে লাগিল।

ঐরপ নিয়ম লইয়া একদিন এক বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র পরিচালিত নাট্যশালায় ধর্মমূলক নাট্ড বিশেষের

#### শ্ৰীপ্ৰীরামকুফলীলাপ্রসঞ্চ

অভিনয় দর্শন করিতে ঠাকুর একদিবস দক্ষিণেখরে থাকিবার কালে গমন করিয়াছিলেন এবং নাটকের প্রধান ভূমিকা যে অভিনেত্তী

কালীপদের সাহায্যে অভিনেত্রীর ঠাকুরকে দর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার অভিনয় দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অভিনয়াস্তে ঐদিন উক্ত অভিনেত্রী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের পাদ-বন্দনা করিবার সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিল। তদবধি সে তাঁহাকে

সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি কবিত এবং আর এক দিবদ তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভ করিবার স্রযোগ খুঁজিতেছিল। ঠাকুরের নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া দে এখন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং শ্রীয়ত কালীপদ ঘোষের সহিত পরিচিত থাকার বিশেষ অমুনয়-বিনয়পর্বাক ঐ বিষয়ের জন্ম তাঁহার শরণাপন্ন হইল। কালীপদ সকল বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের অন্ত্রগামী ছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার ব্লিয়া ধারণা করায় চন্ধতকারী অমুতপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণস্পর্ল করিলে ভাঁহার রোগবৃদ্ধি হইবে-এ কথায় আস্থাবান ছিলেন না। স্থতরাং ঠাকুরের নিকটে উক্ত অভিনেত্রীকে আনয়ন করিতে তাঁহার মনে टकानक्र विधा वा ভয় আদিল না। গোপনে পরামর্শ স্থিব করিয়া একদিবদ সন্ধার প্রাক্তালে তিনি তাহাকে পুরুষের ন্যায় হাট-কোটে' সজ্জিত করিয়া শ্রামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং निक वस विनया आमानिश्वर निकछि পরিচয় প্রদানপূর্বক ঠাকুরের मशील नहेशा शहेशा जाहात यथार्थ পतिहर अनान कतितन। ঠাকুরের ঘরে তথন আমরা কেচ্ছ ছিলাম না, স্বতরাং এরূপ করিবার পথে তাঁছাকে কোন বাধাই পাইতে হইল না। আমাদিগের

## ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

চক্ষে ধৃলি দিবার জগুই অভিনেত্রী ঐরপ বেশে আদিয়াছে জানিয়া রক্ষপ্রিয় ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষভার প্রশংসাপূর্বক তাহার ভক্তি-শ্রন্ধা দেখিয়া সম্ভই হইলেন। অনন্তর দ্বীর্মার বিশ্বাসবভী ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিবার জ্বন্থ তাহাকে তুই-চারিটি ভত্ব-কথা বলিয়া অল্পকণ পরে বিদান্ন দিলেন। সেও অশ্বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণে মন্তক স্পর্শপূর্বক কালীপদের সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং আমরা প্রতারিত হওয়ায় তিনি হাস্ত-পরিহাস ও আনন্দ করিতেছেন দেখিয়া কালীপদের উপরে বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম না।

ঠাকুরের সঞ্চগুণে এবং তাঁহার সেবা করিবার ফলে ভক্তগণের হাদরে ভক্তি-বিশ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেও, এক বিষয়ে

> তাহাদিগের মনের গতির বিপদসঙ্গুল বিপরীত পথে যাইবার সম্ভাবনা এখন উপস্থিত হইয়াছিল।

ভক্তগণের মধ্যে ভাব্কতা বৃদ্ধির কারণ

কঠোর ত্যাগ এবং ক্ট্রসাধ্য সংযমের আদর্শ অপেকা সাময়িক ভাবের উচ্ছাসই তাহাদিগের নিকটে

এক্ষণে অধিকতর প্রিয় হইতেছিল। ত্যাগ ও সংযমকে ভিত্তিশ্বরূপ
অবলম্বনপূর্বক উদিত না হইলে ঐ প্রকার ভাবোচ্ছাসসকল ধর্মমূলক হইলেও যে মানবকে কাম-ক্রোধাদি রিপুর সহিত সংগ্রামে
জ্বনী হইবার সামর্থ্য দিতে পারে না, একথা তাহারা ব্ঝিভে
পারিতেছিল না। ঐরূপ হইবার অনেকগুলি কারণ একে একে
উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে সহজ বা স্থসাধ্য পথ ও বিষয়কে
অবলম্বন ক্রিতে যাওয়াই মানবের সাধারণ প্রকৃতি। ধর্মামুঠান

#### **बि**बागकृष्णीमाथमञ्

করিতে যাইয়াও দে ঐক্স সংসার ও ঈশব—ভোগ ও ভ্যাগ উভয় দ্বিক বন্ধা করিয়া চলিতে চাহে। ভাগাবান কোন কোন ব্যক্তিই ভতভয়কে আলোক ও অন্ধকারের ন্তায় বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া धावना करत এবং द्वेषतार्थ नर्ववज्ञानक्र जानर्गरक कारिया-हाँविया व्यत्नकी क्याहेश ना वानित्त त्य थे छेल्दात्र मामक्ष्य रुख्या व्यनस्त একথা বুরিয়া ঐরপ অমে পতিত হয় না। ঐরপে উভয় দিক বকা করিয়া যাহারা চলিতে চাহে, তাহারা শীঘ্রই ত্যাগাদর্শের দিকে এডটা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য ভাবিয়া দীমা নির্দ্দেশপূর্বক চিরকালের নিমিত্ত সংসারে নোঙর ফেলিয়া বসে। ঠাকুর ঐজভ্য কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে নানারণে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, সে ঐরপে নোঙর ফেলিয়া নিশ্চিম্ভ হইয়া বসিয়াছে কি না এবং এরূপ করিয়াছে বুঝিলে ঈশ্বরার্থে দর্ব্বস্বত্যাগ-রূপ আদর্শের সে যতটা লইতে পারিবে ততটা মাত্র প্রথমে তাহার নিকটে প্রকাশ করিতেন। এজন্মই দেখা যাইত, অধিকারিভেদে তাঁহার উপদেশ বিভিন্ন প্রকারের হইতেছে অথবা তাঁহার গৃহী ও যুবক-ভক্তদিগকে তিনি সাধন সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা **बिट्डिट्न। अञ्चल्रेट जातात्र मर्व्यमाधात्रश्टक उपामन क्रितात्र कारम** জিনি বলিতেন, 'কলিতে কেবলমাত্র শ্রীহরির নামসন্ধীর্ত্তন ও নারদীয়-ভক্তি।" সাধারণের মধ্যে তথন ধর্ম ও শাস্ত-চর্চ্চা এতটা লুপ্ত হইয়াছিল যে, 'নারদীয়-ভক্তি' কথার অর্থণ্ড শতের মধ্যে একজন বুঝিত কিনা সন্দেহ। উহাতেও বে ঈশর-প্রেমে সর্বস্থ-खारभव कथा छेनिष्ठे इहेबार्छ, अकथा लारकव क्षयक्य इहेछ ना। মুজরাং ঠাকুরের অনভিজ্ঞ ভক্তগণ বে তুর্বল প্রস্কৃতির বশবর্ত্তী

## ঠাকুরের ভাষপুকুরে অবস্থান

হইয়া সময়ে সময়ে সংসার ও ধর্ম উভয় বজায় রাখিবার শ্রমে পঞ্জিত হইবেন এবং স্থপাধ্য ভাবৃক্তার বৃদ্ধিটাকেই ধর্মলাভের চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া লইবেন, একথা বিচিত্র নহে।

আবার ঠাকুরের কঠোর সংযম ও তপস্থাদি আমরা ভাছার নিকটে ষাইবার পূর্বে অহাষ্টিত হওয়ায়, তাঁহার অলৌকিক ভাবুকতা কোন স্ফুঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছে, তাহা দেখিতে না পাওয়া ভক্তগণের ঐরপ ভ্রমে পতিত হইবার অন্ততম কারণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত কারণ উপস্থিত হইল, যথন গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের আশ্রম লাভ এবং তাঁহাকে যুগাবভার বলিয়া স্থির ধারণাপূর্বক প্রাণের উল্লাসে সাধারণের সন্মুখে ঐ কথা হাঁকিয়া ডাকিয়া বলিয়া বেডাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরপ ধারণা ইতিপূর্বে অনেকের প্রাণে উপস্থিত হইলেও তাহারা नकरन डांशांत्र निरम्ध मानिया थे विषय खारनत मर्था नुकायिष दाथियाहिन-काद्रण ठाक्द हिदकान अक्था वनिया आमिए हिलन. তাঁহার দেহরক্ষার অনতিকাল পর্বেই বছলোকে তাঁহাকে ঈশবাবতার বলিয়া জানিতে পারিবে। গিরিশচক্রের মনের গঠন অক্তরূপ ছিল, তিনি চুক্ষ বা স্কৰ্ম যাহা কিছু করিয়াছেন আজীবন ক্থনও লুকাইয়া করিতে পারেন নাই, স্বতরাং ঐ বিষয়েও ঠাকুরের নিষেধ মানিয়া চলিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রথর বৃদ্ধি, উচ্চাবচ ঘটনা-वनीपूर्व दिविज जीवन अवः आत्मत्र जमीय उपमाह । विचामहे स তাঁহাকে ঠাকুরের দিব্যশক্তির অনস্ত প্রভাবের কথা ব্ঝাইয়া ভাঁছার হল্ডে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে সহায়তা করিয়াছে, একথা ভূলিয়া যাইয়া তিনি স্বয়ং যাহা করিয়াছেন ভাহাই করিবার অঞ

#### **बिबी** दा भक्षक्मी ला श्रमक

দকলকে মৃক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ফলে আন্তরিকভার পরিবর্ত্তে লোকে মৃথে বকল্মা দিয়াছি, আত্মনমর্পণ করিয়াছি ইত্যাদি বলিয়া সাধন, ভজন, ত্যাগ ও তপস্থাদির প্রয়োজনীয়ভা উপেক্ষাপ্রক ধর্মালাভ ব্যাপারটাকে স্থখসাধ্য করিয়া লইল। ঠাকুরের প্রতি গিরিশচন্দ্রের অসীম ভালবাসা ঐ বিষয় প্রচারের পথে অন্তরায় হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধি তাঁহাকে ব্রাইয়া দিল যুগযুগান্তের মানি দ্রপূর্ব্বক অভিনব ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্ম বাহার দেহধারণ এবং ক্রিভাপে ভাপিত, জীবকুলকে আশ্রয় দিবার জন্মই যিনি জন্মজরাদি তৃঃখ-কন্ত স্বেচ্ছায় বহন করিভেছেন, অভীপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ ইইবার পূর্ব্বে তাঁহার দেহাবসান কথন সম্ভবপর নহে। স্থতরাং ঠাকুরের আশ্রয় লাভপূর্বক লোকে তাঁহার ন্যায় শান্তি ও দিব্যোল্পানের অধিকারী হইবে বলিয়া তিনি যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন তাহাতে দুষণীয় কিছুই নাই।

গিরিশচন্দ্রের প্রথর বৃদ্ধি ও যুক্তিতর্কের সম্মুথে রামচক্র প্রমুথ অনেক প্রবীণ গৃহী ভক্তের বৃদ্ধি তথন ভাদিয়া গিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্বের বলিয়াছি, রামচক্র বৈফববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, স্থভরাং দিব্যশক্তির বিকাশ দেখিয়া তিনি যে ঠাকুরকে প্রীকৃষ্ণ ও ভহার বৃদ্ধি প্রীগোরাক বলিয়া বিশাস করিবেন, ইহা বিচিত্র বিবরে নহে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রচারের পূর্বের তিনি গিরিশের অহা অনেকটা রাখিয়া-ঢাকিয়া লোকসমক্ষে প্রকাশ রামচন্দ্রের তেটা করিতেন। এখন গিরিশচক্রের সহায়তা পাইয়া তাহার উৎসাহ ঐ বিবরে সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি এখন ঠাকুরকে অবতার বলিয়া নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত বহিলেন না,

## ঠাকুরের শ্রামপুকুরে অবস্থান

কিন্ত তাঁহার ভক্তগণ শ্রীগোরাক ও শ্রীকৃষ্ণাবভারে কে কোন্ দাকোপাকরণে আবিভূতি হইয়াছিল, দময়ে দময়ে ভবিষয়ের করনাও করিতে লাগিলেন এবং বলা বাছলা, দাময়িক ভাব্কভার উচ্ছাদে যাহাদিগের এখন শারীরিক বিকৃতি এবং কখন কখন বাহসংজ্ঞার লোপ হইভেছিল, ভাহারা ভৎকৃত দিদ্ধান্তে উচ্চত্বান লাভ করিতে থাকিল।

ঠাকুরের যুগাবভারত্বে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তগণের অনেকে যথন এরপে ভাবুকভার উচ্ছাদে অঙ্গ ঢালিডেছিল, তথন শ্রীযুক্ত বিজয়ক্ষ গোস্বামীর ঢাকা হইতে আগমন এবং বিজয়কুক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া সকলের সমক্ষে গোস্বামীর ঐ বিষয়ে সহায়তা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা যে, তিনি ঢাকায় গৃহমধ্যে বসিয়া ধ্যান করিবার কালে ঠাকুর তথায় সশরীরে আবিভূতি হইয়াছিলেন এবং তিনি (বিজয়) তাঁহার অকপ্রতাক স্বহতে স্পর্ণ कतिया (प्रथियां कित्वन - अश्वरक देखन मः त्यारं जाय कनम হইয়াছিল। এরপে নানা প্রকারে ভাবুকভার বৃদ্ধিতে ভক্তগণের মধ্যে পাঁচ-দাত জনের তথন ভল্পন-দলীতাদি শুনিবামাত্র বাহাসংজ্ঞার আংশিক লোপ ও শারীরিক বিকৃতি উপস্থিত হইতেছিল এবং আনেকেই সহজ-বৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিচারের প্রশন্ত পথ পরিত্যাগ-शृक्षक ठाकूद्वत्र देनवशक्ति প্রভাবে कथन कि अवदेन चरिया विमाद, , এইরূপ একটা ভাব লইয়া সর্বনা উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতে অভ্যন্ত इइटिडिन।

 <sup>&#</sup>x27;लीमाध्यमञ—क्ष्मछाव', উखबार्क, १म व्यशांत्र महेवा ।

#### <u>जि.जी प्राम्यक्रमी मा श्रमक</u>

এরপে ভাবৃক্তার বৃদ্ধিই যথন ধর্মের চূড়ান্ত বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে পরিগণিত হইডেছিল, তথন ভ্যাগ, সংবম ও নিষ্ঠাধির তুলনায়

উহা যে অতি অকিঞ্চিৎকর বন্ধ এবং উহার নির্বাধ
নরেন্দ্রের ঐবিবর
ধর্ম করিরা
ভক্তদিগের মধ্যে
তাগ-সংযুবাদিবৃদ্ধির চেষ্টা—
ঠাকুর ঐ চেষ্টা
করেন নাই কেন
বিষয় বুঝাইয়া উহার হন্ত হইতে ডাহাদিগকে রক্ষা
করিতে বিশেষ প্রমাস পাইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে

পারে, ভক্তগণের ঐব্ধপে বিপথে ষাইবার সম্ভাবনা দেখিয়াও ঠাকুর নিশ্চেট ছিলেন কেন ? উত্তরে বলা যায় তিনি নিশ্চেট ছিলেন না, কিন্তু যে ভাবুকতায় কোনমুপ কুত্রিমতা নাই, ভাহাকে ঈশরলাভের অক্সতম পথ জানিয়া ঐসকল ভক্তগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি ঐপথের যথার্থ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে ঐ পথে চালিত করিবার সময় ও স্থযোগ অছেষণ করিভেছিলেন—কারণ, তাঁহাকে আমরা বাবংবার বলিভে শুনিয়াছি, 'ইচ্ছা করিলেই সহসা কোন বিষয় সংসিদ্ধ হয় না, কালে হইয়া থাকে', অথবা ঐ বিষয়ের সিদ্ধি উপযুক্ত কালের আগমন প্রতীক্ষা করে। হইতেও পারে, ভক্তগণের ঐ শ্রম দূর করিতে নরেন্দ্রনাথকে বদ্ধপরিকর দেখিয়া ঠাকুর উহার কলাকল লক্ষ্য করিভেছিলেন, অথবা নরেন্দ্রনাথকে বস্ক্রম্বরূপ করিয়া ঐ বিষয় সংসিদ্ধ করাই তাঁহার অভীব্যিভ ভিল।

দৃঢ়বন্ধ শরীর এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ মন-বিশিষ্ট যুবক ভক্তমগুলীই তাঁহার কথা সহজ্ঞে ধরিতে-বৃত্তিতে পারিবে ভাবিষা নরেন্দ্রনাথ

## ঠাকুরের খ্যামপুকুরে অবস্থান

নানা বৃক্তিভৰ্ক সহায়ে তাহাদিগকে সর্বাদা বলিতে লাগিলেন, "যে ভাবোচ্ছাস মানব জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন উপস্থিত না করে, ঘাহায়

প্রতিবে হারী
পরিবর্তন আনে
না বলিরা
ভাব্কতার মূল্য
নাই, স্তেরাং তাহার মূল্যও অতি অল্প। উহার
প্রভাবে কাহারও শারীরিক বিক্লতি যথা আঞ্-

পুলকাদি, অথবা কিছুক্ষণের জন্ম বাহ্নসংজ্ঞার আংশিক লোপ হইলেও জাঁহার নিশ্চয় ধারণা, উহা স্নায়বিক দৌর্বলাপ্রস্ত; মানসিক শক্তিবলে উহাকে দমন করিতে না পারিলে পুষ্টিকর খাদ্য এবং চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করা মানবের অবশ্র কর্ত্তব্য।"

নবেল বলিতেন, "ঐরপ অন্ধবিকার এবং বাহাসংজ্ঞা লোপের ভিতর অনেকটা কুত্রিমতা আছে। সংযমের বাঁধ অশ্ৰপ্তকাদি যত উচ্চ এবং দৃঢ় হইবে মানদিক ভাব তত গভীক শারীরিক বিকৃতির হইতে থাকিবে, এবং বিরল কোন কোন ব্যক্তির मध्या कात्नक मनव কৃত্রিমন্তা থাকে জীবনেই আধ্যাত্মিক ভাবরাশি প্রবলতায় উদ্ভাল ভর্জের জাকার ধারণ করিয়া ঐরপ সংঘ্রের বাঁধকেও অভিক্রম-পূর্বক অঙ্গবিকার এবং বাহুসংজ্ঞার বিলোপরণে প্রকাশিভ হয়। নিৰ্কোধ মানব ঐক্থা বুৱিতে না পারিয়া বিপরীত ভাবিয়া বলে ৷ म प्राप्त करत, खेळ्ळा वक्षिकृष्ठि ও मःकाविनृश्चित्र करनाई वृत्ति। ভাবের গভীরতা সম্পাদিত হয় এবং তজ্জ্ঞ্য ঐ সকল যাহাতে ভাছার শীভ্ৰ শীভ্ৰ উপস্থিত হয়, ভবিষয়ে ইচ্ছাপূৰ্বক চেষ্টা করিতে থাকে। ঐক্তাে স্বেক্টাপ্রশােষিত চেষ্টা ক্রমে অভ্যানে পরিণভ হয় এবং

#### **बिबिदामकृष्णनीलाश्रमक**

ভাহার স্নায়ুসকল দিন দিন ত্র্বল হইয়া ঈষন্মাত্র ভাবের উদয়েও তাহাতে ঐ বিক্তৃতিসকল উপস্থিত করে। ফলে উহার অবাধ প্রশ্রের মানব চরমে চিরক্লয় অথবা বাতৃল হইয়া যায়। ধর্মসাধনে অগ্রসর হইয়া শতকরা আশী জন জুয়াচোর এবং পনর জন আন্দাজ উন্মাদ হইয়া যায়। অবশিষ্ট পাঁচজন মাত্র পূর্ণ সভ্যের সাক্ষাৎকারে ধক্ত হইয়া থাকে। অভএব সাবধান।"

নরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বোক্ত কথাসকল সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। কিন্তু অনতিকাল পরে

ঘটনাচক্রে যখন জানিতে পারা গেল নির্জ্জনে বসিয়া ভাবোদ্দীপক পদাবলী গাহিতে গাহিতে অমুরূপ ভক্তের আচরণ क्षियां नद्यत्सद অঙ্গবিক্লতিদকল আনয়নের জন্ম জনৈক ভক্ত চেষ্টা কথার বিশাস করিয়া থাকে—ভাবাবেশে বাহুসংজ্ঞার আংশিক विलाপ श्हेल अभव अर्देनक ज्ङ राज्यभ मधुत्र नृष्ठा करत, रमहेक्रभ নৃত্য দে পূর্বে অভ্যাদ করিয়াছিল—এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নৃত্য দেখিবার স্বল্পকাল পরে অপর এক ব্যক্তিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তদ্মুরূপ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, তথন তাঁহার ( নরেন্দ্রনাথের ) কথার मजाजा व्यामामिर्गत व्यत्नको अमग्रकम रहेन। व्यापात, व्यत्नक ভক্তের পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন ভাবাবেশ হইতে দেখিয়া যেদিন তিনি ভাছাকে বিরলে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া ভাবসংযম অভ্যাস ও অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাত ভোজন করিতে অমুরোধ করিলেন এবং এक পক্ষকাল এরপ করিবার ফলে সে যখন অনেকটা স্বস্থ ও সংষ্ঠ ছইতে পারিল, তথন নরেন্দ্রনাথের কথায় অনেকে বিখাস স্থাপন-পূর্বক ভাহাদিগের ক্রায় ভাবাবেশে অঙ্গবিকৃতি ও বাহুসংজ্ঞাবিলুপ্তি

## ঠাকুরের শ্রামপুকুরে অবস্থান

হয় নাই বলিয়া আপনাদিগকে অভাগ্যবান্ বলিয়া আর ধারণা করিতে পারিল না।

যুক্তিতর্ক অবলম্বনে ঐবিষয় প্রচার করিয়াই নরেন্দ্র কাস্ত হন নাই. কিন্তু কাহারও ভাবকভায় কিছুমাত্র স্কৃত্রিমভার সন্ধান পাইলে ঐ বিষয় লইয়া দকলের দমক্ষে ব্যঙ্গ পরিহাদে ভাহাকে দময়ে সময়ে বিশেষ অপ্রতিভ করিতেন। আবার, পুরুষের স্ত্রীঞ্চনোচিত ভাবাত্মকরণ, যথা—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত স্থীভাবাদি সাধনাভ্যাস কখন কখন কিরূপ হাস্তাম্পদ আকার ধারণ করে, ভাবুক্তা লইয়া ভিষিয়ে প্রদক্ষ তুলিয়া তিনি ভক্তদিগের মধ্যে নরেন্দ্রের বাঙ্গ কথন কথন হাস্তের রোল তুলিতেন এবং পবিহাস---দানা ও সথী আমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের ঐরপ ভাবপ্রবণতা ছিল, তাহাদিগকে मथी-ध्यंगीजुङ विनया निर्फ्रिंग कविया পविशा করিতেন। ফলকথা, ধর্মদাধনে অগ্রদর হইয়াছে বলিয়া পুরুষ নিজ পুরুষকার, তত্তামুসন্ধানপ্রবৃত্তি, ওজম্বিতাদি বিসর্জন দিয়া স্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিবে এবং স্ত্রীন্সনোচিত ভাবাত্তরণ, বৈষ্ণবপদাবলী ও রোদনমাত্র অবলম্বন করিবে ইহা —পুরুষসিংহ নরেন্দ্রনাথ একেবারেই সহা করিতে পারিতেন না— ভজ্জা ঠাকুরের পুরুষভাবাশ্রমী জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বিশিষ্ট ভক্তদিগকে 'শিবের ভূত অথবা দানা-শ্রেণীভূক্ত' বলিয়া পরিহাসপূর্বক নির্দেশ করিতেন এবং ভদ্বিপরীত দকলকে পূর্ব্বোক্তরূপে 'দথী-শ্রেণীভূক' বলিতেন।

ঐরপে যুক্তিতর্কে এবং ব্যক্ত পরিহাস সহায়ে ভাবুকতার গণ্ডী ভগ্ন করিয়াই নরেন্দ্রনাথ নিশ্চিস্ত হন নাই। কাছারও কোনরূপ

#### **শ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

ভাব ভঙ্গ করিয়া তাহার স্থলে অবলম্বনম্বরূপে অন্ত ভাব যডক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, তডক্ষণ প্রচার-কার্যা স্থলভায় ও ফলম্ব

ভাবুকভার স্থলে যথার্থ বৈরাগ্য ও ঈশবপ্রেম প্রতিষ্ঠা করিবার চেই। হয় না—একথা ভিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ক্ষম করিতেন এবং ডজ্জ্যু ঐ বিষয়ে এখন হইডে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অবসরকালে যুবক-ভক্তনকলকে দলবদ্ধ করিয়া ভিনি সংসাবের অনিভ্যভা, বৈরাগ্য

এবং ঈশরভজিমূলক সদীতসকল তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া গাহিয়া তাহাদিগের প্রাণে ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং ভক্তিভাব অফুক্ষণ প্রদীপ্ত রাখিতেন। ঠাকুরকে দর্শন করিতে আদিয়া অনেকে তথন তাঁহার মধ্র স্বরলহরী উৎক্ষিপ্ত 'কেয়া দেলমান তামিল পেয়ারা আথের মাটিমে মিল যানা', অথবা—'জীবন মধুময় তব নামগানে হয় হে, অমৃতসিক্ক চিদানন্দঘন হে', অথবা—

মনোবৃদ্ধ্যহন্ধারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্তজিহের ন চ জ্রাণনেত্তে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়শিচ্চানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম॥

প্রভৃতি দক্ষীত ও স্তবাদি শ্রবণে বৈরাগ্য ও ঈশর-প্রেমের উত্তেজনায় অশ্র বিদর্জন করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ঠাকুরের

জীবনের গভীর ঈশ্বরাহুরাগপ্রস্ত সাধন-কথাসকল

ঠাকুরকে ভালবাসিলে ভাহার সদৃশ দ্রীবন হইবে

বিবৃত করিয়া কখন বা ডিনি ভাহাদিগকে তাঁছার মহিমাজ্ঞাপনে মৃশ্ব ও স্তম্ভিত করিতেন এবং 'ঈশাছ-

সরণ' গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন,

'প্রভূকে বে যথার্থ ভালবাসিবে ভাহার জীবন সর্বভোভাবে এপ্রভূত্ব

## ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

জীবনের অক্ষযারী হইয়া গঠিত হইয়া উঠিবে,—অভএব ঠাকুরকে আমরা ঠিক ঠিক ভালবাসি কি-না ভাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উহা হইভেই পাওয়া যাইবে।' আবার 'অবৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা ভাহা কর্'—ঠাকুরের ঐকথা ভাহাদিগকে অরণ করাইয়া ব্রাইয়া দিতেন, ভাঁহার সকলপ্রকার ভাব্কভা ঐ জ্ঞানকে ভিত্তিস্করপে অবলম্বন করিয়া উথিত হইয়া থাকে—অভএব ঐ জ্ঞান যাহাতে সর্বাগ্রে লাভ করিতে পারা যায় তজ্জন্ম ভাহাদিগকে সচেট হইতে হইবে।

ন্তন তত্ত্বসকলের পরীক্ষাপূর্ব্বক গ্রহণে তিনি তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। আমাদের শ্বরণ আছে,

ধ্যান বা চিত্তৈকাগ্রতা সহায়ে আপনার ও অপরের ভক্তগণকে নৃতন পারীরিক ব্যাধি দ্ব করা যাইতে পারে, ঐকথা তন্ত্রসকল পরীক্ষাপূর্বক শুনিয়া তিনি একদিন আমাদিগকে একত্র মিলিত গ্রহণ করাইবার করিয়া ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি দ্ব করিবার চেষ্টা মানসে দ্বার ক্ষম্ক করিয়া গৃহমধ্যে ঐরপ অহুষ্ঠানে নিষ্কু করিয়াছিলেন। ঐরপ আবার, অযুক্তিকর বিষয়দকল হইতে ভক্তগণ যাহাতে দ্বে অবস্থান করে, তদ্বিয়েও তিনি দর্বনা প্রয়াস পাইতেন। দৃষ্টান্তব্যরুগ নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করা যাইতে

মতিঝিলের দক্ষিণাংশ যথায় কাশীপুরের রান্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, ভাহারই সমূধে রাস্তার অপর পার্থে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাটী ছিল। নানা সদ্গুণভূষিত হইলেও চক্রবর্তী মহাশয় লোক্ষান্তের জন্ম নিরস্তর লালায়িত ছিলেন। বোধ হয়

পারে--

#### <u>ज</u>िज्ञागकृष्ठमो माथमक

মিখ্যার আশ্রম গ্রহণ করিলে যদি লোকমান্ত পাওয়া যাইত তাহা হইলে তাহা করিতেও তিনি কুঠিত হইতেন না। কিনে লোকে

তাঁহাকে ধনী, বিধান, বৃদ্ধিমান, ধার্মিক, দানশীল মহিম চক্রবর্ত্তীর লোক্ষাক্তলাভের লালনা
তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য নিয়মিত করিয়া

সময়ে সময়ে তাঁহাকে লোকের নিকটে হাস্তাম্পদ করিয়াও তুলিত। চক্রবর্তী মহাশয় কোন সময়ে এক অবৈতনিক বিতালয় থলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, 'প্রাচা-আর্যা-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষৎ', তাহার একমাত্র পুত্রের নাম রাথিয়াছিলেন, 'মুগাঙ্ক-মৌলী পৃততৃত্তী,' বাটীতে একটি হরিণ ছিল তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন, 'কপিঞ্জল'। কারণ তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির ছোটথাট দরল নাম রাখা কি শোভা পায় ? তাঁহার ইংরাজী. সংস্কৃত নানা গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল। আলাপ হইবার পরে একদিন নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বাটীতে যাইয়া আমরা জিজ্ঞাসা ক্রিয়াছিলাম, 'চক্রবর্তী মহাশয়, আপনি এত গ্রন্থ সব পড়িয়াছেন ?' উত্তরে তিনি স্বিনয়ে উহা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নরেন্দ্র উহার মধ্যন্থিত কতকগুলি গ্রন্থ বাহির করিয়া উহাদিগের পাতা কাটা নাই দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন. 'কি জান ভায়া, লোকে আমার পড়া পুত্তকগুলি লইয়া ঘাইয়া আর ফিরাইয়া দেয় নাই, তাহার হলে এই পুস্তকগুলি পুনরায় কিনিয়া वाथिशाहि, এथन बात काशात्क भूष्ठक नहेशा वाहेत्छ निहे ना।' नदबस्ताथ किन्द श्रद्ध मित्नरे पाविकात कविशाहित्नन, ठळवर्खी মহাশয়ের সংগৃহীত যাবতীয় পুত্তকেরই পাতা কাটা নাই! স্থভরাং

## ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

ঐ সকল গ্রন্থ যে ডিনি কেবলমাত্র লোকমান্তলাভ ও গৃহশোভা বৰ্দ্ধনের জন্ত রাথিয়াছেন, ভবিষয়ে নরেন্দ্রের একরপ দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল।

আমাদের সহিত আলাপ হইবার কালে ধর্মসাধনার কথাপ্রসঞ্চে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনাকে জ্ঞানমার্গের সাধক বলিয়া পরিচয় দিয়া-

ছিলেন। কলিকাতাবাদী ভক্তসকলের ঠাকুরের ব্যাঘাজিন নিকট যাইবার বহু বংসর পূর্ব্ব হুইতে মহিমাচরণ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন এবং কোন কোন

পর্কদিবলে পঞ্চবটীতলে ব্যাঘ্রচর্ম বিছাইয়া গেরুয়াবস্থ পরিধান, রুদ্রাক্ষ ধারণ ও একতারা গ্রহণপূর্বক আড়ম্বর করিয়া দাধনায় বসিতেন। গৃহে ফিরিবার কালে ব্যাঘ্রাজিনথানি ঠাকুরের ঘরের এক কোণে দেয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাথিয়া ঘাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'এক আঁচড়েই' চিনিয়া লইয়াছিলেন। কারণ ঐ ব্যাঘ্রাজিনখানি কাহার, একথা আমাদিগের একজন এক দিবস প্রশ্ন করিলে বলিয়াছিলেন, "ওথানি মহিম চক্রবর্ত্তী রাথিয়া গিয়াছে। কেনজান? লোকে উহা দেখিয়া জিজ্ঞানা করিবে ওথানি কার এবং আমি তাহার নাম করিলে ধারণা করিবে মহিম চক্রবর্তী একটা মন্ত মাধক।"

দীক্ষাসম্বন্ধে কথা উঠিলে মহিম বাবু কথন বলিতেন, "আমার গুরুদেবের নাম আগমাচার্য্য ডমকবলত।" আবার কথন বলিতেন, "ঠাকুরের ফ্রায় তিনিও পরমহংস পরিব্রাক্ষক শ্রীযুক্ত

মহিমের গুরু
ভোতাপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন!
পশ্চিমে তীর্থপর্যাটনকালে এক স্থানে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম

## এ প্রিরামকুমুকী লাপ্রসক

এবং দীক্ষিত হইয়াছিলাম, ঠাকুরকে তিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে বলিয়াছেন এবং আমাকে জ্ঞানমার্গের সাধক হইয়া সংসারে থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন।" বলা বাছল্য ঐকথা কতদ্র সভ্য ভাহা তিনি শ্বয়ং এবং সর্বান্তব্যামী পুরুষই জ্ঞানিতেন।

সাধনার মধ্যে দেখা বাইত মহিম বাবু যথন তথন এবং বেখানে সেখানে একতারার স্থরের সহিত পলা মিলাইয়া প্রণবোচ্চারণ, মধ্যে

মধ্যে এক-আধটি উত্তরগীতাদি পুস্তকের স্লোক পাঠ মহিম বাব্র ধর্ম-সাধনা ও হ'কারধানি করিতেন। তিনি বলিতেন, উহাই স্নাতন জ্ঞানমার্গের সাধনা, উহা করিলে জ্ঞা

কোনও কান্যালের বাবিনা, তথা কার্যা বিল্লে বিলাভ নার্যালিত প্রীপ্রমান্ত প্রাক্তির প্রবাদ্ধন নাই। উহাতেই কুলকুগুলিনী জাগরিতা হইয়া উঠিবে এবং ঈশ্বরদর্শন হইবে। মহিম বাব্র বাটাতে শ্রীপ্রীপ্রমপূর্ণামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বোধ হয় প্রতিবংসর প্রকান্ধাত্রীপূজাও হইত—উহা হইতে জহুমিত হয় তিনি শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষজীবনে ইনি শাক্ত-সাধনপ্রণালীই অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ তথন ইহাকে একথানি ছোট বিগি-গাড়ীতে করিয়া ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিবার কালে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতে ওনা বাইত, 'তারা তত্ত্মিদি, অমিল তথা' চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্ম-শ্বর জমিদারী ছিল, তাহার আয় হইতেই তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ হইত।

ঠাকুরের স্থামপুকুরে অবস্থান করিবার কালে মহিম বাবু ছই-ভিন বার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তথন ঠাকুরের কাহ্নিত কুশল-প্রশ্নাদি করিবার পরে তিনি সাধারণের নিমিত্ত বে

## ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

বর নির্দিষ্ট ছিল, তাহাতে আদিয়া বসিতেন এবং একডারা-সংযোগে
মন্ত্রসাধনে এবং উহারই ভিতর মধ্যে মধ্যে অপরের সহিত্ত
ধর্মালাপে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার গৈরিকপরিহিত
ভামপুক্রে
মহিমাচরণ
অনেকে তথন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক নানা প্রশ্ন
করিতে থাকিত। ঠাকুরও কথন কথন তাঁহাকে বলিতেন, "তুমি
পণ্ডিত, (উপস্থিত সকলকে দেখাইয়া) ইহাদিগকে কিছু উপদেশ
দাও গে।" কারণ কতকগুলি শিশ্য সংগ্রহপূর্বক ধর্মোপদেষ্টা
বলিয়া নিজ নাম জাহির করাটা যে তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা, একথা
তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না।

শ্রামপুকুরে আসিয়া মহিম বাবু একদিন ঐরপে নানা কথা কহিতে লাগিলেন এবং অন্ত সকলপ্রকার সাধনোপায়কে হীন করিয়া তাঁহার অবলম্বিত সাধনপথই শ্রেষ্ঠ এবং সহন্ধ, ইহা মহিম ও লারেক্রের তর্ক প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের যুবকভক্ত-সকলে তাঁহার ঐ কথাসকল বিনা প্রতিবাদে শুনিতেছে দেখিয়া নরেক্রনাথের আর সহ্ হইল না। তিনি বিপরীত তর্ক উত্থাপিত করিয়া মহিম বাবুর কথা অযুক্তিকর দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'আপনার ন্তায় একতারা বাজাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলেই যে ঈশ্বর-দর্শন উপস্থিত হইবে তাহার প্রমাণ কি?' উত্তরে মহিম বাবু বলিলেন, 'নানই ব্রন্ধ, ঐ স্বরসংযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের প্রভাবে ঈশ্বরকে দেখা দিতেই হইবে, অন্ত আর কিছু করিবার আবশ্বক নাই।' নরেক্র বলিলেন, 'ঈশ্বর আপনার সহিত ঐরপ লেখা-পড়া করিয়াছেন না কি ? অথবা ঈশ্বর

#### **জী** জীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঞ্

মন্ত্রোবিধিবশ সর্পের জায়—হার চড়াইয়া ছ্র্-ছার্ করিলেই অবশ হইয়া স্থান্ত্র্ক রিয়া সম্প্র নামিয়া আসিবেন। বলা বাছলা, নরেজনাথের ভর্কের জন্ম মহিম বাব্র প্রচার কার্যটা সেদিন বিশেষ জমিল না এবং তিনি ঐ দিবস শীন্ত্র শীন্ত্র বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত বথার্থ সাধকসকলে বাহাতে ঠাকুরের ভক্ত-দিগের নিষ্কটে বিশেষ সমান পায়, ভবিষয়েও নরেক্রনাথের বিশেষ

দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, সাধারণে ষেদ্ধপে
নরেন্দ্রের যথার্থ অপর সকলের নিন্দা এবং কেবলমাত্র নিজ্প সম্প্রদায়ের
সাধকসকলকে
সমান জ্ঞান
করিতে শিক্ষা
সৈত্রের 'ঘত মত তত পথ'-রূপ মতবাদের উপত্রে
দেওরা
হয়। শ্রামপুকুরে থাকিবার কালে ঐরপ একটি

ঘটনার কথা আমাদিগের স্মরণ হইতেছে—

প্রভাগ মিশ্র নামক জনৈক গৃষ্টান ধর্ম্ম্যাঞ্জক ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্ম একদিন উপস্থিত হইলেন। গেরুয়া পরিহিত দেখিয়া আমরা তাঁহাকে প্রথমে খৃষ্টান বলিয়া খৃষ্টান বুঝিতে পারি নাই। পরে কথাপ্রসক্ষেপ্রাঞ্জক প্রভাগ করিলের স্থার স্থার স্থান করিলের, তথন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, তিনি খৃষ্টান হইয়া গৈরিক বন্ধ ব্যবহার করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলের, "ব্রাহ্মণবংশে জরগ্রহণ করিয়াছি, ভাগ্যক্রমে ঈশামনির উপস্ক বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁহাকে নিজ ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই কি আমাকে আমার পিতৃপিভামহাঙ্গত চালচলনাদি

## ঠাকুরের প্রামপুকুরে অবস্থান

ছাড়িয়া দিতে হইবে ? আৰি যোগশালে বিশ্বাস এবং ঈশাকে ইউদেবতারপে অবলমনমুক্রিয়া নিতা যোগাভাাস করিয়া থাকি। জাভিভেদে আমার বিশ্বাস না থাকিলেও যাহার-ভাহার হত্তে ভোজনে যোগাভ্যাদের হানি হয়, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি এবং নিভা অপাকে হবিয়ার খাইয়া থাকি। উহার ফলে খুষ্টান इहेल ६ (यात्राजात्मव कन-यथा, त्वााजिः मर्ननामि व्यामाव अत्क একে উপস্থিত হইতেছে। ভারতের ঈশ্বরপ্রেমিক যোগীরা সনাতন-কাল হইতে গৈরিক পরিধান করিয়া আসিয়াছেন, স্বভরাং উহাপেকা আমার নিকটে অন্ত কোন প্রকার বদন কি প্রিয়তর হইতে পারে ?" প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া নরেন্দ্রনাথ জাঁচার প্রাণের কথাসকল এরূপে একে একে বাহির করিয়া লইয়াছিলেন এবং দাধু ও যোগী জনিয়া তাঁহাকে বিশেষ সন্মান প্রদর্শনপর্বাক আমাদিগকেও এরপ করিছে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন। আমাদিগের অনেকেও উহাতে তাঁহার পাদস্পর্শপর্কক প্রণাম ও তাঁহার সহিত একতে ঠাকুরের श्रमानी मिहोब्रानि (ভाजन कदिशाहिन। ठाकूदरक हैनि माकार ক্রশা বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ক্রমণে নরেক্রনাথ যথন ঠাকুরের ভক্তগণকে স্থপথে পরিচালিত করিতে নিযুক্ত ছিলেন, তথন ঠাকুরের গারীরিক্ষ ঠাকুরের বাাধির ব্যাধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। ভাক্তার সরকার গাহাকে কালীপুর পূর্বে যে-সকল ঔবধপ্রয়োগে স্বল্লাধিক ফল পাইয়া-ছিলেন, ঐ সকল ঔবধে এখন আর কোন উপকার হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং কলিকাতার দ্যিত বায়ুর জন্ম ঐরপ হইতেছে স্থিয় করিয়া সহরের

#### <u> जि.जी तामकृष्णनी ना श्रमण</u>

বাহিরে কোন বাগানবাটীতে ঠাকুরকে রাখিবার জস্তু পরামর্শ প্রদান করিলেন। তথন অগ্রহায়ণের অর্দ্ধেক অতীত হইয়াছে। পৌষ মাসে ঠাকুর বাটী পরিবর্ত্তন করিতে চাহিবেন না জানিয়া ভক্তগণ এখন উঠিয়া পড়িয়া ঐরপ বাগানবাটীর অস্থ্যক্ষানে লাগিয়া যাইলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই কাশীপুরস্থ মতিঝিলের উত্তরাংশ যেখানে বরাহনগর-বাজারে যাইবার বড় রান্ডার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহারই সম্মুখে রান্ডার অপর (পূর্ব্ব) পার্শ্বে অবস্থিত ৺রাণী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষের উত্যানবাটী ৮০০ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঠাকুরের বাসের জন্ত ভাড়া করিয়া লইলেন। ঠাকুরের পরমভক্ত কলিকাতার সিম্লিয়া পল্লীনিবাসী স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত বাটীভাড়ার সমস্ত ব্যয়বহনে অক্ষীকার করিয়াছিলেন।

বাটী স্থির হইলে শুভদিন দেখিয়া শ্রামপুকুর হইতে দ্রব্যাদি
লইয়া যাইয়া উক্ত বাটীতে থাকিবার বন্দোবন্ত হইতে লাগিল।
পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির এক দিবস পূর্ব্বে অপরাত্ত্বে
ভক্তগণ শ্রামপুকুরের বাসা হইতে ঠাকুরকে কাশীপুরের উত্থানবাটীতে
আনয়ন করিলেন এবং ফলপুষ্পসমন্থিত বৃক্ষরান্ধিশোভিত ঐস্থানের
মৃক্তবায়ু, নির্জ্জনতা প্রভৃতি দর্শনে ঠাকুরকে আনন্দিত দেখিয়া
পরম চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন।

# পরিশিষ্ট

# কাশীপুরের উত্যান-বাটী

কলিকাতার উত্তরাংশে যে প্রশন্ত রাস্তাটি প্রায় তিন মাইল দ্বে অবস্থিত বরাহনগরকে বাগবাজার পল্লীর সহিত সংযুক্ত রাথিয়াছে ভাহার উপরেই কাশীপুরের উতান-বাটী বিভয়ান।

বাগবাজার পুলের উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত উল্লানের কিছুদূর দক্ষিণে অবস্থিত কাশীপুরের চৌরান্তা পর্যান্ত ঐ রান্ডার প্রায় উভয় পর্যেই দরিক্র মুটেমজুর-শ্রেণীর লোকসমূহের থাকিবার कृषित এवः ভाशां मिरावडे देमनिक्त कीवननिक्वारहत छेशरमात्री দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ কৃত্র কৃত্র বিপণিসকল দেখিতে পাওয়া যায়, উহার मर्स्य हेज्छण्डः विकिश्च करम्कथानि हेष्ठेकानम्-यथा, करम्कि भार्टेव गाँठ वाँधियात कूठि, माम काम्लानित लीएरत कात्रथाना, तिनित কুঠি, ছুই-একথানি উত্থান বা বাসভবন ও কাশীপুরের চৌরাস্তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পুলিসের ও অগ্নিভয়নিবারক इक्षिनानि तक्कात कृति এवः উठात्रहे भन्तिम व्यनिष्टत अनव्यक्षना দেবীর স্প্রাসিদ্ধ মন্দির—বেন মানবদিগের মধ্যে বিষম অবস্থাভেদের সাক্ষাপ্রদান করিবার জন্মই দণ্ডায়মান। শিয়ালদহ বেলওয়ের উন্নতি ও বিস্তৃতি হওয়ায় অধুনা আবার উক্ত রাস্তার ধারে অনেকগুলি টিনের ছাদসংযুক্ত গুদাম ইত্যাদি নির্মিত হইয়া কয়েক বংসর পূর্বে উহার বাহা কিছু সৌন্দর্য ছিল তাহারও অধিকাংলের বিলোপসাধন কবিয়াছে। ঐরপে ঐ প্রাচীন রাম্বাটি নয়নপ্রীতিকর

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

ना श्टेरल अ अिंक्शिनिरकत हरक छेटात किছू मृना आहि। कात्र শুনা যায়, এই পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াই নবাব সিরাজ গোবিন্দপুরের বুটিশ দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং বাগবান্ধার হইতে কিঞ্চিদ্ধিক व्यक्त मारेन উত্তরে উহারই একাংশে মদীমুখ নবাব মীর্জাফরের এক প্রাদাদ এককালে অবস্থিত ছিল। এরপে বাগবান্ধার হইতে कामीश्रु दाद दिने वार्षा अर्था स्थित या वार्ष कामीश्रु दाद दिन का विकास পর হইতে বরাহনগরের বাজার পর্যান্ত বিশ্বত উহার অংশটি দেখিতে মন্দ ছিল না। উক্ত চৌমাথা হইতে উত্তরে স্বল্পনু অগ্রদর रहेरनरे मिकियानत मिक्नाः म এवः छेरात विभन्नीरक तासात भूका পার্ষে আমাদিগের পরিচিত ৺মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীর স্থন্দর বাসভবন ভৎকালে দেখা যাইত। রেল কোম্পানি অধুনা উক্ত বাটীর চতুঃপার্যন্থ উভানের অধিকাংশ ক্রয় করিয়া উহার ভিতর দিয়া বেলের এক শাখা গলাতীর পর্যন্ত বিস্তুত করিয়া উহাকে এককালে শ্রীহীন করিয়াছে। ঐস্থান হইডে আরও কিছু দূর উত্তরে অগ্রসর ছইলে বামে মতিঝিলের উত্তরাংশ এবং তদ্বিপরীতে রাস্তার পূর্ব পার্ষে কাশীপুর উভ্তানের উচ্চ প্রাচীর ও লোহময় ফটক নয়নগোচর হয়। মতিঝিলের পশ্চিমাংশের পশ্চিমে অবস্থিত রাস্তার ধারে কয়েকথানি স্থন্মর উত্থান-বাটী গন্ধাতীরে অবস্থিত ছিল, তরাধ্যে ৺মতিলাল শীলের উত্থানই—যাহা এখন কলিকাতা ইলেক্ট্রিক কোম্পানির হন্তগভ হইয়া ইভিপুর্কের বিরাম ও সৌন্দর্য্যের ভাব हावारेश कर्य ७ वावनारम्य वाच्छा ७ উक्र ध्वनिए नर्वता मूथविछ বহিরাছে-প্রশন্ত ও বিশেষ মনোক্ত ছিল। মতি শীলের উত্যানের উত্তরে তথন বদাকদিপের একথানি ভর বাসভবন গলাভীরে

## কাশীপুরের উন্থান-বাটী

व्यविष्ठ हिल। त्राचा हहेट उंक कीर्य छ्यत शहरात द नथ हिन जाहात्र जेज्य भार्ष दृहर वाजिगाह्य त्यंगी विश्वयान शाकात्र ख्यन **धक जन्म (मार्का ७ मिराध्त**नि मर्दामा नवन ७ खेरानद स्व সম্পাদন করিত। কাশীপুরের উচ্চান-বাটীতে ঠাকুরের নিকটে थाकियात कारन जामता एक नैनमहानम्बित्तत एकारम जामक সময়ে পদাঘানার্থ পমন করিতাম এবং ঠাকুর ভালবাসিতেন বলিয়া ঘাটের ধারে অবস্থিত বৃহং গুল্চি পুস্পের গাছ হইতে কুত্বম চয়ন করিয়া আনিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিতাম। অনেক সময় আবার অপূর্ব্ব ঝাউবৃক্ষরাঞ্চিশোভিত পথ দিয়া অগ্রসর হট্য়া বসাকদিগের জনমানবশৃত্ত উত্থানভবনে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া থাকিতাম। ঐ উন্থানের কিঞ্চিং উত্তরে **৺প্রাণনাথ** চৌধুরীর প্রশস্ত স্থানের ঘাট এবং ভত্তরে হাপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর পত্নী রাণী কাত্যায়নীর বিচিত্র গোপাল-মন্দির। ঐ भारत खामता कथन कथन खान এवः ४८भाभानकीत नर्मन छन्। गमन করিতাম। রাণী কাত্যায়নীর জামাভা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষ কাশীপুর खेणानवागित मञ्जिकाती हिलन। ज्यान जाहातर निकृष्ट स्टेड উহা ঠাকুরের বাদের জন্ম মাসিক ৮০১ টাকা হার নিরূপণ করিয়া প্রথমে ছয় মাদের এবং পরে আরও তিন মাদের অঙ্গীকার-পত্র প্রদানে ভাড়া লইয়াছিল। ঠাকুরের পরমভক্ত শিমলাপল্লী-নিবাসী স্থান্তনাথ মিত্রই উক্ত অঙ্গীকারপত্তে সচি করিয়া ঐ वाशकाय अठन कविशाहितन।

বৃহৎ না হইলেও কাশীপুরের উন্থান-বাটীট বেশ রমণীয়। পরিমাণে উন্থা চৌক বিঘা আন্দান্ধ হইবে। উত্তর-দক্ষিণে অপেকা

#### শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঐ চতুছোণ ভূমির প্রদার পূর্ব্ব-পশ্চিমে কিছু অধিক ছিল এবং উহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। উদ্যানের উত্তর সীমার প্রায় মধাভাগে প্রাচীরসংলয় পাশাপাশি তিন চারিথানি ছোট ছোট कुठेति तक्षन ও ভাঁড়াবের জন্ম নির্দিষ্ট ছিল। ঐ ঘরগুলির সম্মুখে উত্তানপথের অপর পার্ষে একখানি দ্বিতল বাসবাটী: উহার নীচে চারথানি এবং উপরে তুইথানি ঘর ছিল। নিমের ঘরগুলির ভিতর মধ্যভাগের ঘরথানিই প্রশস্ত হলের ন্যায় ছিল। উহার উত্তরে পাশাপাশি তুইখানি ছোট ঘর, তরুধ্যে পশ্চিমের ঘরখানি হইতে কাষ্ঠনির্মিত দোপানপরম্পরায় দ্বিতলে উঠা যাইত এবং পর্বের ঘরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্ম নির্দিষ্ট ছিল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পূর্ব্বোক্ত প্রশন্ত হলঘর ও তাহার দক্ষিণের ঘরখানি-যাহার পূর্বাদিকে একটি ক্ষুদ্র বারাণ্ডা ছিল-সেবক ও ভক্তগণের শয়ন-উপবেশনাদির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। নিমের হলঘরখানির উপরে দ্বিতলে সমপ্রিদর একথানি ঘর, উহাতেই ঠাকুর থাকিতেন। উহার দক্ষিণে প্রাচীরবেষ্টিত স্বল্পরিসর ছাদ, উহাতে ঠাকুর কখন ক্থন পাদচারণ ও উপবেশন করিতেন এবং উত্তরে সিঁডির ঘরের উপবের ছাদ এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিমিত্ত নির্দিষ্ট ঘরখানির উপরে অবস্থিত সমপরিসর একখানি ক্ষুদ্র ঘর, উহা ঠাকুরের স্থানাদির এবং তুই-একজন সেবকের রাত্রিবাসের জন্ম ব্যবহৃত হইত।

বসতবাটীর পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কয়েকটি সোপান বাহিয়া নিম্নের হলঘরে প্রবেশ করা যাইত এবং উহার চতুর্দিকে ইটকনিশ্বিত স্থলর উত্যানপথ প্রায় গোলাকারে প্রসারিত ছিল। উত্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উহার পশ্চিম দিকের প্রাচীরসংলগ্ন ঘারবানের নিমিস্ত

### কাশীপুরের উত্থান-বাটী

निर्फिष्टे कृष घर এবং তছভবে लोहमस कंटेक। ये कंटेक इहेएड আরম্ভ হইয়া গাড়ি ঘাইবার প্রশস্ত উত্তানপথ পূর্কোভরে আর্ক্ক-চন্দ্রাকারে অগ্রসর হইয়া বসতবাটীর চতুর্দিকের গোলাকার পথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। বসতবাটীর পশ্চিমে একটি কুত্র ভোবা ছিল। হলঘরে প্রবেশ করিবার পশ্চিমের সোপানশ্রেণীর বিপরীতে উন্তানপথের অপর পারে উক্ত ডোবাতে নামিবার সোপানাবলী বিশ্বমান ছিল। উত্থানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে উক্ত ভোবা অপেকা একটি চারি-পাঁচগুণ বড় ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও তাহার উত্তর-পশ্চিম কোণে তুই-ভিনথানি একতলা ঘর ছিল। তদ্ভিন্ন উত্তানের উত্তর-পশ্চিম কোণে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র ডোবার পশ্চিমে আন্তাবল ঘর এবং উত্তানের দক্ষিণ সীমার প্রাচীরের মধ্যভাগের সম্মুথেই মালীদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট তুইখানি পাশাপাশি অবস্থিত জীর্ণ ইষ্টকনির্দ্মিত ঘর ছিল। উত্থানের অন্ত সর্বত্ত আত্র, পনস, লিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষসমূহ ও উত্থানপথসকলের উভয় পার্য পুষ্পবৃক্ষরাদ্ধিতে শোভিত ছিল এবং ভোবা ও পুছরিণীর পার্যের ভূমির অনেক স্থল নিত্য আবশ্রকীয় শাক্ষজী উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। আবার, বৃহৎ বৃক্ষসকলের অস্তরালে মধ্যে মধ্যে খ্যামলতৃণাচ্ছাদিত ভূমিথত বিভামান থাকিয়া উভানের রমণীয়ত্ত অধিকতর বন্ধিত করিয়াছিল।

এই উভানেই ঠাকুর অগ্রহায়ণের শেষে আগমনপূর্বাক সন ১২৯১ সালের শীত ও বসস্তকাল এবং সন ১২৯২ সালের গ্রীম ও বর্ষা ঋতু অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঐ আট মাস কাল বাাধি যেমন প্রতিনিয়ত প্রবৃদ্ধ হইয়া তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরকে জীর্ণ ভগ্ন করিয়া

#### **শ্রীরামকুফলীলাপ্রস**ন্ধ

শুষ্ক করালে পরিণত করিয়াছিল, জাঁহার সংযমসিদ্ধ মনও তেমনি উহার প্রকোপ ও যন্ত্রণা এককালে অগ্রাহ্ন করিয়া তিনি ব্যক্তিগত এবং মণ্ডলীগতভাবে ভক্তসংঘের মধ্যে যে কার্য্য ইতিপূর্ব্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভাহার পরিসমাপ্তির জন্ম নিরম্ভর নিযুক্ত থাকিয়া প্রয়োজনমত ভাহাদিগকে শিক্ষাদীকাদি-প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে নিজ সম্বন্ধে যে-मकन ভবিশৃৎ कथा ভক্তগণকে অনেক সময়ে বলিয়াছিলেন, यथा-"ঘাইবার ( সংসার পরিত্যাগ করিবার ) আগে হাটে হাঁড়ি ভাকিয়া দিব ( অর্থাৎ নিজ দেব-মানবত্ব সকলের সমক্ষে প্রকাশিত করিব )": "যথন অধিক লোকে ( তাঁহার দিবা মহিমার বিষয় ) জানিতে পারিবে, কানাকানি করিবে তথন (নিজ্ঞারীর দেখাইয়া) এই খোলটা আর থাকিবে না. মা'র (জগন্মাভার) ইচ্ছায় ভাঙ্গিয়া ষাইবে"; "(ভক্তগণের মধ্যে) কাহারা অন্তরন্ধ ও কাহারা বহিরন্ধ তাহা এই সময়ে ( তাঁহার শারীরিক অস্কুতার সময়ে ) নিরূপিত हरेंदि" रेजानि-धरे मकन कथात माकना जामता धर्यात श्रीह-নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ প্রমুধ ভক্তগণসম্বন্ধী ভাঁহার ভবিশ্বংবাণীসকলের সফলভাও আমরা এই স্থানে বৃঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যথা—"মা ভোকে (নরেক্রকে) তার কাজ করিবার জন্ম সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন," "আমার পশ্চাতে তোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাইবি কোথায়," "এরা সব ( বালক ভক্তগণ ) যেন হোমা পাখীর শাবকের স্থায়; হোমা পাখী আকাশে বছ উচ্চে উঠিয়া অণ্ড প্রস্ব করে, স্থতরাং প্রস্বের পরে উহার व्यक्षमकन প্রবন্ধরে পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকে—ভয় হয় মাটিতে

## কাশীপুরের উচ্চান-বাটী

পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া য়াইবে; কিন্তু তাহা হয় না, ভূমি লাল কিবিবার পূর্বেই অও বিদীর্ণ করিয়া শাবক নির্গত হয় এবং পক্ষ প্রসারিত করিয়া প্ররায় উর্দ্ধে আকাশে উড়িয়া য়ায়; ইহারাও সেইরূপ সংসারে আবদ্ধ হইবার পূর্বেই সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবে।" তদ্ভিয় নরেক্রনাথের জীবনগঠন পূর্বেক তাহার উপরে নিজ্ঞ ভক্তমওলীর, বিশেষতঃ বালক-ভক্তসকলের ভারার্পণ করা ও তাহাদিগকে কিরুপে পরিচালনা করিতে হইবে তদ্বিয়ের শিক্ষা দেওয়া ঠাকুর এই স্থানেই করিয়াছিলেন। স্কুরাং কাশীপুরের উত্থানে সংসাধিত ঠাকুরের কার্য্যসকলের যে বিশেষ গুরুত্ব ভিল তাহা বলিতে হইবে না।

ঠাকুরের জীবনের ঐ দকল গুরুগন্তীর কার্য্য যেথানে দংসাধিত হইয়াছিল, সেই স্থানটি যাহাতে তাঁহার পুণা-স্বৃতি বক্ষে ধারণপূর্কক চিরকাল মানবকে ঐ দকল কথা স্মরণ করাইয়া বিমল আনন্দের অধিকারী করে তদ্বিষয়ে দকলের মনেই প্রবল ইচ্ছা স্বতঃ জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু হায়, ঐ বিষয়ে বিশেষ বিদ্ন অধুনা উদিত হইয়ছে। আমরা শুনিয়াছি, উক্ত উপ্থান-বাটা রেল কোম্পানি হস্তগত করিছে অগ্রসর হইয়ছে। স্বতরাং ঠাকুরের এই অপূর্ব লীলাস্থল যে শীষ্কই রূপান্তবিত হইয়া পাটের গুলাম বা অল্য কোনরপ শ্রীহীন পদার্থে পরিণত হইবে তাহা বলিতে হইবে না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা মদি ঐরপ হয় তাহা হইলে তুর্বল মানব আমরা আর কি করিতে পারি ? অতএব ধ্বিদ্বেধ্বনিস স্থিতম্ব বলিয়া ঐ কথার এখানে উপসংহার করি।

১ আনন্দের বিষয় এই বে, বেল্ড় খ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কর্তৃপক এই উভানবাটা ক্রয় করিয়া নিজেদের অধিকারে আনিয়াছেন। খ্রীখ্রীয়াকুরের শ্বন্তি এইয়ানে ববোচিত রক্ষিত হইবে।—প্রঃ

# কাশীপুরে দেবাত্রত

षामता है। जशुर्स्य विनयाहि, त्रीय मात्म यांवा निविक्ष विनया ঠাকুর অগ্রহায়ণ মাস সম্পূর্ণ হইবার হুই দিন পূর্বের শ্রামপুকুর হুইডে কাশীপুর উত্থানে চলিয়া আদিয়াছিলেন। কলিকাতায় জনকোলাহল-পূর্ণ রাস্তার পার্যে অবস্থিত শ্রামপুকুরের বাটী অপেক্ষা উত্যানের বসতবাটীখানি অনেক অধিক প্রশস্ত ও নির্জন ছিল এবং উহার মধ্য হইতে যে দিকেই দেখ না কেন, বুক্ষবাজির হরিৎপত্ত, কুস্থমের উজ্জ্বল বর্ণ এবং তুণ ও শব্দসকলের স্থামলতা নয়নগোচর হইত। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনায় উভানের ঐ শোভা অকিঞ্চিৎকর হুইলেও নিরম্বর চারি মাস কাল কলিকাডা-বাসের পরে ঠাকুরের নিকটে উহা রম্ণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। উত্থানের মুক্ত বায়ুতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি প্রফুল্ল হইয়া উহার চারিদিক লক্ষা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার. দ্বিভলে তাঁহার বাসের জন্ম নির্দিষ্ট প্রশন্ত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তিনি উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাদে উপস্থিত হইয়া ঐস্থান হইতেও কিছুক্ষণ উত্থানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ভামপুকুরের বাটীতে যেরপ রুদ্ধ, সৃষ্কৃচিতভাবে থাকিতে হইয়াছিল এখানে সেইভাবে থাকিতে হইবে না অথচ ঠাকুরের সেবা পূর্বের ন্তামই করিতে পারিবেন এই কথা ভাবিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও रिय जानिक हिरोहितन, हैश वृक्षित भारा यात्र। जाउपर ठाँशांनिरागत উভয়ের আনন্দে দেবকগণের মন প্রফুল হইয়াছিল এकथां ७ वना वालमा।

## কাশীপুরে দেবাত্রভ

উত্থান-বাটীতে বাস করিতে উপস্থিত হইয়া যে-সৰল কৃত্ৰ বৃহৎ षञ्चितिथा প্रथम প্रथम नम्रनाभाग्य हरेल नागिन मिर नकन मृद क्तिएक क्राक्तिन कंािगा श्री ना के नकरनत आलाहनाम नरतस-नाथ महस्क्हे वृक्षित्छ পातिस्मन, ठीकूरत्रत्र स्मवात नामिष गेहाता স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন. তাঁহাদিগকেও চিকিৎস্কগণের আবাস হইতে দূরে অবস্থিত এই উত্থান-বাটীতে থাকিতে হইলে লোকবল এবং অর্থবল উভয়েরই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। প্রথম হইতে थे इहे विषय नका वाथिया कार्या वामत ना इहेरन रमवात कि इ अया व्यवश्राची। वनताम, स्ट्रिक, ताम, नितिन, महिक প्रजृष्टि বাঁহারা অর্থবলের কথা এ পণ্যন্ত চিন্তা করিয়া আদিয়াছেন তাঁহারা ঐ বিষয় ভাবিয়া চিস্তিয়া কোন এক উপায় নিশ্চয় স্থির করিবেন। किन लाकवनमः शह जांगाकर रेजिश्त हो कित्र रहेशाह व्यवः व्ययम् अ इहेर्य । क्षेत्रज्ञ कामीश्रुव छेष्ठारम व्ययम इहेर्ड डाँहारक অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। তিনি ঐরপে পথ না দেখাইলে অভিভাবকদিগের অসম্ভোষ এবং চাকরি ও পাঠহানির আশক্ষায় যুবক-ভক্তদিগের অনেকে এরপ করিতে পারিবে না। কারণ, ঠাকুরের ভামপুকুরে থাকিবার কালে ভাহারা যেরূপে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিয়া আদিয়া তাঁহার দেবায় নিযুক্ত হুইতেছিল এথান হুইতে সেইরূপ করা কথনই সম্ভবপর নহে।

আইন (বি.এল্.) পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত নরেক্স ঐ বংসর প্রস্তুত হইতেছিলেন। উক্ত পরীক্ষার ও জ্ঞাতিদিগের শক্ষতাচরণে বাস্তুভিটার বিভাগ লইয়া হাইকোর্টে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়া-ছিল তত্ত্বের নিমিত্ত তাঁহার কলিকাতায় থাকা এখন একাস্ত

## **ন্ত্রী**ন্ত্রীমকুফলীলাপ্রসঙ্গ

প্রয়োজনীয় হইলেও তিনি শ্রীগুরুর সেবার নিমিত্ত ঐ অভিপ্রায় মন হইতে এককালে পরিত্যাগপর্বক আইন-সংক্রাম্ভ গ্রন্থণীল কাশীপুর-উত্তানে আনয়ন ও অবসরকালে যতদুর সম্ভব অধ্যয়ন করিবেন. এইরপ দংকল্প স্থির করিলেন। এরপে সর্বাত্তে ঠাকুরের দেবা করিবার সংকল্পের সহিত স্থবিধামত ঐ বংসর আইন-পরীক্ষা দিবার भःकन्न । तार्क्यनारथेत यान এখन পर्यास एए तहिन। काद्रण, अनु কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ইতিপূর্বে স্থির করিয়া-ছিলেন আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েকটা বৎসরের পরিশ্রমে মাতা ও ভাতাগণের জন্ত মোটামুটি গ্রাসাচ্চাদনের একটা সংস্থান করিয়া দিয়াই সংসার হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক ঈশ্বরসাধনায় ডুবিয়া যাইবেন। কিন্তু হায়, এরপ গুভ সংকল্প ত আমরা অনেকেই করিয়া থাকি—সংসারের পশ্চাদাকর্ষণে এতদূর মাত্র গাত্র ঢালিয়াই বিক্রম প্রকাশপুর্বক সমূথে শ্রেম্বঃমার্গে অগ্রসর হইব এইরূপ ভাবিয়া কার্য্যারম্ভ আমরা অনেকেই করি, কিন্তু আবর্ত্তে না পড়িয়া পরিণামে क्यक्रन अंत्रभ कविटल ममर्थ इहे ? উल्जमाधिकाविभाग्य क्यानी इहेगा ঠাকুরের অশেষ রূপালাভে সমর্থ হইলেও নরেন্দ্রনাথের ঐ সংকল্প শংসার-সংঘর্ষে বিধান্ত ও বিপর্যান্ত হইয়া কালে অক্ত আকার ধারণ कतित्व ना ७ १- ८ शार्ठक, देश्या धत्र, ठाकुतत्रत्र व्यत्माच डेक्हामिक नरतस्त्रनाथरक रकाथा निया कि जारव नरका श्रीकारयाकिन जारा আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

ঠাকুরের সেবার জন্ম ভক্তগণ যাহা করিতেছিলেন সেই সকল কথাই আমরা এ পর্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি। স্বভরাং প্রশ্ন হইডে পারে, দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে বাঁহাকে আমরা বেদ-বেদান্তের

## কাশীপুরে সেবাব্রত

পারের ভবদকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধির সহিত একষাগে ক্তু ক্রের দৈনন্দিন বিষয়সকলে এবং প্রত্যেক ভক্তের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে দেখিয়াছি, সেই ঠাকুর কি এইকালে নিজ সম্বন্ধ কোন চিন্তা না করিয়া সকল বিষয়ে সর্বাদা ভক্তগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন সেই জগন্মাভার উপরেষ্ট দৃষ্টি নিষদ্ধ ও একান্ত নির্ভির করিয়া এখনও ছিলেন এবং ভক্তগণের প্রত্যেকের নিকট হইতে যে প্রকারের যতটুকু সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন ভাহা লওয়া শুশ্বি হইতে জানিয়াই লইডেছিলেন। তাহার জীবনের আখ্যায়িকা বলিতে আমরা যতই অগ্রসর হইব ভতই ঐ বিষয়ের পরিচয় পাইব।

আবার ভক্তগণকৃত যে-সকল বন্দোবন্ত তাঁহার মন:পৃত হইত না সেই সকল তিনি তাহাদিগের জ্ঞাতসারে এবং যেখানে বৃঝিতেন জাহারা মনে কট পাইবে দেখানে অক্সাতসারে পরিবর্তন করিয়া লইভেন। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আদিবার কালে ঐজভ্র বন্ধরামকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, দশন্ধনে টালা করিয়া আমার দৈনন্দিন ভোজনের বন্দোবন্ত করিবে এটা আমার নিজাত্ত ক্লচিবিক্লম, কারণ কথন ঐরপ করি নাই। যদি বন্ধ, তবে দক্ষিণেশর কালীবাটীতে ঐরপ করিতেছি কিরপে, কর্তৃপক্ষেরা ত এখন নানা সরিকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সকলে মিলিয়া দেবসেবা চালাইতেছে ?—ভাহাতে বনি এখানেও আমায় টালায় খাইতে হইতেছে না; কারণ রাসমণির সময় হইতেই বন্ধোবন্ত করা হইয়াছে,

#### **এতি**রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

श्रुका कविवाब कार्ल १ होका कविया मारम मारम रव माहिना পাইতাম তাহা এবং যতদিন এখানে থাকিব ততদিন দেবতার প্রসাদ আমাকে দেওয়া হইবে। সেজন্ত এখানে আমি একরপ পেন্সনে<sup>১</sup> থাইতেছি বলা যাইতে পারে। অতএব চিকিৎসার জন্ম ্যতদিন দক্ষিণেশ্বরের বাহিরে থাকিব ততদিন আমার খাবারের খরচটা তুমিই দিও।" ঐরপে কাশীপুরের উত্যান-বাটী যথন তাঁহার নিমিত্ত ভাড়া লওয়া হইল তথন উহার মাসিক ভাড়া অনেক টাকা (৮০১) জানিতে পারিয়া তাঁহার 'ছাপোষা' ভক্তগণ উহা কেমন कतिया वहन कतिरव এই कथा ভाবিতে नाशिरननः পরিশেষে ডষ্ট কোম্পানির মুৎস্থদি পরম ভক্ত স্থরেক্সনাথকে নিকটে ডাকিয়া विलिय, "तिथ श्रुद्धमत, এরা সব কেরানী-মেরানী ছাপোষা লোক, এরা অত টাকা টাদায় তুলিতে কেমন করিয়া পারিবে, অতএব ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও।" স্থরেক্তনাথও করজোড়ে 'যাহা আজ্ঞা বলিয়া ঐরপ করিতে সাননে স্বীরুত হইলেন। ঐরূপে পরে আবার একদিন তিনি চুর্বলতার জন্ম গৃহের বাহিরে শৌচাদি করিতে যাওয়া শীঘ্র অসম্ভব হইবে আমাদিগকে বলিতেছিলেন। -शूरक ७क नारे येनिन छारात ये कथात्र राथिछ इहेता महना করজোড়ে সরলগন্তীর ভাবে "যে আজ্ঞা মশায়, হামি ত আপনকার মেন্তর (মেথর) হাজিব আছি" বলিয়া তাঁহাকে ও আমাদিগকে

- ১ পেন্সনে না বলিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "পেন্সিলে থাইতেছি।"
- ২ স্বামী অন্কৃতানন্দ নামে অধুনা ভক্তসংঘে স্থপরিচিত। ইনি ছাপরানিবাসী ছিলেন। বাঙ্গালা বুঝিতে সমর্থ হইলেও ঐ ভাষার কথা কহিতে ইছার নানাপ্রকার বিশেষত প্রকাশ পাইরা বালকের কথার ভার স্থমিষ্ট গুনাইত।

## কাশীপুরে নেবারভ

দুমধের ভিভরেও হাসাইয়াছিল। যাহা হউক, ঐরণে কুন্ত জনেক বিবফে ঠাকুর নিজ বন্দোবন্ত যথাযোগ্যভাবে নিজেই করিয়া লইয়া ভক্তগণের স্থবিধা করিয়া দিভেন।

करम नकन विवासन स्वत्नावछ इष्ट्रेंटिं नाशिन अवः स्वक ভক্তেরা সকলেই এখানে একে একে উপস্থিত হইল। ঠাকুরের **নেবাকাল** ভিন্ন অক্য সময়ে নরেন্দ্র তাহাদিগকে ধ্যান, ভল্লন, পাঠ, সদালাপ, শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদিতে এমনভাবে নিযুক্ত রাখিতে वाशित्मन त्य. भवम जानत्म त्काथा निया मित्रव भव मिन याहरू मानिन खारा जारामित्रव ताथनमा रहेत्छ नानिन मा। अक्षित्क ठोकरत्रत एक निःसार्थ ভागवामात्र श्रवन पाकर्वन, प्रमृतिक नरबस-নাথের অপূর্ব্ব সথ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একতা মিলিড হইয়া ভাহাদিগকে ললিত-কর্ষণ এমন এক মধুর বন্ধনে আবন্ধ করিল ষে এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেকাও ভাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া স্তাস্তা জ্ঞান করিতে লাগিল। স্থতরাং নিডাস্ত আবশ্যকে কেহ কোনদিন বাটীতে ফিরিলেও ঐ দিন সন্ধায় অথবা প্রদিন প্রাতে তাহার এথানে আদা এককালে অনিবার্য হইয়া উঠিল। এরপে শেষ পর্যান্ত এখানে থাকিয়া যাহারা সংসারভাাগে मिवांबर उद छेन्यां न कविशाहित मः थाय छाहादा वामने सरमप অধিক না হইলেও প্রত্যেকে গুরুগতপ্রাণ ও অসামান্ত কর্মকুলন किन।

সাঠকের কোঁতুহল নিবার্ণের ক্ষয়্ত ঐ ঘাদশ করের নাম কথানে দেওয়া বেলশ বথা—নরেল, রাখাল, বাব্রাম; নিরঞ্জন, বোণীল্রা, লাটু, ভারক, মোণালিকালা ( দুবকভক্তদিশের নধ্যে ইনিই একমাত্র বৃদ্ধ হিলেন), কালী, দ্বী, দুর্বির একং ( হটকো ) গোপাল। সারলা শিভার নিব্যাতকে দুর্বের মধ্যে আলিলা ছুই-এক দিন

## <u> এতারামকুফলীলাপ্রসক্ত</u>

कामीश्रुद्ध चानिवाद कराम् मिन माधारे ठीकूत अवमिन छेशद হইতে নীচে নামিয়া বাটার চতু:পার্যন্থ উত্থানপথে অল্পকণ পাদচারণ করিয়াছিলেন। নিতা এরপ করিতে পারিলে শীম্ব স্বস্থ ও সবল হইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু বাহিরের শীতল বায়ুস্পর্শে ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্ত কারণে পরদিন অধিকতর তুর্বল বোধ করায় কিছুদিন পর্যান্ত আর ঐরপ করিতে পারেন নাই। শৈত্যের ভাবটা হুই-তিন দিনেই কাটিয়া ষাইল, কিন্তু তুর্বলতা-বোধ দূর না হওয়ায় ডাক্তারেরা তাঁহাকে কচি পাঁঠার মাংদের স্থক্ষা খাইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। উহা ব্যবহারে কয়েক দিনেই পূর্ব্বোক্ত তুর্ব্বলতা অনেকটা ব্রাদ হইয়া তিনি পূর্বাপেক্ষা স্বস্থ বোধ করিয়াছিলেন। এরপে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক একপক্ষকাল পর্যান্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলালও এই সময়ে একদিন छांशाक प्रिथिष्ठ आंत्रिया के विषय नका कविया इक প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের স্বাস্থ্যের সংবাদ চিকিৎসককে প্রদান করিতে এবং পথোর জন্ম মাংস আনিতে যুবক সেবকদিগকে নিত্য কলিকাতা যাইতে হইত। একজনের উপরে উক্ত হুই কার্য্যের ভার প্রথমে অর্পন করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রায়ই বিশেষ অস্ববিধা হুইড

ষাত্র থাকিতে সমর্থ হইত। ছরিশের করেক দিন আদিবার পরে গৃহে কিরির। মন্তিকের বিকার জ্বন্মে। হরি, তুলদী ও গঙ্গাধর বাটীতে থাকিরা তপজা ও মধ্যে মধ্যে আদা-বাওয়া করিত; তদ্ভির অক্ত ছইজন অলদিন পরে মহিমাচরণ চক্রমন্ত্রীর সহিত মিলিত হইরা তাঁহার বাটীতেই থাকিরা গিরাছিল।

# কাশীপুরে দেবাত্রভ

দেখিয়া এখন হইতে নিয়ম করা হইয়াছিল, নিড্য প্রয়োজনীয় ঐ তুই কার্য্যের জন্ম চুইজনকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কলিকাডায় অন্থা কোন প্রয়োজন থাকিলে ঐ তুইজন ভিন্ন অপর একব্যক্তি যাইবে। ভদ্তিম বাটা ঘর পরিকার রাখা, বরাহনগর হইতে নিভ্য বাজার করিয়া আনা, দিবাভাগে ও রাত্রে ঠাকুরের নিকটে থাকিয়া তাঁহার আবশুকীয় দকল বিষয় করিয়া দেওয়া প্রভৃতি দকল কার্য্য পালাক্রমে যুবক-ভক্তেরা সম্পাদন করিতে লাগিল এবং নরেক্রনাথ তাহাদিগের প্রভাবের কার্য্যের ভত্তাবধান এবং সহসা উপস্থিত বিষয়দকলের বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত রহিলেন।

ঠাকুরের পথ্য প্রস্তুত করিবার ভার কিন্তু পূর্বের স্থায়
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর হন্তেই রহিল। সাধারণ পথ্য ভিন্ন বিশেষ
কোনরপ থাত ঠাকুরের জন্ম ব্যবস্থা করিলে চিকিৎসকের নিকট
হইতে উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া
গোপালদাদা প্রমুথ তুই-এক জন, যাহাদের সহিত তিনি নিঃসংকাচে
বাক্যালাপ করিতেন তাহারা যাইয়া তাঁহাকে উক্ত প্রণালীতে
পাক করিতে ব্রাইয়া দিত। পথ্য প্রস্তুত করা ভিন্ন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী মধ্যাহের কিছু পূর্বের এবং সন্ধ্যার কিছু পরে ঠাকুর যাহা
আহার করিতেন তাহা স্বয়ং লইয়া যাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়া
আসিতেন। রন্ধনাদি সকল কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতে
এবং তাঁহার সন্ধিনীর অভাব দ্ব করিবার জন্ম ঠাকুরের প্রাত্তুত্বী
শ্রীমতী লন্ধীদেবীকে এই সময়ে আনাইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর
নিকটে রাথা হইয়াছিল। তম্ভিন্ন দক্ষিণেশরে ঠাকুরের নিকটে
বাহারা সর্বাদা যাতায়াত করিতেন দেই সকল স্বাছভক্ষণের কেছ

#### ত্রী জীরামকুফলীলাপ্রসঞ্চ

কেই মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া আইমাডাঠাকুরাণীর সহিত কয়েক ফটা ইইতে কথন কথন তুই-এক দিবস পর্যান্ত থাকিয়া মাইতে লাগিলেন। ঐক্সপে কিঞ্চিদ্ধিক সপ্তাহকালের মধ্যেই সকল বিষয় স্পৃত্ধলে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

গৃহী ভক্তেরাও ঐকালে নিশ্চিন্ত রহেন নাই। কিন্তু রামচন্দ্র অথবা গিরিশচন্দ্রের বাটীতে স্থবিধামত দক্ষিলিত হইয়া ঠাকুরের দেবায় কে কোন্ বিষয়ে কতটা অবসরকাল কাটাইতে এবং অর্থ-সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন তাহা দ্বির করিয়া ভদম্পারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। সকল মাসে সকলের সমভাবে সাহায্য প্রদান করা স্থবিধাজনক না হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহারা প্রতি মাসেই তুই একবার প্ররূপে একত্রে মিলিত হইয়া সকল বিষয় পূর্ব্ব হইতে দ্বির করিবার সকলও এই সময়ে করিয়াছিলেন।

যুবক-ভক্তদিগের অনেকেই সকল কার্য্যের শৃদ্ধলা না হওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ বাটাতে স্বল্পকালের জন্মও গমন করে নাই। নিজান্ত আবশ্যকে যাহাদিগকে যাইতে হইরাছিল তাহারা কয়েক ঘন্টা বাদেই ফিরিয়াছিল এবং বাটাতে সংবাদটাও কোনরূপে দিয়াছিল যে, ঠাকুর স্কন্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা পূর্বের ক্যায় নিয়মিভভাবে বাটাতে আসিতে ও থাকিতে পারিবে না। কাহারও অভিভাবক যে ঐ কথা জানিয়া প্রসম্মচিতে ঐ বিষয়ে অভ্যতি প্রদান: করেন নাই, ইহা বলিতে হইবে না। কিন্তু কি করিবেন, ছেলেনের মাথা বিপড়াইয়াছে, ধীরে ধীরে তাহাদিগকে না ফিরাইলে ছিল্ড করিতে বিপরীত হইবার সন্তাবনা—এইরূপ ভাবিয়া তাহাদিগকে বিশ্বপ্ন আচল্বন কিন্তুদিন কোনরূপে সন্ত করিতে এবং তাহাদিগকে

## কাশীপুরে সেবাব্রড

ফিবাইবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত রহিলেন। ঐশ্বপে গৃহী এখং বন্ধচারী ঠাকুরের উভয় প্রকারের ভক্ত সকলেই যথন একবেলি पृष्टिशिय मिवाबार यात्रमान कविन এवः स्वतनावस श्रेया मुक्क কার্য্য যথন স্বশৃত্যলার সহিত যন্ত্রপরিচালিতের ন্যায় নিতা সম্পানিত रहेर्ड नार्शन, उथन नरदक्ताथ ज्याकृति निक्कि हरेश निरक्ष বিষয় চিস্তা করিবার অবসর পাইলেন এবং শীঘ্রই চুই-এক দিনের क्य निक्रवाठीरा याहेवात मःकन्न कतिलान। त्राजिकाता वामामिरशय मक्नादक के कथा जानाहेश जिनि गरन कतिरानन, किन निया हरेन না। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া পড়িলেন এবং গোপাল প্রমুখ আমা-দিগের তুই একজনকে জাগ্রত দেখিয়া বলিলেন, "চল, বাহিলে উভানপথে পাদচারণ ও তামাকু দেবন করি।" বেডাইতে বেড়াইতে विमाल नाशितन. "ठाकुरत्रत त्य छीयन वाधि, जिनि त्रहत्रकान भःकन्न कविशाद्यन किना तक विनास्त भारत ? भमग्न थाकिए छोडीन সেবা ও ধ্যান-ভদ্দ করিয়া যে যতটা পারিস আধ্যাত্মিক উন্নতি क्रिया त्न. नज्या जिनि मतिया याष्ट्रेल शन्हाजारभत व्यवधि शक्तिस मा। এটা করিবার পরে ভগবানকে ডাকিব, ওটা করা হইয়া যাইকে माधन-एक्टन मानिय, এইक्टल्ये उ मिनल्या बारेएएए अवर বাসনাজালে জড়াইয়া পড়িতেছি। ঐ বাসনাতেই সর্বনাশ, মৃত্যু-বাসনা ভ্যাগ কর্, ভ্যাগ কর্।"

পোষের শীতের রাজি নীরবতায় ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। উপরে অনন্ত নীলিমা শত সহজ্র নক্ষতিকে ধরার দিকে স্থিন্ট নিবর্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে। নীচে স্বর্ধের প্রথম কিরণস্পাতে উভানেম বৃক্ষতলসকল শুক্ষ এবং সম্প্রতি স্থান্ত হওয়ায় উপরেশনবাস্যা

#### গ্রীপ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

हहेबा वहिबाह्य। नद्यत्स्व देवदांशाश्चवं भानभवाष् मन एवन বাহিরের ঐ নীরবতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইতে লাগিল। আর পাদচারণ না করিয়া তিনি এক বুক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তুণপল্লব ও ভগ্ন বুক্ষ-শাখাসমূহের একটি শুক্ স্থৃপ নিকটেই বহিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "দে উহাতে অগ্নি লাগাইয়া, সাধুরা এই সময়ে বৃক্ষতলে ধুনি कानारेशा थात्क, जात जामता अवेत्राल धूनि कानारेशा जलातत নিভৃত বাসনাসকল দগ্ধ করি।" অগ্নি প্রজ্ঞলিত হইল এবং চতুর্দিকে অবস্থিত পূর্বেবাক্ত শুক্ষ ইন্ধনন্ত পুদমূহ টানিয়া আনিয়া আমরা উহাতে আছতি প্রদানপূর্বক অন্তরের বাদনাদমূহ হোম করিতেছি এই চিস্তায় নিযুক্ত থাকিয়া অপূর্ব্ব উল্লাস অমূভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল যেন সত্যসতাই পার্থিব বাসনাসমূহ ভস্মীভূত হইয়া মন প্রাসম নির্মাল হইতেছে ও প্রীভগবানের নিকটবর্ত্তী হইতেছি! ভাবিলাম তাই ত কেন পূর্ব্বে এইরূপ করি নাই, ইহাতে এত আনন্দ! এখন হইতে স্থবিধা পাইলেই এইরূপে ধুনি জালাইব। এক্নপে তুই-তিন ঘণ্টা কাল কাটিবার পরে, যথন আর ইন্ধন পাওয়া গেল না তথন অগ্নিকে শাস্ত করিয়া আমরা গৃহে ফিবিয়া পুনবায় শয়ন করিলাম। রাত্রি তথন ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। যাহারা আমাদিগের ঐ কার্য্যে যোগদান করিতে পারে নাই প্রভাতে উঠিয়া তাহারা যথন ঐ কথা শুনিল তথন তাহাদিগকে छाका इम्र नाष्ट्रे विषया दृश्य श्राम क्रिए नागिन। नदबस्ताथ তাহাতে তাহাদিগকে সাম্বনা প্রদান করিবার জন্ম বলিলেন "আমরা ত পূর্ব্ব হইতে অভিপ্রায় করিয়া ঐ কার্য্য করি নাই এবং

## কাশীপুরে সেবাত্রভ

অত আনন্দ পাইব তাহাও জানিতাম না, এখন হইডে অবসর পাইলেই সকলে মিলিয়া ধুনি জালাইব, ভাবনা কি।"

পূর্বকথামত প্রাতেই নরেজনাথ কলিকাতায় চলিয়া যাইলেন এবং একদিন পরেই কয়েকথানি আইনপুত্তক লইয়া পুনরায় কাশীপুরে ফিরিয়া আদিলেন।

### আত্মপ্রকাশে অন্তয়-প্রদান

কাশীপুরের উদ্ভানে আদিবার ক্রেক দিন পরে ঠাকুর যেরূপে একদিন নিজ কক্ষ হইতে বহিৰ্গত হইয়া উন্থানপথে স্বল্পকণের জন্ত পাদচারণা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে ইতিপূর্কে বলিয়াচি। উহাতে তুর্বল বোধ করায় প্রায় এক পক্ষকাল তিনি আর ঐরপ করিতে সাহস করেন নাই। ঐ কালের মধ্যে তাঁহার কলিকাডার বছবাজার-পল্লীনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী অক্রুর দত্তের বংশে জাত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আলোচনায় ও উহা সহরে প্রচলনে ইতিপূর্বে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যন্ত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ইহার সহিত মিলিত হইয়াই হোমিও-মতের দাফল্য ও উপকারিতা হুদয়কমপূর্বক वे अनानी-व्यवनश्रत हिकिएनाम् व्यथमत इहेमाहितन । ठाकरत्र वाधित कथा वादकल वांतू लाकमूर्थ खेवन कविशा अवः ठाँशांक আরোগ্য করিতে পারিলে হোমিওপ্যাথির স্থনাম অনেকের নিকটে स्थि जिष्ठिक इरेवात म्हावना वृतिया हिन्छा ७ व्यवायना निमहास अ ব্যাধির ঔষধও নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের किन बाजा अजूनकृत्कत महिज हैनि भितिष्ठि हिलन। आमात्तत्र यजन्त श्रात हम, अजुनकृष्णक এक निन धेरे नमाम कान शान দেখিতে পাইয়া তিনি সহসা ঠাকুরের শারীরিক অস্কৃতার কথা বিজ্ঞাসাপূর্বক তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত

#### আত্মপ্রকাশে অভযু-প্রদান

করেন এবং বলেন, "মহেন্দ্রকে বলিও আমি অনেক ছাবিয়া চিভিন্না একটা ঔষধ নির্বাচন করিয়া রাখিয়াছি, সেইটা প্ররোগ করিলে বিশেষ উপকার পাইবার আশা রাখি, তাহার মন্ত থাকিলে দেইটা আমি একবার দিয়া দেখি।" অতুলক্ষক ভক্তগণকে এবং ডাঙ্কার মহেন্দ্রলালকে ঐ বিষয় জানাইলে উহাতে কাহারও আপত্তি না হওয়ায় কয়েকদিন পরেই রাজেন্দ্র বাবু ঠাকুরকে দেখিতে আমেনএবং ব্যাধির আত্যোপান্ত বিবরণ প্রবণপূর্বক লাইকোণোডিয়াম্ (২০০) প্রয়োগ করেন। ঠাকুর উহাতে এক পক্ষেরও অধিককাল বিশেষ উপকার অহুভব করিয়াছিলেন। ভক্তগণের উহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি বোধ হয় এইবার অল্লদিনেই পূর্বের স্থায় ক্ষম্ব ও সবল হইয়া উঠিবেন।

ক্রমে পৌষমানের অর্জেক অতীত হইয়া ১৮৮৬ খুটাব্বের ১লা জারুয়ারী উপস্থিত হইল। ঠাকুর ঐ দিন বিশেষ স্বস্থ বোধ করায় কিছুক্ষণ উত্যানে বেড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অবকাশের দিন বলিয়া সেদিন গৃহস্থ ভক্তগণ মধ্যাহ্ন অতীত হইবার কিছু পরেই একে একে অথবা দলবদ্ধ হইয়া উত্যানে আসিয়া উপস্থিত হইডে লাগিল। ঐরপে অপরাহ্ন ৩টার সময় ঠাকুর যথন উত্যানে বেড়াইবার কল্প উপর হইতে নীচে নামিলেন তখন ত্রিশ জনেরও অধিক ব্যক্তিগৃহমধ্যে অথবা উত্যানস্থ বৃক্ষসকলের তলে বিসিয়া পরক্ষারের সহিত্ত বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে সময়মে উথিও হইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি নিয়ের হলখরের পশ্চিমের বার দিয়া উত্যানপথে নামিয়া দক্ষিণমুখে কটকের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হউকে পশ্চাতে ক্রিকিং দূরে থাকিয়া তাঁহাকে অকুসরণ করিছে

#### **শ্রিপ্রামক্ষ**লীলাপ্রসঙ্গ

লাগিল। এরপে বসতবাটী ও ফটকের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া চাকুর গিরিশ, রাম, অতুল প্রভৃতি কয়েকজনকে পশ্চিমের বৃক্ষতলে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভথা इरें खिनाम कतिया मानत्म जारात निकर्त छेनचिक रहेग। কেহ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর সহসা গিরিশচক্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা ( আমার অবভারত্ব সহজে ) বলিয়া বেড়াও, তুমি ( আমার সহজে ) কি **प्रमिशाइ ও ব্রিয়াছ?"** গিরিশ উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ভূমিতে জামু সংলগ্ন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া উর্দ্ধমুখে করজোড়ে গদগদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাস-বালীকি যাঁহার ইয়তা করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি।" গিরিশের অন্তরের সরল বিশ্বাদ প্রতি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া ममद्यक ভক্তগণকে वनितन, "रजामारनत कि चात्र वनित चानीर्वान করি তোমাদের চৈততা হউক।" ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি ঐ কথাগুলি মাত্র বলিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। স্বার্থগন্ধহীন তাঁহার দেই গভীর আশীর্কাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূর্বক আনন্দম্পন্দনে উদ্বেল করিয়া कुनिन। जाशांदा तम-कान जुनिन, ठाकूरदद गांधि जुनिन, गांधि আরোগ্য না হওয়া পর্যান্ত তাঁহাকে স্পর্শ না করিবার তাহাদের ইভিপূর্কের প্রতিজ্ঞা ভূলিল এবং সাক্ষাৎ অমূভব করিতে লাগিল যেন তাহাদের ত্বংখে ব্যথিত হইয়া কোন এক অপূর্ব্ব দেবতা হদয়ে व्यवस्य याखना ७ कक्रमा পোरम्भूक्षक विसूत्रां विक श्रास्त्र ना

## আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান

থাকিলেও মাতার জায় ভাহাদিগের স্বেহাঞ্চল আত্রয় প্রদান করিতে ত্রিদিব হইতে সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সম্মেছে আহ্বান করিতেছেন! তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধ্লি গ্রহণের জন্ম তাহারা তথন ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং জয়রবে দিক্ মৃথরিড করিয়া একে একে আসিয়া প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। ঐরপে প্রণাম করিবার কালে ঠাকুরের করুণান্ধি আজি বেলাভূমি অভিক্রম করিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার উপস্থিত করিল। কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্ধতায় আত্মহারা হইয়া দিব্য শক্তিপৃত স্পর্শে তাহাকে কতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণেশরে ঠাকুরকে প্রায় নিভাই দেখিয়াছিলাম, অভ অধ্বাহদশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐ ভাবে স্পর্ল করিতে লাগিলেন। বলা वाञ्जा, ठाँशात श्रेक्रभ चाठता ভक्तरावत्र चानत्मत्र चविष प्रशिन না। তাহারা বুঝিল আজি হইতে তিনি নিজ দেবতের কথা ভদ্ধ **छाटामिट्यं निकं नट्ट किन्ह मः माद्य काटावं निकटी आव** লুকায়িত রাখিবেন না এবং পাপী ভাপী সকলে এখন হইতে সমভাবে তাঁহার অভয়পদে আশ্রয় লাভ করিবে—নিজ নিজ ক্রটি, অভাব ও অসামর্থ্য-বোধ হইতে তদিষয়েও তাহাদিগের বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। স্থতরাং ঐ অপূর্ব্ব ঘটনায় কেহবা বাঙ্ নিপত্তি করিতে অক্ষম হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবং তাহাকে কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, **(क्ट्वा श्रमधाञ्च मकलरक ठाकूरवं क्रभामार्ड ध्या इहेवाव** জন্ম চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল, আবার কেহবা পুষ্পাচয়নপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুরের অঞ্চে উহা নিকেপ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। কিছুক্রণ এরপ

## ত্রী শ্রীমকৃষ্ণদীলাপ্রসঙ্গ

ছইবার পরে ঠাকুরের ভাব শাস্ত হইতে দেখিয়া ভক্তগণত পূর্বের স্থায় প্রকৃতিস্থ হইল এবং অগ্যকার উত্থান-শ্রমণ ঐরপে পরিসমাপ্ত করিয়া তিনি বাটীর মধ্যে নিজ কক্ষে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

রামচক্র প্রমুখ কোন কোন ভক্ত অগুকার এই ঘটনাটিকে ঠাকুরের 'কল্পতরু' হওয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমা-দিগের বোধ হয়, উহাকে ঠাকুরের অভয়-প্রকাশ অথবা আত্ম-প্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়-প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। প্রসিদ্ধি আছে, ভাল বা মন্দ্র যোহা প্রার্থনা করে কল্পতক তাহাকে তাহাই প্রদান করে। কিন্তু ঠাকুর ত ঐরূপ करत्रन नारे, निक एनव-मानवरखत्र धवः जनमाधात्रगरक निर्वित्राद्य অভয়াশ্রমপ্রদানের পরিচয়ই ঐ ঘটনায় স্থব্যক্ত করিয়াছিলেন। দে याश रुपेक, (य-मकन वाकि पण जाशाद क्रभानार धण रहेशाहिन তাহাদিগের ভিতর হারাণচক্র দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। কারণ, হারাণ প্রণাম করিবামাত্র ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাহার মন্তকে নিজ পাদপদ্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। এরপে রূপা করিতে আমরা তাঁহাকে অন্নই দেথিয়াছি। > ঠাকুরের ভাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চটোপাধ্যায় ঐদিন ঐশ্বানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার কুপালাভে ধক্ত হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাদিগকে বলিয়া-ছিলেন, "ইতিপুর্ব্বে ইষ্ট-মৃত্তির ধ্যান করিতে বদিয়া তাঁহার শ্রীঅঞ্চের কতকটা মাত্র মান্স নয়নে দেখিতে পাইতাম, যখন পাদপদ্ধ

১ বেলিরাঘাটানিবাসী হারাণচল্র কলিকাতার ফিন্লে নিওর কোম্পানীর আফিসে কর্ম করিতেন। ঠাকুরের কুপার স্মরণার্থ ভিনি ইন:নীং প্রতি বৎসর মহোৎসব করিতেন। স্বল্পনি হইল দেহরকাপুর্বক ভিনি অভয়ধানে প্ররাণ করিরাছেন।

#### আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান

দেখিতেছি তথন মুখখানি দেখিতে পাইতাম না, আবার মুখ হইতে কটিদেশ পর্যন্তই হয়ত দেখিতে পাইতাম, ঞীচরণ দেখিতে পাইতাম না, ঐরপে যাহা দেখিতাম তাহাকে সঞ্জীব বলিয়াও মনে হইত না, অভ ঠাকুর স্পর্শ করিবামাত্র সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইইমৃতি হৃদয়পল্লে সহসা আবিভূতি হইয়া এককালে নড়িয়া চড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল!"

অন্তকার ঘটনাস্থলে যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের আট-मण खरनत नामरे माज जामामिरशत खत्रण रहेराज्य, यथा-नितिन, चजुन, त्राम, नवरगाभान, इत्रामाहन, देवकुर्थ, किर्माची ( दाच ). হারাণ, রামলাল, অক্ষয়। 'কথামত'-লেখক মহেন্দ্রনাথও বোধ হয় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্ত-গণের একজনও এদিন ঘটনান্তলে উপস্থিত ছিল না। নরেজনাধ প্রমুখ তাঁহাদিগের অনেকে ঠাকুরের সেবাদি ভিন্ন পূর্ববাত্তে অধিকক্ষণ দাধন-ভদ্ধনে নিযুক্ত থাকায় ক্লাম্ভ হইয়া গ্রহমধ্যে নিজা ধাইতেছিলেন। লাট ও শরং জাগ্রত থাকিলেও এবং ঠাকুরের কক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত বিতলের ছাদ হইতে ঐ ঘটনা দেখিতে পাইলেও স্বেচ্ছায় घटनाञ्चल भूमन करत्र नाहे। कादन, ठाकूद উछारन भाषठादन खविरू नीत नामियामाज जाराया थे व्यवकारण जाराय मधापि रवोट्स मिया घर्यानिय मःस्रांत नियुक्त इहेमाहिन अवः कर्खवा कावा অর্ছনিষ্পন্ন করিয়া ফেলিয়া যাইলে ঠাকুরের অস্থবিধা হইতে পারে ভাবিয়া ভাহাদিপের ঘটনাস্থলে যাইতে প্রবৃত্তি হয় নাই।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আরও অনেক কনকে আমরা অক্সনার অম্ভবের কথা জিল্লাসা করিয়াছিলাম। ভক্সধ্যে বৈকৃতি-

#### শ্ৰীপ্ৰীরামকুফলীলাপ্ৰসঙ্গ

নাথ আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আমরঃ এই বিষয়ের উপদংহার করিব। বৈকুণ্ঠনাথ আমাদিগের সমদাময়িক कारन ठाकूरतत भूगा-मर्भननाज कतियाछिन। जनविध ठाकूत ভাহাকে উপদেশাদি প্রদানপুর্বক যে ভাবে গড়িয়া তুলিতেছিলেন ভিষিয়ের কোন কোন কথা আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গের' স্থলে স্থলে পাঠককে বলিয়াছি। মন্ত্রদীক্ষাপ্রদানে ঠাকুর বৈকুণ্ঠনাথের জীবন ধক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি সে সাধন-ভদ্ধনে নিযুক্ত থাকিয়া যাহাতে ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হয় তদ্বিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে-ছিল। ঠাকুরের কুপা ভিন্ন ঐ বিষয়ে সফলকাম হওয়া অসম্ভব ব্রিয়া সে তাঁহার নিকটেও মধ্যে মধ্যে কাতর প্রার্থনা করিতেছিল। এমন সময়ে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাভায় আগমন এবং পরে কাশীপুরে গমনরূপ ঘটনা উপস্থিত হইল। ঐ কালের মধ্যেও বৈকুণ্ঠনাথ অবসর পাইয়া তুই-তিন বার ঠাকুরকে নিজ মনোগত বাসনা নিবেদন করিয়াছিল। ঠাকুর ভাহাতে প্রদারহান্তে তাহাকে শাস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "রোস না, আমার অস্থ্যটা ভাল হউক, তাহার পর তোর সব করিয়া দিব।"

অত্যকার ঘটনাস্থলে বৈকুণ্ঠনাথ উপস্থিত ছিল। ঠাকুর ভক্তদিগের মধ্যে ত্ই-তিন জনকে দিব্যশক্তিপুত স্পর্লে কৃতার্থ করিবামাত্র
সে তাঁহার সমুখীন হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণামপুরঃসর বলিল,
"মহাশয়, আমায় কৃপা করুন।" ঠাকুর বলিলেন, "তোমার ভ সব
হইয়া গিয়াছে।" বৈকুণ্ঠ বলিল, "আপনি যখন বলিতেছেন
হইয়াছে তখন নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি যাহাতে উহা
অল্পবিতর ব্বিতে পারি ভাহা করিয়া দিন। ঠাকুর ভাহাতে

#### আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান

'আছো' বলিয়া কণেকের জন্ম সামান্ত ভাবে আমার বক্ষংস্থল স্পর্ক করিলেন মাত্র। উহার প্রভাবে কিন্তু আমার অন্তরে অপুর্ব্ব ভাৰাম্বর উপস্থিত হইল। আকাশ, বাড়ী, গাছপালা, মাহুষ ইত্যাদি सिमित्क यात्रा किছ मिथिए नाशिनाम जात्रावहे जिज्दा ठीकूरवक প্রসন্ন হাস্তদীপ্ত মৃতি দেখিতে লাগিলাম। প্রবল আনন্দে এককালে উল্লসিত হইয়া উঠিলাম এবং ঐ সময়ে তোমাদের ছালে দেখিতে পাইয়া 'কে কোথায় আছিদ এই বেলা চলে আয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকিলাম। কয়েক দিন পর্যান্ত আমার এরপ ভাব ও দর্শন জাগ্রতকালের সর্বাক্ষণ উপস্থিত রহিল। সকল পদার্থের ভিতর ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। অফিসে বা কর্মান্তরে অন্তর যথায় যাইতে লাগিলাম তথায়ই ঐরপ হইতে থাকিল। উহাতে উপস্থিত কর্মে মনোনিবেশ করিতে না পারায় ক্ষতি হইতে লাগিল এবং কর্মের ক্ষতি হইতেছে एरिया উक्त मर्भनरक कि इकारनद कन्न वस कदिवाद cbहा कदिया क ত্ররপ করিতে পারিলাম না। অর্জ্জন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়া কেন উহা প্রতিদংহাবের জন্ম তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিদাভাস হদয়ক্ষম হইল। মুক্ত পুরুষের। সর্ব্রদা একর্দ হইয়া থাকেন ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ হওয়ায় কডটা निर्वामना इटेटन मन डेक अक्त्रमावश्राय थाकिवात मामर्था नां करत ভাহার কিঞ্চিদাভাষও এই ঘটনায় বুঝিতে পারিলাম। কারণ. कर्यक मिन घांटेरक ना घांटेरक खेन्ना थक है जार धक मर्मन छ **हिळालावाव नहेबा थाका कहेक्द्र (वाध वहेन। कथन कथन बात-**इट्रेंट नाशिन, भागन इट्रेय ना कि? उथन ठोक्सदाद निक्रंडे

## শ্ৰীশ্ৰীয়ামকুষদৌলাপ্ৰসত

ভাবধারণে সক্ষয় হইডেছি না, বাহাডে ইহার উপশ্য হয় ভালা করিয়া দাও।' হায়, মানবের হর্বলভা ও বৃদ্ধিহীনভা। এখন ভাবি কেন এরণ প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কেন তাঁহার উপর বিখাদ হিছ রাখিয়া ঐ ভাবের চরম পরিণতি দেখিবার জক্ত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকি নাই ?—না হয় উন্নাদ হইভাম, অথবা দেহের পতন হইভ। কিন্তু এরণ প্রার্থনা করিবার পরেই উক্ত দর্শন ও ভাবের সহসা এক দিবস বিরাম হইয়া গেল! আমার দৃঢ় ধারণা, বাহা হইডে ঐ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাঁহার বারাই উহা শান্ত হয় নাই বিলয়েই বেণ হয় তিনি রূপা করিয়া উহার এইটুকু অবশেষ মাত্রে রাখিয়াছিলেন যে, দিবসের মধ্যে যখন-ভখন ক্ষেক্রার তাঁহার দেই দিবাভাবোদীপ্ত প্রসন্ধ মৃত্তির অহেতৃক দর্শনলাভে জানন্দে গুডিত ও কৃতকৃতার্থ ইইভাম।"

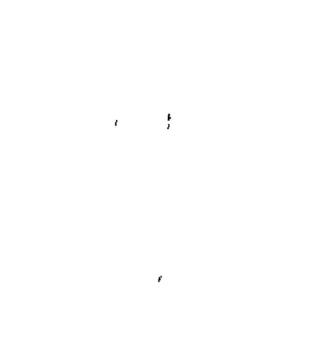

1 7